# PRESENTED No. 1/000 1 orann BAMARAS





#### PRESENTED



## Digitization by eGangotr Lind BARY Trust. Funding by MoE-IKS SHREE SHREE MA ANADAMAYEE ASHRAM

**BHADAINI, VARANASI-1** 

No. 3/333

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.



## স্বামী বিবেকানন্দ

দিতীয় ভাগ

श्रमधनाथ वस् १/८०० 3/333 PRESENTED



উদ্বোধন কার্য্যালয় বাগবাঞ্জার, কলিকাতা

সর্বাস্থত্ব সংরক্ষিত

সাড়ে তিন টাকা

প্রকাশক—সামী আস্পর্বোধানন্দ উদ্বোধন কার্য্যালয় ১, উলোধন জেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

2000

মুক্তাকর—ভোলানাথ বোস বোস প্রেস ৩• নং ব্রন্ধনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা



### সূচীপত্ৰ

| ভারতে জয়োলাস                         | •••       |     | 882        |
|---------------------------------------|-----------|-----|------------|
| প্রকৃত কার্য্যারম্ভ                   |           |     | 869        |
| কর্মের প্রসার                         | •••       |     | 848        |
| रेश्न ७ यां वां                       | •••       | ••• | 068        |
| আমেরিকায় বেদান্তের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপ | न         | ••• | C . 8.     |
| আমেরিকার কার্য্যাবনী                  |           | ••• | eze        |
| দ্বিতীয়বার ইংলগু ভ্রমণ               | •••       |     | 689        |
| ইউরোপ ভ্রমণ                           |           |     | 000        |
| नुख्रात भिष्ठ क्यूमिन                 | •••       | *** | 240        |
| প্রত্যাবর্ত্তনের পথে                  | <b>4.</b> | ••• | 498        |
| <b>निःश्टल</b>                        | •••       | *** | 640        |
| দক্ষিণ ভারতে                          |           |     | (55        |
| <b>শান্ত্রান্তে</b>                   | •••       | ••• | <b>658</b> |
| কলিকাতায়                             | •••       | ••• | 605        |
| গোপাল শীলের বাগানে                    | •••       | ••• | 600        |
| রামক্নঞ্জ মিশন প্রতিষ্ঠা              | •••       |     | ७८२        |
| ভক্তসঙ্গে                             | •••       |     | 690        |
| ञानरमाज़ात्र .                        | •••       |     | ७१४        |
| উত্তর ভারতে প্রচার                    |           | ••• | 999        |
| নীলাম্বর বাবুর বাগানে                 | •••       | ••• | 905        |

| পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে শিক্ষাপ্রদান   | 441 | 100                                   | 988       |
|------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------|
| নাইনিতালে                          | ••• | •••                                   | 964       |
| <u> আলমোড়ার</u>                   | ••• |                                       | 965       |
| काशीदा                             | ••• | •••                                   | 960       |
| অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী                | ••• |                                       | 986       |
| বৈলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা                | ••• | •••                                   | P.> 0     |
| রোগর্দ্ধি                          | ••• |                                       | P78       |
| কৰ্মপ্ৰতে দীক্ষাদান                | ••• | •••                                   | P55       |
| স্বামিজী ও নাগমহাশয়               | ••• | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · | P.05      |
| আবার সমূত্র্যাত্রা                 | ••• | •••                                   | P87       |
| ক্যালিফনিয়ায় বেদান্তপ্রচার       | ••• | •••                                   | 460       |
| भात्रो अनर्भनी ७ इंडेरताभ भग्रंहेन | ••• | •••                                   | P90       |
| মায়াবতী দর্শন                     | ••• | •••                                   | 45        |
| পূর্ববঙ্গ ও আসামে                  | ••• |                                       | 926       |
| ८वनूष् मर्छ                        |     |                                       | 250       |
| <b>को</b> वनथार ख                  | ••• |                                       | 86        |
| মহাপ্রস্থানের পূর্বাভাস            | ••• | •••                                   | 29:       |
| <b>महानमाधि</b>                    | ••• |                                       | <b>ab</b> |
| কোষ্ঠীবিচার                        | ••• |                                       | 246       |





CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust: Funding by MoE-IKS

No.

Sirv Shei .

Je Ashram

BANARAS

#### ভারতে জয়োলাস

ইতোমধ্যে স্বামিজীর অপূর্ব্ধ বিজয়বার্ত্তা ভারতে আদিরা পৌছিরাছিল। সংবাদপত্র-পরিচালকগণ আমেরিকার কাগজপত্র হইতে স্বামিজী কর্তৃক মহাসভার ও অস্তাস্তস্থানে প্রদন্ত বক্তৃতাবলী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সারাংশ নিজ নিজ পত্রে উদ্ধৃত করিতেছিলেন এবং ঐ সকল বক্তৃতা আমেরিকায় কি স্থুকল প্রস্ব করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ জ্বলম্ভ ভাষায় বর্ণনা করিতেছিলেন। সম্পাদকীয় স্তম্ভেও প্রতাহ ঐ সম্বন্ধে স্থার্থ মন্তব্য ও আলোচনা প্রকাশিত হইতেছিল। এইরূপে মান্তাজ হইতে আলমোড়া ও কলিকাতা, হইতে বোম্বাই পর্যান্ত সর্ব্বতি স্থামিজীর যশোবার্ত্তা প্রতিধ্বনিত হইডেছিল। দেশের সকলেই তাহার কীর্ত্তিতে প্রাণে গর্ব্ব অমুভব করিতেছিল।

মঠের প্রতিরাপ্ত এ সংবাদে আনন্দে আত্মহারা হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, শ্রীশ্রীপর মহংসদেব যে বলিতেন, 'নরেন জগৎ মাতাইবে' এতদিনে তাহা ঠিক ফলিয়াছে,—আর মাতাইবার বাকি কি? অর্দ্ধেক পৃথিবী এখন তাঁহার জন্ম পাগল বলিলেই হয়। সকলে ঠাকুরের দিবাদৃষ্টি দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন।

 মৃম্ব্ ভারতবাসী ষেন মৃহুর্ত্তমধ্যে সঞ্জীবন মন্ত্রে জাগিরা উঠিল; ষেন নব মদে মাতিরা, নব শক্তিতে বলীয়ান হইয়া, নব আশার উৎফুল্ল ও নব প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া জগতের সমক্ষে সগর্ধে মস্তক উত্তোলন করিল। এমন দিন ত আর কথনও হয় নাই! পরপদ সেবা করিয়া, পরের ছয়ারে হাত পাতিয়া, পরের লাজনা অঙ্গের ভ্ষণ করিয়া যে জাতির দিন কাটিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে এমন একজন জন্মিয়াছেন, যাহার সিংহনির্ঘোষে আজ জগৎ কাঁপিতেছে, যাহার উপদেশ আজ সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জাতি মাথার তুলিয়া লইতেছে, যাহার চরণধৃলি ম্ছাইবার জন্ম বিশ্বের লোক ছুটতেছে। একি অভ্যুত ভাগ্যবিপর্যায়!

সমগ্র ভারত আনন্দে উন্মন্ত হইল। সমগ্র ভারতের ঘরে ঘরে তাঁহার নাম তড়িৎপ্রবাহের ন্থায় রটিয়া গেল। চতুর্দিকে বৃহৎ বৃহৎ জনসভা বসিল, বিপুল পুলকে সঞ্লে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। রামনাদ হইতে মহারাজ ভাস্কর সেতুপতি তাঁহাকে তারযোগে হৃদয়ের আনন্দ জানাইলেন, খেতড়ির রাজা অজিৎ সিংহ বাহাত্তর এই উপলক্ষে বৃহৎ দরবার করিয়া হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্তবাদ ও ক্বতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন, মান্দ্রাজ হইতে রাজা স্থার রামস্বামী মৃদালিয়ার, দেওয়ান বাহাত্তর স্থার স্করন্ধণা আয়ার সি, আই, ই ও অস্থান্ত অনেক থাতনামা ব্যক্তি একটি বৃহৎ সভা করিয়া স্বামিজার ক্বতকার্য্যভার জন্ম বক্ততাদি দিয়া তাঁহাকে আপনাদের সহাত্ত্তি জানাইলেন। আর কুন্তকোণম্, বাঙ্গালোর প্রভৃতি ক্ষ্মুল ক্ষুদ্র সহরেও কত যে আনন্দ উৎসব হইল, কত সভা যে স্বামিজীকে কত অভিনন্দন পাঠাইল তাহার আর সংখ্যা হয় না।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা উৎসাহ দৃষ্ট হইল কলিকাতায়। ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর, বুধবার কলিকাতাবাসিগণ টাউন হলে রাজা প্যারীমোহন

ম্থোপাধ্যায় সি, এস, আই মহোদয়ের সভাপতিতে একটি বিরাট সভা আহ্বান করিল। এই সভায় পণ্ডিত রাজকুমার স্থায়রত্ন, বাবু ঈশানচন্দ্র ম্থোপাধ্যায়, মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছর, বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, রায় নন্দলাল বস্থ বাহাছর প্রভৃতি হিন্দুসমান্তের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি-গণ, মধুস্থদন স্মৃতিরত্ন, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, উমাচরণ তর্করত্ন, চণ্ডীচরণ স্থৃতিতীর্থ, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কেদারনাথ বিভারত্ন, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, নন্দকুমার স্থায়রত্ব, কৈলাসনাথ বিভারত্ব, তারাপদ বিভাসাগর, বেণীমাধব তর্কলন্ধার, ষত্নাথ সার্বভৌম, অম্বিকাচরণ স্থায়রত্ন, বৈকুণ্ঠনাথ বিভারত্ন, শিবনারায়ণ শিরোমণি প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, রাজা প্যারীমোহন ম্থোপাধ্যার, কুমার দীনেজ্রনাথ রায়, কুমার রাধিকাপ্রসাদ রায়, রায় রাথালচন্দ্র চৌধুরী (বরিশাল ), রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী) প্রভৃতি স্থশিক্ষিত, উৎসাহশীল ভূম্যধিকারিগণ, এবং মাননীয় বিচারপতি স্থার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় স্থরেজ্ঞনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান নেশন-সম্পাদক মিঃ এন ঘোষ, মিরর-সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, ডেলি নিউজ-সম্পাদক ডাক্তার জে, বি, ড্যালি, স্থাশানেল গার্জেন-সম্পাদক বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, হোপ-সম্পাদক বাবু অমৃতলাল রায়, বাবু ভূপেক্রনাথ বস্তু, রায় সিউবক্স বগলা বাহাছর, মিঃ জে পাদ্শা, সিংহলের রাইট রেভারেণ্ড এন, সাধনানন্দ প্রভৃতি দেশনায়কগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্বাতীত আরও কত যে উকিল, ডাক্তার, জমিদার ও শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। স্থার तरमनहस् मिळ, ताका छात ताथाकास एएटवत भूळ ताका तारकस नातामन দেব বাহাহর ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অহুস্থতানিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় হঃখ প্রকাশ করিয়া সহামুভূতিস্থচক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

#### স্বামী বিবেকানন্দ

- (১) এই সভা হিন্দুধর্ম্মের জন্ত স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মদভার যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন ও পরে আমেরিকায় অন্তান্ত স্থানে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্ত ভাঁহার প্রতি বিশেষ ক্বতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন।
- (২) এই সভা চিকাগো মহাসভার সভাপতি ডাব্জার ক্তে, এইচ, ব্যারোজ, বিজ্ঞানশাধার সভাপতি মিঃ মারউইন মেরী স্নেল ও সাধারণভাবে সকল আমেরিকাবাসীকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি সহ্নদর ও সহামুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের জন্ম আন্তরিক ধন্মবাদ প্রদান করিতেছেন।
- (৩) এই সভা উপরোক্ত হুইটি প্রস্তাব স্বামী বিবেকানন্দ, ডাঃ ব্যারোজ ও স্লেল মহোদয়কে এবং নিম্নলিখিত পত্রথানি স্বামী বিবেকা-নন্দকে পাঠাইবার জন্ম সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ ক্রিফ্রেছেন।

#### শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর প্রতি

আৰ্য্য !

আপনি ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো মহানগরীর ধর্মসভায় অসাধারণ ক্বতিত্বের সহিত হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করাতে ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিথে কলিকাতানগরী ও তরিকটবর্ত্ত্রী স্থানসমূহের অধিবাসিরন্দ কলিকাতা টাউন হলে একটি মহতী জনসভা আহ্বান করেন। তাহার সভাপতিরূপে আমি আপনাকে অতিশয়্ব আনন্দ সহকারে স্থানীয় হিন্দুসমাজের আন্তরিক ক্বতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যাহাদের প্রতিনিধিরপে আপনি হিন্দুধর্মের গৌরবধ্বজা উজ্জীন করিবার জন্ম আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনার কঠোর আত্মত্যাগ ও হংসহ কট্ট সম্যক্ হাদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের হাদয়ের প্রিয়বস্তু পবিত্র আর্য্যধর্মকে আপনি যে ভাবে বক্তৃতা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

865

উপদেশাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তজ্জ্ম আপনি বিশেষভাবে তাঁহাদিগের ধ্যুবাদের পাত্ত।

আপনি ১৮৯৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, চিকাগো
ধর্মমহাসভার সমক্ষে আপনার পঠিত প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের মূলতত্বগুলি
বেরূপ ফ্রন্দর ওপরিদার ভাবে ব্রাইরাছেন, মনে হয় একটি বক্তৃতার
মধ্যে ঐরূপ স্থানে বাহা বলিয়াছেন তাহাও ঠিক ঐরূপ সরল ও
বিশুর । হিন্দু জাতির চ্রভাগ্যক্রমে তাহাদের ধর্ম্ম বছদিন হইতে জগতে
অনাদৃত ও মিথ্যারূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে। স্থতরাং বিনি সেই
অনাদর দ্র ও মিথ্যা কল্পনা নই করিয়া তাহার স্থলে সত্যপ্রতিষ্ঠার
জন্ম সাহস ও শক্তি সঞ্চয়পূর্বেক বিদেশে বিভিন্ন-ধর্মী বিপরীতাচারী
লোকের মধ্যে গমন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ক্বতক্ত্বতা না হইয়া
যায় না।

বে মহোদয়গণ মহাসভার আরোজন করিয়াছিলেন ও আপনাকে উৎপাহ ও বলিবার স্থাবোগ দান করিয়াছিলেন এবং যে সকল মহোদয় শ্রোতা ধীর সহিষ্ণু ভাবে ও প্রসন্নচিত্তে আপনার বচনাবলী প্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আমাদের কম ধন্তবাদের পাত্র নহেন। হিন্দুধর্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই প্রথম একজন এই ধর্মের প্রচারকরূপে বিদেশে ও বিধর্মীদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং সৌভাগ্যক্রমে সেই প্রচারক আপনার ন্যায় একজন কৃতী ও সর্বপ্রণান্থিত মহামুভব পুরুষ।

আপনার স্বদেশীরগণ, স্বনাগরিকগণ ও স্বধর্মিগণ মনে করেন যে, প্রাচীন ধর্মের প্রকৃত তথ্য প্রচারের জন্ত যদি তাঁহারা আপনাকে হৃদয়ের একান্ত সহাত্ত্তি ও ক্বতজ্ঞতা না জানান, তাহা হইলে তাঁহারা কর্ত্তবাহানিজনিত গুরুতর অধর্মে লিপ্ত হইবেন। আপনি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, ভগবান তাহাতে আপনার সহায় হউন এবং তাহা সম্পন্ন করিবার জন্ম আপনার মধ্যে উপযুক্ত বল ও শক্তি সঞ্চার করুন। ইতি

> শ্রীপ্যারীমোহন ম্থোপাধ্যায় সভাপতি

এই উপলক্ষে বাহারা বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গ-ভাষায় বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও হেনেজ্ঞনাথ মিত্র মহাশয়ের এবং ইংরেজীতে বাবু নরেজ্ঞনাথ সেন ও মিঃ এন, ঘোষের বক্তৃতা অতিশয় হৃদরগ্রাহী হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বক্তৃতার কিয়দংশ—

"কলিকাতা সহরে এই প্রকার সভা পূর্ব্বে আর কথনও হর নাই। কারণ অন্ধ্র আমরা কোন উচ্চপদত্ব রাজপুরুষকে সম্মান প্রদুর্শন করিবার জন্ম এ স্থানে সমবেত হই নাই। যে হিন্দু সন্ন্যাসী সমৃদ্রপারে গমন করিয়া তাঁহার বিন্যা ও বক্তৃতা প্রভাবে হিন্দুধর্মবিস্তারের জন্ম প্রাণণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারই সম্মানার্থ আমরা আজ মিলিত হইয়াছি। আর গৌরবের বিষয় এই যে, যাহার কার্য্যাবলী আলোচনা করিতে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি একজন ত্রিশবৎসরবয়স্ক যুবক মাত্র। তিনি যে এত অল্প বয়সে তাঁহার অসামান্ত গুণগ্রামপ্রদর্শনে বর্ত্তমান বুগের সর্ব্বাগনী জাতিকে বিশ্বয়াভিভূত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাতে ব্রুমা যায় এই যুবক কির্ন্প অসাধারণশাক্তিসম্পন্ন। কথায় বলে, সত্য ঘটনা কল্পনাচিত্র অপেক্ষা অধিক বিশ্বয়কর। আমার মনে হয় যে, সম্প্রতি যাহা ঘটতেছে তাহা ঔপন্তাসিকের কল্পনাপ্রস্তুত আখ্যায়িকা হইতে সমধিক বিচিত্র। আমার মনে সবিশ্বয়ে এই প্রশ্বের

উদয় হইতেছে—'আমরা কি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছি ?' নতুবা চিকাগো নগরের ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অত্যন্তত কুতকার্য্যতা ও তৎপরে সমগ্র মার্কিন দেশে তাঁহার কার্য্যাবলী কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? তাঁহার সফলতার হিন্দুজাতি পুনকজীবিত হইরাছে। বাস্তবিক উহাকে তাহাদের বর্ত্তমান অন্ধকারময় ইতিহাসে একটি উচ্ছল রেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। কারণ উহার ফলে তাহাদের হৃদরে অপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হইয়াছে। যথন আমাদিগের সকল আশা উন্মূলিত-প্রায় তথন এই প্রতিভাবান যুবকের চেষ্টায় আমেরিকায় হিন্দুধর্মের বিজয়লাভে আমরা অনন্ত আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি। স্বামী বিবেকানন্দের মত পুরুষ জগতে অতি হুর্লভ। জাতীয় ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠ নাট্যাংশ অভিনয় করিবার জন্ম তাঁহার জন্ম। \* \* \* আমরা তাঁহার পদাফ অনুসরণ করিলে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব উন্নতির পথে অগ্রসর হইব তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি দেশের প্রকৃত মঙ্গলকামনা করেন তাঁহার মূলমন্ত্র হউক 'কর্ম্ম, কর্ম্ম'—স্বদেশভক্ত স্থামিজী যেরূপ নিদ্ধাম ও একনিষ্ঠভাবে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা আমাদের সকলেরই অনুকরণযোগ্য এবং তাহার স্থফল অবগ্রস্তাবী।"

মিঃ এন্ বোষের ইংরাজী বক্তৃতার মাধুর্য্য অন্থবাদে রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। তথাপি পাঠকগণকে উহার মর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জ্বন্থ উহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধত করিলাম—

"পুরাকালের গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটসের সময় হইতে আজ পর্যান্ত অনেকানেক মনীবী আচার্য্য স্ব মত প্রচার করিতে প্ররাদ পাইরাছেন। কিন্তু দেখা যায়, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা দুরে থাকুক, অবজ্ঞাভরে সে সকল প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এমন কি, অনেকন্থলে উক্ত আচার্য্যাগকে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত করিতেও

কুন্তিত হয় নাই। বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কেহ কথনও এত অন্নকাল মধ্যে এতাদুশী সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বাগ্মিতার ইতিহাসে এরূপ অশ্রুতপূর্বে সিদ্ধিলাভ বিরল। তিনি তাঁহার প্রাঞ্জল, স্থমধুর ও যুক্তিগর্ভ বচনবিক্তানে শোভুবুন্দকে অনায়ানে মৃগ্ধ ও চমংকৃত করিয়াছেন। কিন্তু একপক্ষে আমেরিকাবাসীদিগের হুল্ন অন্তর্গৃষ্টি ও গুণগ্রাহিতা এবং অপরপক্ষে বিবেকানন্দের অতুলনীয় বক্তৃতা-এত-হুভয়ের মধ্যে কোন্টি যে অধিকতর প্রশংসনীয় তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। এরূপ অপূর্ব্ব বিজয়লাভের বার্ত্তা ইতিহাসে আর লিখিত নাই। বৃদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, কংকুছো প্রভৃতি মহামতি জগদ্ওরুগণের মধ্যেও কেহই প্রথম উল্লয়ে শত শত ব্যক্তিকে স্বীয় ধর্মমত গ্রহণ করাইতে পারেন নাই। কিন্তু এই হিন্দুধর্ম-প্রচারক পীতবসনধারী সন্ন্যাসী চেষ্টা-মাত্রেই শত শত লোকের মন হইতে বহুযুগদঞ্চিত ভ্রান্ত সংস্কারসমূহ দূর করিয়া সনাতন ধর্ম্মের সত্যতা উপলব্ধি করাইতে সমর্থ হইয়াছেন—যে ধর্মের কথা তাহারা পূর্বের কথনও শুনে নাই, বা শুনিলেও ঘুণার চক্ষে দেখিত, বিশেষতঃ এই যুগে যথন মানবহৃদয়ে ধর্মভাব ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায়। \* \* \*

"কিন্তু এই মহাপ্রাণ পুরুষের খ্যাতি কেবল একটা বক্তৃতার উপরই প্রতিষ্ঠিত নহে।ধর্মমহাসভার বক্তৃতার ফলে তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত হইরাছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য সেইখানেই শেষ হয় নাই। ইত্যাদি—"

তৎকালে দেশের লোক স্বামিজীর প্রতি কিরূপ ভাব পোষণ করিতেছিলেন তাহা উপরোক্ত বক্তৃতাসমূহ হইতে কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। তথন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত শুধু তাঁহারই নাম উচ্চরবে ঘোষিত হইতেছে। তিনি তথন আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান গৌরবস্তম্ভ, আর্য্যজাতির আশাস্থল ও আর্য্যধর্মের বরণীয় আচার্য্যরূপে সকল হৃদরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

#### প্রকৃত কার্য্যারন্ত

বক্ততা-কোম্পানীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া স্বামিজীকে অনেক शान पुति उरेबाहिन, देश जामता शुर्व मिथ्याहि। তাহার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি স্বাধীনভাবেও বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রকাগ্যভাবে বক্তৃতা বা লোকের বাটীতে বৈঠক অথবা ক্লাস করিয়া উপদেশাদি দিতেন। এইরূপে এক বৎসর যাইতে না যাইতে তিনি আটলান্টিকের উপকূল হইতে মিসিসিপি নদীর তীর পর্যান্ত সমুদর প্রদেশের প্রত্যেক প্রধান সহরে ঘুরিয়াছিলেন এবং অসংখ্য সাধারণ সভা ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্ম আহুত কুদ্র বৈঠকে বকুতা ও লোক-শিক্ষা দিয়াছিলেন। তুর্ভাগ্যের বিষয় এই সময়কার কার্য্যাবলীর বিশেষ বিবরণ এক্ষণে ছপ্রাপ্য। তিনি বেখানেই যাইতেন, কাহারও না কাহারও গুহে আতিথা গ্রহণ করিতেন। ডেটুরেটে তিনি প্রায় একমাস মিচিগানের ভূতপূর্বে গবর্ণর জন, এইচ, ব্যাগ্লি মহোদয়ের স্থানিক্ষিতা ও ধর্মানীলা বিধবাপত্নীর গৃহে অতিথি ছিলেন। এই অশেষ छनवर्जी त्रमनी প্রায় বলিতেন, "এই কালে স্বামিন্ধীর মূথে বে সব কথা শুনিতে পাওয়া যাইত তাহাতে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান নিহিত ছিল। তাঁহার পবিত্র, সৌম্য মূর্ত্তি ও সারগর্ভ উপদেশাবলী যেন জগদীখরের বিশেষ আশীর্কাদ বলিয়া মনে হইত।" মিসেস ব্যাগলীর গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামিজী মাননীয় ডব্লিউ, পামার মহোদয়ের বাটীতে ছই সপ্তাহ যাপন করিয়াছিলেন। ইনি বিশ্ব-শিল্পমেলা পরিষদের সভাপতি এবং পূর্বে মার্কিণ দেশের একজন সেনেটর (মহাসভার সভা) ও স্পেন দেশে

মার্কিণের রাজদৃত ছিলেন। অন্ত কোথাও যাইবার কথা না থাকিলে বা কোন স্থান হইতে নিমন্ত্রণ না আদিলে স্থামিজী প্রায় চিকাগোর কর্জ্জ হেল সাহেবের বাটাতে অবস্থান করিতেন। ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ডেট্রুয়েটের ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেওয়ার পর তিনি মার্চ্চ মাস চিকাগোতে, প্রপ্রিল মাস নিউইয়র্কে, এবং মে মাস বষ্টনে অতিবাহিত করিলেন। জুন মাসটাও তিনি চিকাগোতে কাটাইলেন, আর গ্রীত্মের মধ্যভাগে নিউইংলণ্ডের অন্তর্গত গ্রীন-একার নামক স্থানে কতকগুলি বক্তৃতা দিলেন। সেথানে তথন 'গ্রীন-একার কন্ফারেন্স' নামক সমিতির কতকগুলি অধিবেশন হইতেছিল, এবং তিনি সেই অধিবেশনসমূহে বক্তৃতা দিবার জন্ম আহুত হইয়াছিলেন। এখানে জনকতক আগ্রহশীল ছাত্র জুটয়াছিল। তাহারা একটি প্রাচীন দেবদারু বৃক্ষের তলে আসনপিঁড়ি হইয়া বিসয়া স্থামিজীর মূথে বেদান্তব্যাধ্যা শ্রবণ করিত। তদববি সকলে ঐ বৃক্ষটিকে 'স্থামিজীর দেবদারু বৃক্ষ' (Swami's Pine) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

এই অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা বিম্বালয়ের (School of Comparative Religions) সাহায্যে বছদূর পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ক্রকলিন নৈতিক সভায় বছগুণান্বিত উদারমতি সভাপতি স্বর্গায় ডাজ্ঞার লুইস্ জি, জেন্স্ মহোদয় ঐ বিস্বালয়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন। গ্রীন-একারের কার্য্য শেষ হইলে স্থামিজী সেধানে তাঁহার অবিনশ্বর শ্বতি অঙ্কিত রাখিয়া বষ্টন, চিকাগো ও নিউইয়র্ক সহরের মধ্যে ও আশেপাশে বক্তৃতা দিবার জন্ম তত্ত্বত্য শিক্ষা ও সমাজনেতৃগণ কর্তৃক আহ্বত হইলেন। এইরপে অক্টোবরের শেষভাগ বাণ্টিমোর ও ওয়াশিংটনে কাটিল। নবেম্বরে তিনি বষ্টন হইতে পুনরায় নিউইয়র্কে আসিলেন। ইতঃপূর্কেষে ব্যাহরার তিনি নিউইয়র্কে

আসিয়াছিলেন, সেই কয়বারই কাহারও না কাহারও গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, বক্ততাও হুচারটি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বেশ রীতিমত কার্য্য হয় নাই। এক্সপ একটি বক্ততাস্থানে স্বামিন্ধীর সহিত পুর্ব্বোল্লিখিত ডাক্তার লুইদ জেনদ নাহেবের আলাপ হয়। তিনি স্বামিজীর কথোপ-कथन-धारा ७ खनशाम-पर्मान এजपुत्र मुख इहेरान रा, क्रकानन रेनिजक সভার সমকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্ততা দিবার জন্ম তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন; স্থামিজ্ঞীও সাদরে তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে জেনস সাহেবের সহিত তাঁহার আমরণ সৌহার্দ্ধ্য স্থাপিত হয়। ৩১শে ডিসেম্বর স্থামিজী ক্রকলিনে তাঁহার প্রথম বক্ততা দিলেন। এই এক বক্ততাতেই আসর জমিয়া গেল, কারণ এই বক্ততাসভায় গুণগ্রাহী শ্রোভূরনের সমাগম হইয়াছিল। ,তাঁহারা স্বামিন্সীর বক্ততায় এতদূর আরুষ্ট হইলেন যে, সভার কার্য্য শেষ হইবামাত্র চতুদ্দিক হইতে রীতিমত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্ম পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী সানন্দে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলে, পর পর অনেকগুলি কুদ্র কুদ্র আলোচনা-সভা বসিল এবং 'পাউচ্ ग्रान्मन्' नामक ভवरन ज्ञानकश्चित माधात्रन वकुठाও इहेत्रा रान । সম্বন্ধে 'ক্রকলিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নামক সংবাদপত্র লিথিয়াছিলেন —

"বিবেকানন্দের আগমনের পূর্ব হইতেই তাঁহার কীর্ত্তিকথা লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছিল। সকলেই তাঁহার অপূর্ব বিহা, বাগ্মিতা, রসিকতা, সারলা ও পবিত্র চরিত্রের কথা গুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জয় উৎস্কুক হইয়াছিল, এবং তাঁহার নিকট হইতে অনেক উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি লাভের আশা করিয়াছিল। তাহাদের এ আশা নিক্ষল হয় নাই। আচার্য্য বিবেকানন্দ প্রকৃতই একজন অতি উচ্চশ্রেণীর লোক। এমন কি, লোকের মুখে যাহা গুনিতে পাওয়া যায়, তিনি তাহা

#### স্বামী বিবেকানন

অপেক্ষাও মহত্তর। তাঁহার বক্তৃ হাগুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। ইত্যাদি—"

১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে নিউইয়র্কে ধারাবাহিক বক্তৃতার স্ত্রপাত হইল। এথান হইতেই প্রকৃত কার্য্যের আরম্ভ। স্বামিজী এখন হইতে এদিক্ ওদিক্ যাওয়া বন্ধ ও নিমন্ত্রণ-রক্ষা ত্তগিত রাখিয়া নিজে স্থায়িভাবে নিউইয়র্কে একটি বাড়ী লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কতকগুলি সত্যনিষ্ঠ, উৎসাহশীল ছাত্র না পাইলে এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া গঠিত করিতে না পারিলে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না । হৈ-চৈ, থবরের কাগজে হুজুক যথেষ্ট হইয়াছে ও উহার ফলে তাঁহার প্রকৃত কার্যাের পথ অনেকটা সাফ হইয়াছে—একণে আর ঐগুলির কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নাই। স্বতরাং তিনি এক্ষণে রীতিমত ক্লাস থুলিয়া বিনামূল্যে শিক্ষা দিতে আরম্ভ , করিলেন ও তাহার সমুদর ব্যয়ভার নিজে বহন করিতে লাগিলেন। वकुछा-काम्णानीत कार्या नक्ष वर्थ এहेक्रा वाग्रिक इहेरक नागिन विदः এই ধর্ম্ম-সভার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তিনি সময়ে সময়ে ধর্ম বাতীত অন্যান্ত বিষয়েও বক্ততা দিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি পূর্বাপেকা আরও গুরুতর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন—প্রায় সর্ব্বক্ষণই লোক-শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকিতেন এবং কয়েকজন বাঁছা বাছা শিয়াকে নিয়ম করিয়া ধ্যান-ধারণা শিক্ষা দিতেন। ধ্যান শিক্ষা দিতে গিয়া কিন্তু সময়ে সময়ে নিজে এমন ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িতেন যে সহজে বাহ্ন-চৈতন্ত ফিরিত না। তাঁহার শিষ্মেরা তথন ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বাইতেন।. धान जब रहेरन यामिकी निकानान ज्यालका धारनत जार जिसक अवन হওয়ার জন্ম নিজের উপর বিরক্ত হইতেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না ঘটে তাহার জন্ম বিশেষ সতর্ক থাকিতে চেষ্টা করিতেন। তুই একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

860

শিশু নিকটে থাকিলে তিনি একটি নাম শিথাইরা বলিরা রাথিতেন যে যদি হঠাৎ তাঁহার গভীর ধ্যান বা সমাধি অবস্থা আসিরা পড়ে তবে ঐ নাম কর্ণে শুনাইলে তৎক্ষণাৎ ধ্যান ভঙ্গ হইবে। কথন কথন তিনি অস্কুচ্চ স্বরে বেদ বা উপনিবদের শ্লোক আরুত্তি বা কোন সংস্কৃত গ্লোক উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার শরীর হইতে বেন সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক তেজ কুটিরা বাহির হইত। বাস্তবিক দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের চতুম্পার্শে যে গভীর শান্তি ও আধ্যাত্মিক আনন্দ বিরাজ করিত, এক্ষণে স্থদ্র আমেরিকার স্বামিন্দ্রীর পার্শেও যেন ঠিক সেইরূপ শান্তি ও আনন্দের ভাব উথলিরা উঠিতেছিল।

ওদেশের একজন বিখ্যাত লেখক এই সময়ে স্থামিজীকে দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—

"ধাহারা তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিরাছেন তাঁহারা চিরদিন তাঁহার মনোহর ব্যবহার, প্রতিভার স্বর্গায় জ্যোভিঃমণ্ডিত শিশুর স্থায় সরল সহাস্থ বদন, বীণাবিনিন্দিত গন্তীর কণ্ঠধনি ও সর্ব্বোপরি তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার বিষয় স্মরণ রাখিবেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি এতদুর বিস্ময়কর যে, তদ্ধনি শ্রোত্বর্গের অন্তন্তন ভেদ করিয়া স্বতঃই এই কথা নিঃস্বত হয়—'দেবতার বরে এরূপ অপূর্ববাগ্মিতার অধিকার জন্মিয়াছে'।"

এবার নিউইয়র্কে আসিয়া স্থামিজী সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার সম্বন্ধে সর্বাদাই কিছু না কিছু প্রকাশিত হইত। অন্তান্ম পত্রের কথা ছাড়িয়া স্থবিখ্যাত 'নিউইয়র্ক ক্রিটিক' হইতে অন্দিত নিয়লিধিত অংশটি এখানে উদ্ধত হইল—

"সভাসমিতি ও ধর্মমন্দিরে বছবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিরা তাঁহার

ধর্মাতের সহিত আমাদের ঘনিষ্ট পরিচয় হইরাছে এবং তাঁহার বিছা, বাগিতা ও মধুর ব্যবহার দর্শনে হিন্দু-সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের নৃতন ধারণা জন্মিরাছে। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত মুখমগুল ও গীতধ্বনিবং স্থমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁহার প্রতি শীঘ্রই অনুরাগের সঞ্চার করে। তিনি বক্তৃতা দিবার সময় কোন কাগজপত্র দেখিয়া বলেন না, অথচ বর্ণনীয় বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ এরপ কৌশলের সহিত ও প্রাণস্পানী ভাষায় বলেন যে তাহাতে শ্রোভ্বর্গের বিশ্বাস উৎপাদন অনিবার্য্য।"

'নিউইন্নর্ক ফ্রেনলজিক্যাল জান্তাল' অর্থাৎ করোটি-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্ত্রেও স্বামিজী সম্বন্ধে কতকগুলি কৌতুককর মন্তব্য প্রকাশিত হইন্নাছিল। আমরা এখানে দেগুলি পাঠককে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না —

"ষামী বিবেকানন্দ অনেক বিষয়ে তাঁহার স্বজাতীয়গণের একটি উৎকৃষ্ট নম্না। তিনি দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি এবং তাঁহার ওজন ১৭০ পাউণ্ড অর্থাৎ ছই মণের উপর। তাঁহার মস্তকের উপরি-ভাগের পরিধি এক কাণ হইতে অপর কাণ পর্যান্ত পৌনে বাইশ ইঞ্চি। স্তরাং দেখা বাইতেছে যে, তাঁহার মন্তিক্ষের পরিমাণ দৈহিক আয়তনের অমুপাতে ঠিক আছে। তিনি যেস্থানে তাঁহার বৃদ্ধির্ত্তির উপযোগী ও অমুকৃল কর্ম্ম পাইবেন সেইখানেই স্বচ্ছন্দচিত্তে থাকিতে পারিবেন এবং তাঁহার বন্ধুত্বের অর্থ তৎপ্রচারিত কার্য্যের প্রতি বাঁহারা উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। তাঁহার মনোর্ত্তিসমূহ এতদ্র কোমল যে তাহাতে দাম্পত্য ভাবের পোষণ অসম্ভব। আর তিনি নিজেও স্বীকার করেন যে আজ পর্যান্ত তিনি কোন স্ত্রীলোককে প্রণমীর চক্ষে দেখেন নাই। তিনি ছন্দের অবিরোধী এবং বিশুদ্ধ অহিংসাধর্ম্ম শিক্ষা দেন, স্বতরাং আশা করিয়াছিলাম

860

कर्नगृत्वत्र निकटि मछरकत्र य ज्यान वन्द । इंश्नात्रक्ति भतिठात्रक, তাঁহার মন্তকের সেই অংশ সন্ধীর্ণ হইবে এবং দেখিলামও তাহাই। ্রিকঞ্চিদ্র্দ্ধে অর্থোপার্জ্জন ও সঞ্চয় এই ছই স্থানের পরিধিতেও ঐ সম্বীর্ণতা লক্ষ্য করিলাম। তিনি নিজেও সংক্ষেপে বলিয়াছেন বে, তিনি বিষয়-সম্পত্তির কোন ধার ধারেন না এবং তাঁহার কোন সঞ্চিত ধন नारे। आर्यातकानिएशत कर्ल এरे कथा विमन्न खनात्र मत्नर नारे, কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার মুখমগুলে যেরূপ শান্তি ও সন্তোবের চিহ্ন বিশ্বমান তাহা রাসেল সেজ, হেটা গ্রীণ এবং আমাদের অনেক ক্রোড়পতিদিগের মুখেও দেখিতে পাওয়া যায় না; দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও ধর্মজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত এবং পরোপকার-প্রবৃত্তি স্থপরিস্ফুট। ললাট-প্রান্তদ্বয়ের বিস্তৃতি হইতে সঙ্গীতের প্রতি আসন্ধি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বিশাল চকুর্ঘরে অসাধারণ স্থৃতিশক্তির পরিচয় স্থব্যক্ত এবং অম্ভত বাগ্মিতার নিদর্শন স্থচিত। ললাটের উর্দ্ধভাগে কারণামুসন্ধান-প্রবৃত্তি, মমুস্তা-চরিত্রের জ্ঞান ও অমায়িকতার ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। তাঁহার মস্তিক্ষম্ভের লক্ষণসমূহ মোটের উপর এই ভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে যে, দয়া, সহাত্মভূতি, দার্শনিক বৃদ্ধিমন্তা ও উচ্চশিক্ষা-সম্বন্ধীয় কৃতকার্য্যতা লাভের আকাজ্ঞা তাঁহার চরিত্রের প্রধান অঙ্গ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপाधिशात्री এवः এরপ বিশুদ্ধ ইংরেজী বলেন যে মনে হয় যেন ইংলণ্ডেই তাঁহার জন্ম। তিনি বিশ্বশিল্পমেলায় যে উদার ভাব প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন यनि आत किছू ना कतिया क्विन छाशातरे वृक्षिमाध्य यन्नवान रन. তাহা হইলে তাঁহার এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সার্থক ও স্পুসিদ্ধ হইবে. সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।"

এদিকে স্বামিন্ধী এত প্রশংসা ও সন্মান বাভ করিতেছিলেন, আর

এক দিকে আবার তিনি একদল লোকের নিরতিশয় ঈর্যার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি নিজে মহর্ষি ঈশার একজন পরম ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি দর্শনে গোঁড়া খুষ্টানেরা নিজেদের স্বার্থহানি-সন্তাবনা দেখিয়া নানাপ্রকারে বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। এ সম্বদ্ধে স্বামিজী স্বামি-শিষ্য-সংবাদ-প্রণেতা প্রদ্ধের শরৎ বাবুকে স্বয়ং এইয়প বলিয়াছিলেন—

শরং বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মশায়, গোঁড়া খৃষ্টানেরা দেখানে আপনার বিপক্ষ হয় নাই ?"

স্বামিজী—"হয়েছিল বৈকি ! আবার বধন লোকে আমায় থাতির কর্ত্তে লাগল তথন পাদ্রীরা আমার পিছনে খুব লাগল। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিথে রটনা করেছিল। কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ কর্ত্তে বলত। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য কর্ত্ত্রম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—চালাকি দ্বারা জগতে কোনও মহৎ কার্য্য হর না; তাই ঐ সকল অশ্লীল কুৎসার কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে বেতুম। দেখতেও পেতুম, অনেক সমরে যারা আমার অযথা গালমন্দ করত, তারা অন্তপ্ত হরে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই কাগজে প্রতিবাদ করে ক্ষমা চাইত। কথনও কথনও এমনও হয়েছে—আমায় কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ আমার নামে ঐ সকল মিথ্যা কুৎসা বাড়ীওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ করে কোথায় চলে গেছে। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি—সব ভোঁ ভোঁ, কেউ নেই। আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেলা হতে এসেছে! कि जानिम वावा, मःमादत मवहे इनिवानाती! ठिक मःभारमी ও छानी कि এ সব ছনিয়াদারীতে ভোলেরে বাপ! জগৎ यা ইচ্ছে বলুক, আমার

#### PRESENTED

#### প্রকৃত কার্য্যারম্ভ



কর্ত্তব্য কার্য্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে ও কি বলছে এসব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।" (স্বামি-শিশ্য-সংবাদ, পূর্বভাগ)

শুধু নিম্নশ্রেণীর খ্রীষ্টান পাজীরাই যে তাঁহার কার্য্যে বাধা দিয়াছিল তাহা নহে। ঐ সময়ে কিছুদিন পরে মান্ত্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজে প্রকাশিত স্বামী কুপানন্দ নামক একজন আমেরিকান শিয়ের পত্তে जामत्रा (मथिए शाहे, श्वामिकीएक नाना विश्व-विशक्तित्र मधा मित्रा কার্যা করিতে হইন্নাছিল। ঐ পত্রপাঠে জানা বার, সে সমর স্থসভা মার্কিণ দেশে লোকের অজ্ঞতার অভাব ছিল না। ধর্ম্মের নামে লোকে যত রকম আজগুবি কথাই বলুক না কেন, আর যত त्रकम जुत्राচ्तिरे कक्क ना त्कन, आत्मित्रकात्र त्न চलिछ। এकि অলৌকিক किছু দেখিবার বা শুনিবার জন্ম লোক হাঁ করিয়া থাকিত এবং তাহাদিগের অস্বাভাবিক কৌতৃহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জম্ম অর্থব্যয় করিতেও কাতর হইত না। প্রবঞ্চকের দলও স্থযোগ পাইয়া শত শত সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ভূত, প্ৰেত. মহাত্মা, ভবিষ্যদ্বক্তা প্রভৃতি দেখাইবার ছুতা করিয়া অগ্রিম ২৫ হইতে ১০০ ডলার পর্যান্ত শুধু প্রবেশের দক্ষিণা বলিয়া গ্রহণ করিত। कुপानन बलन, ठिक खन मधायूग कितिया जानियाहिन। এই मर्ठेजा, প্রবঞ্চনা, খেয়াল, কল্পনা ও কুসংস্কারের উর্বরক্ষেত্রে স্বামিজী বেদের মহিমময় ধর্ম, বেদান্তের গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ঋষিদিগের অনুপম জ্ঞানবার্ত্তা বিতরণ করিতে অবতীর্ণ হইলেন। পৃতিগন্ধময় বিরাট আবর্জনান্ত প পরিষ্কার করিয়া তাহার স্থানে স্থরভি পুপোছানসমন্বিত শিवमस्तित्र প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বুঝুন কি কঠিন কার্যা। প্রথম প্রথম রাশি রাশি লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জ্বা দৌড়াইয়া আসিল।

#### স্বামী বিবেকানন্দ

866

কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলেই যে ধর্মপিপাস্থ তাহা নহে; কৌত্হল-পরারণ ছজুকপ্রির লোকও ছিল, আবার কতক প্র্কেকথিত জ্যাচোরের দলও ছিল। এই শেষোক্ত লোকেরা স্বামিজীকে তাহাদের দলে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল এবং তাঁহার কার্য্যের স্থবিধা করিয়া দিবে বলিয়া নানারূপ সাহায্যের প্রত্যাশা ও প্রলোভন দেখাইল। অবশেষে আবার তাহাদের সহিত না মিশিলে তাঁহার অনিষ্ট ও কার্য্যের ক্ষতি করিবে এই বলিয়া ভয়-প্রদর্শনও করিল। কিন্তু তাহাদের কাহারও উল্লেখ্য সিদ্ধ হইল না। তিনি সকল প্রস্তাবের একই উত্তর দিলেন—"আমি সত্যের উপাসক। সত্য কথনও মিথ্যার সহিত আপোষ করিতে পারে না। যদি সমগ্র বিশ্ব আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তথাপি পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে।" তিনি শঠতা, প্রবঞ্চনা ও কুসংস্কারকে খুণার সহিত দ্রে পরিহার করিলেন, তাহারাও তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ সরিয়া পড়িল।

খুষ্টান পাদ্রীদের কথা ত পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রূপানন্দ স্বামীও ইহাদের বিরুদ্ধাচরণের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু উহাদের অপেক্ষাও একদল যোগ্যতর প্রতিদ্বন্দী স্বামিন্দ্রীর বিরুদ্ধে লাগিয়াছিল। তাহারা সাধারণতঃ স্বাধীনচিন্তাশীল সম্প্রদায় নামে অভিহিত। নিরীশ্বরবাদী, জড়বাদী, অজ্ঞেরবাদী, যুক্তিবাদী প্রভৃতি ধর্মের বিরোধী সকল শ্রেণীর লোকই এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহারা মনে করিয়াছিল, স্বামিন্দ্রীকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিবে। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া ইহারা স্বামিন্দ্রীকে নিউইয়র্কে তাহাদের সমাজ-গৃহে বক্তৃতা দিবার জন্ম আহ্বান করিল। মনে দৃঢ় দিখাস ছিল যে, তাহারা তর্ক, যুক্তি ও বিজ্ঞানের বৃক্নি দিয়া অতি সহজেই ধর্মের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিবে এবং সেই মতলবে নিজেদের বছ শিয়া-সামন্তকেও নিমন্ত্রণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

করিয়াছিল। স্বামিজী তাহাদের আহ্বানে একাকী নিঃশহুচিত্তে তাহাদের সভাগৃহে উপস্থিত হইলে তাহারা সদলবলে তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইল। বোর তর্ক চলিল—তাহারা মহাদন্তে পদার্থ, শক্তি, বংশাহুগতিকতা, প্রাক্তিক নিয়ম, স্থায়শান্ত্র, সাধারণ বৃদ্ধি প্রভৃতি জড়বাদীদের ঝুলিতে বাহা কিছু চোথাচোথা ব্রহ্মান্ত আছে তাহা একে একে ছাড়িতে লাগিল, কিন্তু কি বিপদ! দেখিল, যে সকল বড় বড় কথা শুনিয়া মূর্থ জনসাধারণ সহজেই ঘাবড়াইয়া যার, স্বামিজীর নিকট সেগুলি সম্পূর্ণ বার্থ হইল। তিনি শুধু অহৈতেরই প্রচারক নহেন, জড়বাদীদের সব যুক্তি-তর্ক বেন তাঁহার নথদর্পণে। তিনি শুল্প বিচার ঘারা তাহাদের সকল যুক্তি-তর্ক বঙ্বন করিয়া সম্পূর্ণভাবে তাঁহার প্রতিদ্বন্থিগণকে নিক্তর করিলেন।

তাঁহার এই দিনকার বক্তৃতার ফল সঙ্গে ফলিল। পরদিন দলে দলে জড়বাদীদের শিশ্বগণ তাঁহার নিকট আসিয়া ঈশ্বর ও ধর্মসম্বন্ধীর অমৃতময় উপদেশ প্রার্থনা করিল।

এইরপে ক্রমশঃ স্বামিজী আপনার কার্য্যবিস্তার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা ও অন্থরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিত হইতে লাগিল। কালক্রমে তিনি আমেরিকার অনেক বিখ্যাত ও শীর্ষস্থানীর ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার খ্যাতি ষতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার ব্যবহারে অধিকতর বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইতোমধ্যে কলিকাতা টাউনহল-সভার পত্র ও ভারতের অন্তাশ্য স্থানের অন্থমোদন ও অভিনন্দন-লিপি তাঁহার হন্তগত হইল। তিনি স্বদেশীয়গণের উৎসাহ-দর্শনে আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, এবং একান্ডচিত্তে জগদীশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যেন তিনি স্নাতন ধর্মকে আরও উপযুক্তভাবে প্রচার করিতে পারেন। এই

#### স্বামী বিবেকানন্দ

উৎসাহের প্রেরণায় তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত সাধারণের নিন্দা-প্রশংসা গ্রাহ্ম না করিয়া কতকগুলি শিষ্যকে প্রাণপণে নিজ্ম আদর্শে গঠিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এখন হইতে আমেরিকার কার্য্য-পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রতিও তিনি লক্ষ্য রাখিলেন। তিনি দেখিলেন, বিদেশে তাঁহার সফলতাদর্শনে দেশের লোকের মন এখন তাঁহার দিকে আরুষ্ট रुरेग्नाटकः , এथन यनि जारामिशतक यथायथ পথে পরিচালনা করা यात्र, তবে কালে দেশ আবার পূর্ববং উন্নত হইবে—বুঝিলেন, এই উপযুক্ত অবসর। স্কুতরাং তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত অভিনন্দনসমূহের উত্তরে অদেশীয়গণকে প্রচুর উৎসাহ দিলেন এবং তাঁহার শিয়াদিগকে রীতিমত পত্রাদি দারা কি ভাবে ভারতে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সে সকল পত্তের প্রতি ছত্র হইতে যে কি অদম্য তেজ, বিশ্বাস, উৎসাহ, শৌর্য্য ও ইচ্ছাশক্তি করিত ছইতেছে, তাহা পাঠক স্বয়ং না পড়িলে ধারণা করিতে পারিবেন না। ঠিক যেন রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান দেনাপতির আদেশধ্বনি! সে তূর্যানিনাদে त्यन এक्ट कथा উक्ठांतिज इटें एक एन अंगित्र वां । अंगित्र वां । এগিয়ে যাও ৷ যাহারা আত্মশক্তিতে নির্ভর করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্ম বারংবার প্রার্থনা করিতেছিল, তাহাদিগকে তিনি পুন: পুন: অভন্ন দিয়া লিখিলেন—"আত্মশক্তির উপর নির্ভর কর। যদি তোমরা বাস্তবিক আমার সন্তান হও, তবে কিছুতে ভয় পাইও না, কোনও কিছুর অপেক্ষা রাখিও না, সিংহের মত কান্ধ করিয়া যাও। ভারতকে জাগাইতে হইবে, সমস্ত জগৎকে জাগাইতে হইবে। ইত্যাদি"

তাঁহার এ সময়কার প্রত্যেক পত্র যেন অগ্নিবর্ষী। এ সকল পত্র

CC0. In Public Domain. Sti Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

866

স্বামিজীর "পত্তাবলী" নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে। আমরা নিয়ে যদৃচ্ছাক্রমে কতক কতক স্থল উদ্ধৃত করিলাম—

"বংস! সাহস অবলম্বন কর। ভগবানের ইচ্ছার ভারতে আমাদের দারা মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বিশ্বাস কর, আমরাই মহৎ কর্ম্ম করিব, এই গরীব আমরা—যাহাদের লোকে দ্বণা করে, কিন্তু যাহারা লোকের ছঃথ যথার্থ প্রাণে প্রাণে বৃঝিয়াছে।"

"সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে, ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, হিন্দুধর্মের মহান্ উপদেশসমূহের, অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধর্মের অন্ত হৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অঘিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দূঢ়বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহাত্মভূতি-জনিত্ সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ কর্মক। মৃক্তি, সেবা, সামাজিক উল্লয়ন ও সাম্যের মঙ্গলমন্ত্রী বার্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার কর্মক।"

"বৎস! এই জগং হৃংখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। এই হৃংখ হইতেই সহামূভূতি, সহিষ্ণুতা ও সর্ব্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়—বৈ শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগং চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া গেলেও বিন্দুমাত্র কম্পিত হয় না।"

"গণ্যমান্ত, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্য্যাদাহীন, দরিত্র কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। ছঃধীদের জন্ম প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর। সাহায্য আসিবেই আসিবে।"

"ভগবান অনন্তশক্তিমান; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য

করিবেন। আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি, কিন্তু হে যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্ম এই সহাত্ত্তি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও এই মৃহুর্ত্তে সেই পার্থসারখির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সথা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বৃদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষদিগের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্ম করিয়া এক বারনারীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড় এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর, বলি—জীবন-বলি, তাহাদের জন্ম, যাহাদের জন্ম তিনি মুর্বো অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন,—সেই দীন, দরিদ্র, পতিত, উৎপীড়িতদের জন্ম । তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্ম ব্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।"

"এ এক দিনের কাজ নয়। পথ ভয়ন্বর কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থ-সারথি আমাদেরও সারথি হইতে প্রস্তুত, আমরা তাহা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনস্ত বিশ্বাস রাখিয়া শত শত যুগসঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ অনস্ত হঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মনাৎ হইবেই হইবে।"

"তবে এস, ভ্রাতৃগণ ! স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কি ভয়ানক ছংখরাশি ভারত ব্যাপিয়া। এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। তা হউক, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক। আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে। প্রভুর জয়! পামি এখানে অক্বতকার্য্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে। তোমরা রোগ কি ব্যিলে, ওয়ধও কি তাহা

कानिल, त्करन विश्वामी २८। जामना थनी वा वफ़ लाकरक छाञ्च किन्न ना। अन्तर-मृज, मिळकमान वाक्षिणगर्दक वा जाशासन निर्देख मःवानभेख- अवन्न-मृज्य, मिळकमान वाक्षिणगर्दक वा जाशासन निर्देख मःवानभेख- अवन्न-मृज्य किन्न किन्न किन्न किन्न मिन्न मिन्न मिन्न मिन्न किन्न किन्

"আমাদের কার্য্য—কাষ করিরা মরা, 'কেন' প্রশ্ন করিবার অধিকার আমাদের নাই। সাহস অবলম্বন কর, আমার দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম হইবে—এই বিশ্বাস রাধ।"

"ভর ত্যাগ কর, প্রভূ তোমার সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি নিশ্চরই ভারতের লক্ষ লক্ষ অন্শনক্লিষ্ট ও অজ্ঞানাম্ম জনগণকে উন্নত করিবেন।"

"মনে করিও না, আমরা দরিদ্র; অর্থ জগতে শক্তি নহে, সাধুতাই, পবিত্রতাই শক্তি। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত শক্তি কিনা ?"

"দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল হও এবং প্রভূতে বিশ্বাস রাথ। কাজে লাগো। আমি আসিতেছি। আমাদের কার্য্যের এই মূল কথাটি সর্বাদা মনে রাখিবে—জনসাধারণের উন্নতি-বিধান, ধর্ম্মে এক বিন্দু আঘাত না করিয়া।"

"আপনাতে বিশ্বাস রাথ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্য্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্যান্ত গরীব, পদদলিতদের উপর সহামূভূতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহাদের যুবকবৃন্দ।"

"বড় বড় কাজ কেবল থুব স্বার্থত্যাগ দারাই হইতে পারে। স্বার্থের

আবশুক নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়, তা তোমারও নয়, আমারও নয় বা আমার গুরুর পর্যান্ত নয়। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার চেষ্টা কর ; হে বীরহাদয় মহদাশয় বালকগণ, উঠে-পড়ে লাগো। নাম যশ বা অন্ত কিছু তুচ্ছ জিনিবের জন্ত পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কার্য্য কর। মনে রাখিও অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রক্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মন্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়। তোমাদের সকলের উপর ভগবানের আশীর্কাদ বর্ষিত হউক। তাঁহার শক্তি তোমাদের সকলের ভিতর আস্কক—আমি বিশ্বাস করি, তাঁর শক্তি তোমাদের মধ্যে বর্ত্তমানই রহিয়াছে। বেদ বলিতেছেন—'উঠ, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পঁছছিতেছ, থামিও না।' জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিবসের আলোক দেখা যাইতেছে। মহাতরন্ধ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না। আমি পত্তের উত্তর দিতে দেরি করিলে বিষণ্ণ বা নিরাশ **হইও না। লেখা**য় কি ফল ? উৎসাহ বৎস, উৎসাহ,—প্রেম বৎস, প্রেম। বিখাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় করিও না, সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়।"

"অহঙ্কৃত হইও না। মতের বিভিন্নতার দিকে বিশেষ 'ঝেঁ কি দিও
না, কোন কিছুর বিরুদ্ধেও বলিও না। আমাদের কাজ কেবল ভিন্ন ভিন্ন
রাসায়নিক দ্রব্য একত্রে রাখিয়া দেওয়া। প্রভু জানেন, কিরূপে
ও কথন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে। সর্কোপরি, আমার বা
তোমাদের কৃতকার্য্যতায় অহঙ্কৃত হইও না, বড় বড় কাজ এখনও করিতে
বাকি। যাহা ভবিশ্যতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় এই সামান্ত
সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের
উন্নতি হইবেই হইবে। সাধারণে এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা স্থাই হইবে, আর
আনন্দিত হও বে, তোমরাই তাঁহার কার্য্য করিবার নির্কাচিত যন্ত্র।

ধর্ম্মের বন্তা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উচা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুতে উহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না—অনন্ত, অনন্ত, সর্ব্বগ্রাসী; সকলেই সামনে যাও, সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত যোগ দাও। সকল হস্ত উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক। ভয় প্রভুর জয়।"

"কার্য্যের আরম্ভ খুব সামান্ত হইল বলিয়া ভর পাইও না। এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে বাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবন-সমৃদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইরাছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্য্যস্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও ও কাজ কর। । লাগো, লাগো বৎসগণ। প্রভুর জয়।"

"হে মহামনা রাজন্! \* এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর—জগতের ধন, মান, ঐশ্বর্য্য এ সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্ম জীবন ধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে।"

"'না' বলিলে চলিবে না! আর কিছুরই আবশুক নাই, আবশুক কেবল প্রেম, অকপটতা ও সহিষ্কৃতা। জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদরের বিস্তার, আর হৃদরের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। স্থতরাং প্রেমই জীবন—উহাই একমাত্র জীবনগতি-নিয়ামক। আর স্বার্গপরতাই মৃত্যু।"

"পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপগুই মৃত প্রেততুল্য; কারণ হে মুবকরন্দ, যাহার হৃদরে প্রেম নাই, সে মৃত প্রেত বই আর কি! হে মুবকর্ন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ

<sup>\*</sup> মহীশূর-রাজ

ও অত্যাচার-নিপীড়িত জনগণের জন্ম তোমাদের প্রাণ কাঁচুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হাদর রুদ্ধ হউক, মস্তিদ্ধ ঘূর্ণায়মান হউক, তোমরা পাগল হইবার মত হও! তথন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অস্তরের বেদনা জানাও; তবে তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ—অনস্ত শক্তি আসিবে।"

"সত্যকে ধরিয়া থাক, আমরা নিশ্চয়ই ক্বতকার্য্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে, কিন্তু নিশ্চিত যে ক্বতকার্য্য হইব, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কাজ করিয়া যাও, মনে কর আমি জীবিত নাই। এই মনে করিয়া কাজে লাগ, যেন তোমাদের প্রত্যেকের উপর সম্দয়্ম কাজের ভার। ভাবী পঞ্চাশৎ শতান্দী তোমাদের দিকে সত্ঞ্বনয়নে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিয়্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে; কাজ করিয়া যাও।"

"গুপ্ত বদমারেসি, লুকানো জুরোচুরি যেন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে; কিছুই লুকাইয়া করা হইবে না। কেহ যেন আপনাকে গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত না হন। এমন কি, আমাদের মধ্যে গুরুও কেহ থাকিবে না, গুরুগিরিও চলিবে না। হে বীরহৃদয় বালকগণ, কার্য্যে অগ্রসর হও। টাকা থাক বা নাই থাক, মাছ্র্যের সহায়তা পাও বা নাই পাও, তোমার প্রেম আছে ত? ভগবান ত তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।"

"যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয় কিন্তু উহা অব্যর্থ।"

( इंश्टब्रकीत जरूवान )

তাঁহার পত্রাবলী হইতে এইরূপ অসংখ্য স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে—সেগুলি কিরূপ সম্ভাবপূর্ণ ও স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক। কোখাও তিনি বেদান্তের গৃঢ় মর্ম্ম পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতেছেন ঋবিদিগের প্রকৃত মনোভাব কি ছিল, কোথাও দেখাইতেছেন ভারতবর্ষ ও নব্যজগতের মধ্যে প্রভেদ কোন্থানে, কোন বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্য জাতি হইতে হীনতর, আবার কোন বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। কোথাও হয়ত ভারতের বর্ত্তমান অভাব কি, কি করিয়া সে অভাব প্রণ হইতে পারে, এই সম্বন্ধে নানাবিধ কার্য্যকর উপায় নির্দেশ করিতেছেন। এই পত্রগুলি পাঠ করিলে ব্রা বায়, তিনি ভারতে আত্মতাগ ও বৈরাগ্যবান লোকের সাহায্যে স্প্রণালীবদ্ধ কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্ম কতদ্র উৎস্কক হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বিশেষভাবে একদল সয়্মাসীকে স্থশিক্ষিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রহিক ও পারমাথিক বিল্লা প্রচারের জন্ম গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে পেরগ করিবেন। একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

"ভারতের জনসাধারণকে উন্নত করা এখন তোমাদের একমাত্র কার্যা। ইহার জন্য মন প্রাণ দিরা খাটিতে পারে এমন সব যুবক লইরা কার্যা আরম্ভ কর। অআর একটি সদ্গুণ অভ্যাস করা আবশ্রক— সেটি হইতেছে আদেশ-পালন। বাঁহাদিগের হস্তে অধ্যক্ষতার ভার ক্রম্ভ, তাঁহাদিগের কথামত কাজ না করিলে কোন সজ্বকেন্দ্র গঠিত হইতে পারে না। আর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত শক্তিসমূহ একস্থানে সংহত ও কেন্দ্রীভূত না হইলে কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব। ঈর্য্যা, অভিমান দ্র কর। পরার্থে মিলিত হইরা কার্য্য করিতে শিক্ষা কর। ইহাই বর্ত্তমানে এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

এই সকল পত্তের অধিকাংশ তাঁহার উত্তরভারত ও মাক্রাজবাসী শিশুদিগকে এবং মঠের গুরুল্রাভূগণকে লিখিত হইরাছিল এবং তদ্ধারা তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে যে ফল হইত প্রায় তত্তুল্য ফল প্রস্তুত হইরাছিল। যিনি তাঁহার পত্র পাঠ করিতেন, তিনি উৎসাহে পূর্ণ হইতেন এবং তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিবার জন্ম ব্যগ্র হইতেন। এবার নিউইয়র্কে রীতিমত কার্য্য আরম্ভ করিবার পর স্বামিজী মাজ্রাজী শিন্যগণকে একথানি বেদান্তবিষয়ক পত্র প্রকাশ করিবার জন্ম পুনঃ পুনঃ লিখিতেছিলেন। এমন কি, এজন্ম বক্তৃতা কোম্পানীর নিকট হইতে লব্ধ অর্থ হইতেও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পরই ঐ পত্র 'ব্রহ্মবাদিন্' নামে পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি শিন্যদিগকে সংস্কৃত শান্তগ্রন্থসমূহ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং কি ভাবে উক্ত 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজ্ঞখানি চালাইতে হইবে তৎসম্বন্ধে নিউইয়র্ক হইতে ৬ই মে (১৮৯৫) তারিখে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"বেদান্ত অর্থাৎ বেদান্তের অন্তর্গত হৈত, বিশিষ্টাহৈত ও অহৈত নামক সোপান-ত্রয়-সমন্বিত সমগ্র বেদান্তশান্তে জগতের সর্ক্রবিধ ধর্মা-ভাব নিহিত আছে। ঐ তিনটি সোপান ঠিক পর পর অবস্থিত ও মানব-মনের ত্রিবিধ অবস্থার উপযোগী—ইহাই ধর্মের স্কল্প তত্ব। প্রথম অবস্থার হৈতবাদ—থৃষ্ট ও মুসুলমান ধর্ম ইহাকে আশ্রম্ম করিয়াছে। তল্মধ্যে ইউরোপীয় জাতিরা খৃষ্টধর্ম্ম ও সেমিটিক জাতিরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। তারপর—বিশিষ্টাহৈত। সর্ক্রমেয—অহৈত। এই অহৈতবাদের গুদ্ধযোগোপলন্ধির দিকটা বৌদ্ধর্ম্ম নামে প্রাদ্দ হইয়াছে। কিন্তু এই ত্রিবিধ বাদসমন্ত্রিই হিন্দুধর্ম নামে খ্যাত এবং হিন্দুস্খানের বিবিধ জাতির মধ্যে এই ত্রিবিধ অবস্থার লোকই বিভ্রমান। অতএব হিন্দুধর্ম বলিতে কোন ক্ষুদ্র সঙ্কীণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ব্রায় না। হিন্দুধর্ম বলিতে বুঝিবে বেদান্ত ধর্ম্ম, আর বেদান্ত ধর্ম্মই জগতের ধর্ম। কেবল বিভিন্ন জাতির বিভিন্নরূপ অভাব,

# শ্রীউন্যাপ্তর গরকার প্রকৃত কার্যারম্ভ ৪৭৭

আকাজ্ঞা, মনোরত্তি ও পারিপার্থিক অবস্থাভেদে ইহা বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। মূলতত্ত্ব সেই এক; শুধু শাক্ত শৈবাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তোমরা তোমাদের কাগজে ঐ তিন মতেরই সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া ব্রাইতে খাক যে, কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ নাই, তিনই একের অঙ্গীভূত, তবে পর পর ক্রমিক অবস্থায় প্রযোজ্য, তিনের মধ্যে কোন গোল বা অসামঞ্জ্য নাই। আর, তফাং যা, সে শুধু বহিরাচার-অফুষ্ঠানে—মূলে লক্ষ্য এক। অর্থাৎ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বি প্রচার করিয়া যাও, তার পর যাহার যেরপ ভাব, সে সেইভাবে উহাকে আত্মগত করক। কাগজখানি যেন ছ্যাব্লামি ছাড়িয়া ধীর, স্থির, গন্তীর স্থরে লেখা হয়। এইরপে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে একনিষ্ঠ হইরা আপন ব্রত সম্পাদন করিয়া যাও।" (ইংরেজীর অমুবাদ)

এই সময়ে শুধু 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রে নহে, ভারতের জনহিতকর অন্তান্ত অনুষ্ঠানেও তিনি অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় \*-প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর হিন্দু-বিধবা বিষ্ণালয়ের কথা উল্লেখ করিতে পারি। এই স্কুলটি ব্রাহ্মদিগের স্কুল ও সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্ম-পরিচালিত। ইহার উল্লেখ মহৎ ছিল। সেজন্ত স্বামিজী অকপট আগ্রহের সহিত ইহার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ক্রকলিন নৈতিক সভার সমক্ষেতিনি 'হিন্দুর্মণীর আদর্শ' শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতা উপলক্ষে যত টাকা উঠিয়াছিল তাহা তিনি সভাপতি মহাশয়কে শশিপদ বাবুর বিন্তালয়ের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিতে অন্থরোধ করিয়াছিলেন।

 <sup>\*</sup> কলিকাভার 'দেবালর' নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা দেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যার।

তদমুসারে সভাপতি ডাজ্ঞার লুইস্ জেন্স্ মহোদয় শশিপদ বাব্কে নিমলিথিত পত্রের সহিত উক্ত সমুদম অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

"আপনার স্থনামধন্ত দেশবাসী স্বামী বিবেকানন্দ একটি বক্তৃতা দিয়া যে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, তাহাই আপনাকে পাঠাইতেছি। তিনি আমাদের জন্ত অনেকবার বৃহৎ জনমগুলীর সমক্ষে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং বেদান্তদর্শন ও ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা জানিবার জন্ত এতদ্দেশবাসীর আগ্রহ ও কৌতৃহল বৃদ্ধি করিয়াছেন। স্থামিজীর মহন্ত্রের পরিচয়স্বরূপ একথাও প্রকাশ করা কর্ত্বব্য যে, আপনার স্থলের জন্ত বক্তৃতা দিয়া অর্থসংগ্রহ করিবার প্রস্তাব তিনিই সর্ব্বপ্রথম উত্থাপিত করেন এবং পরে আমরা তাঁহাকে ঐ কার্য্যে সাহায্য করি।"

হিন্দু হউক, ব্রাহ্ম হউক, আর্য্যসমাজী হউক, মুসলমান বা খৃষ্টান, যে কোন ধর্ম বা সমাজ হউক, যাঁহারা প্রকৃত প্রেমের সহিত স্থাদেশবো ও স্থাদেশের হিতসাধন করিতেন বা কোন প্রকার উদার ভাব পোষণ করিতেন, স্বামিজী কখনও তাঁহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না; বরং স্থামোগ পাইলেই তাঁহাদের প্রশংসা ও তাঁহাদের কার্য্যের সহায়তা করিতেন। খৃষ্টান পাদ্রীরা ত তাঁহার এত নিন্দা এবং তাঁহাকে এত জালাতন করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি প্রকৃত খৃষ্টভক্তকে তিনি কতদ্র সমাদর করিতেন, নিম্নলিখিত পত্র হইতে তাহা বোধগ্য্য হইবে—

"এথানকার খৃষ্টধর্ম ভারতে প্রচারিত খৃষ্টধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিবে যে এপিস্কোপাল ও প্রেস্-বিটিরিয়ান্ সম্প্রদায়ের অনেক খৃষ্টধর্ম্মাজক আমার বন্ধু। তাঁহারা তোমাদিগের স্থায় স্বধর্মাহুরক্ত ও উদারপ্রাণ। সর্ব্বতই দেখা যায়, প্রক্রত ধান্মিক ব্যক্তির হৃদয় প্রশন্ত; প্রেমের প্রেরণায় তিনি এইরূপ উচ্চস্বভাবসম্পন্ন হইরা থাকেন। বাঁহারা ধর্ম্মের নামে বাণিজ্য করিতে বসেন, তাঁহারাই ধর্মের মধ্যে প্রতিবোগিতা, ছল্ব ও স্বার্থপরতা টানিরা আনিয়া অপরের অনিষ্টসাধন করেন এবং নিজেদের ক্ষুদ্রচিত্তের পরিচর দেন।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

আবার এদেশের পাদ্রীরা তাঁহার নিন্দা ও তাঁহার কার্য্যকে আক্রমণ করিয়া যে বিষপ্রিত সমালোচনা বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহার ভারতীর বন্ধুরা তাহা তাঁহার নিকট পাঠাইলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—

"ভবিষ্যতে লোকে আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বাহাই বলুক না কেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবে না। জীবনের শেষ মূহুর্ত্ত পর্যান্ত আমি অবিশ্রান্ত ভাবে কার্য্য করিরা যাইব—এমন কি, মৃত্যুর পরেও জগতের কল্যাণের জন্ম করিব। মিথ্যা অপেক্ষা সভ্যের ওক্ষম সহস্রগুণে বেশী।…চরিত্র-বল, পবিত্রতা-বল, সভ্যের বল, মহুস্যান্থের বল—এই থাকিলেই হইবে। যতক্ষণ আমার এ সব আছে, ততক্ষণ তোমাদের কোন চিন্তা নাই—ততক্ষণ কেহ আমার কেশাগ্রপ্ত স্পর্শ করিতে পারিবে না। যদি কেহ আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, নিশ্চর জানিও সে বিফল-প্রেরাস হইবে—ইহা সাক্ষাৎ ভগবছাণী।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

সত্যের প্রতি ও নিজের প্রতি তাঁহার এমনই অগাধ ও অসীম বিশ্বাস ছিল। এই প্রসঙ্গে এখানে এই সময়ের কিছু পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৯৪ সালে কলিকাতার পাদ্রীরা গবর্ণমেন্টের চক্ষে তাঁহাকে একজন রাজনৈতিক প্রচারক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার আমেরিকার কার্য্যকলাপের বিক্বতার্থ করিয়া বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার কোন কোন শিশ্র ছঃখিত হইয়া পাদ্রীদিগের ছুষ্টামির উল্লেখ

## স্বামী বিবেকানন্দ

করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন। তাহার উত্তরে তিনি ১৮৯৪ সালের ২.৭শে সেপ্টেম্বর লিথিয়াছিলেন—

"…কলকাতা থেকে আমার বক্তৃতা ও কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে যে সব বই ছাপা হয়েছে, তাতে একটা জিনিষ আমি দেখতে পাচ্ছি। তাদের মধ্যে ক্তকগুলি এরপ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়লে বোধ হয় যেন আমি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমি রাজনীতিজ্ঞ বা রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নই। আমার লক্ষ্য কেবল আত্মতত্ত্বের দিকে—সেইটে যদি ঠিক হয়ে যায়, ভবে আর সমস্ত ঠিক হয়ে বাবে—এই আমার মত। •••অতএব তুমি কলকাতার লোকদের অবশ্য অবশ্য সাবধান করে দেবে, যেন আমার কোন লেখা বা কথার ভিতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মিথ্যা করে আরোপ क्द्रा ना रुप्त। कि जारामिक ! ... खननाम, दिखादि कानीहरू বাঁড়ুয়ো নাকি খৃষ্টান মিশনারীদের সমক্ষে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। যদি সর্বসাধারণের সমক্ষে এ কথা বলা হয়ে থাকে, তবে আমার তরফ থেকে উক্ত বাবুকে প্রকাশ্তে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি তাঁর উক্ত কথাটা কলকাতার যে কো**ন** সংবাদপত্তে লিখে হয় প্রমাণ করুন, না হয় ঐ বাজে অর্থহীন কথাটা প্রত্যাহার করুন। এটা অন্ত ধর্মাবলম্বীকে অপদস্থ করবার জন্ম খৃষ্টান মিশনারীদের একটা কৌশলমাত্র। আমি সাধারণভাবে খুষ্টান-পরিচালিত শাসনতন্ত্রকে লক্ষ করে সরলভাবে সমালোচনাচ্ছলে करत्रकंठी कड़ा कथा वरलिছ। किन्छ जात मान्न এ नत्र य, जामात्र রাজনৈতিক বা ভজ্জাতীয় বিষয়চর্চার দিকে কিছু ঝেঁাক আছে অথবা রাজনীতি বা তৎসদৃশ কিছুর সঙ্গে আমার কোনরূপ সংস্রব আছে। যারা ভাবেন, ঐ সব বক্তৃতা থেকে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করে ছাপানো

820

## প্রকৃত কার্য্যারম্ভ

865

# কর্ম্মের প্রসার

নিউইরর্কে স্থামিজী যে ক্লাস থুলিয়াছিলেন, তাহাতে প্রথানতঃ রাজ্যোগ ও জ্ঞানযোগ শিক্ষা দেওরা হইত। তিনি শিশ্যদিগকে প্রথম হইতেই বুঝাইরা দিলেন যে ধর্ম একটা বিশ্বাসমাত্র নহে, সাক্ষাৎ অন্পুত্তির বিষয়। ইহা লাভ করিতে হইলে শরীর ও মনের সংঘম-বিধারক কতকগুলি নিয়ম প্রত্যহ অভ্যাস করা আবশ্যক। অষ্টাঙ্গ যোগশান্ত্রে এই সম্দর্ম নিয়ম প্রণালীবদ্ধ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই যোগেরই নাম রাজ্যোগ। স্থামিজী নিজেও এই সমরে আহারাদি সর্কাবিষয়ে যোগিজনোচিত সংযম পালন করিতেন। স্কুতরাং তাহার শিক্ষাগারটি অনেক পরিমাণে একটি মঠের ভার হইরা দাড়াইল।

রাজ্যোগের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা জোর দিতেন ধ্যানের উপর।
ধ্যান অর্থে বিষয়বিশেষে অবিচ্ছিন্ন তৈলাধারাবৎ মন:সংঘম ব্রায়।
এ অবস্থার মনকে বলপূর্বক কোন বিষয়ে লিপ্ত করিতে হয় না, অভ্যাসবশতঃ মন আপনিই ধ্যেয় বিষয়ে তন্মর হইয়া পড়ে। ধ্যানের
পরিপকাবস্থার নাম সমাধি। সে অবস্থার বাহ্য বস্তর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে
লুপ্ত হয়। স্বামিজী বলিতেন, রাজ্যোগ ও জ্ঞানযোগ কোন না কোন
আকারে বরাবরই পৃথিবীর নানা স্থানে বিভ্যমান আছে। মধ্যমুগে
রোমানক্যাথলিক সম্প্রদারের সেন্ট বার্ণার্ড অব্ ক্রেয়ারভো, সেন্ট
বোনাভেনচুরা অব্ দি ক্রান্সিস্কান অর্ডার, এবং সেন্ট থেরেসা অব্
যীশাস্ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর সাধকগণ ইহা অবগত ছিলেন, তবে ভারতে
এই পথগুলি ষেক্রপ স্কন্দর ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, জগতের

আর কুত্রাপি তাহা হয় নাই। স্থামিজা বলিতেন, এই হুরাহ বিয়য়গুলি ঋষিদিগের হস্তে প্রকৃত বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল, অয়্ম দেশের লোকেরা অঞ্জানিত ভাবে তাহার কতক কতক অংশের আভাস পাইয়াছিল মাত্র। তিনি আরও বলিতেন, রাজযোগের সাধনা করিতে হয়। এই প্রসম্পর্কক ধ্যান-ধারণা অভ্যাস ও ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হয়। এই প্রসম্পে তিনি শিয়্মদিগকে অতীন্দ্রয় শক্তি লাভের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বলিতেন, কারণ প্ররূপ ইচ্ছা প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের পথে বিষম অন্তরায়। ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে শুধু একনির্চ হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতে হয়। অয়্মদিকে মন দিলে সাধক কথন অভীষ্ট লাভে সমর্থ হন না। এইহেতু তিনি পরমহংসদেবের পদান্ধ অনুসরণ করিয়া শিয়্যদিগকে সর্বাদা বলিতেন, শুধু এক বস্তর—ঈশ্বরের অনুসয়ান কর।

স্বামিজী কেবল বোগমার্গের তত্ত্ব উপদেশ দিয়াই ক্ষাস্ত হইতেন না, কেমন করিয়া সে তত্ত্বের সাধনা করিতে হয় তাহা স্বয়ং কার্য্যে দেখাইতেন। তিনি একাধারে জ্ঞানী ও সাধক ছিলেন; তাই আমরা দেখিতে পাই, তিনি নিউইয়র্কের এই নিভৃত আশ্রমে প্রাতে, সন্ধ্যায় বা গভীর রজনীতে প্রায়ই ধ্যানময় থাকিতেন। সময়ে সময়ে এই ধ্যান এয়প গাঢ় হইত বে, তিনি সম্পূর্ণ বাহ্মজ্ঞানশৃত্য হইয়া পড়িতেন।

এইরপ গুরুই প্রকৃতপক্ষে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দিবার উপযুক্ত।
বিনি পরমহংসদেবের চরণ ছায়ায় বিসিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা ও
মৃত্মর্ভ সমাধি অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং বিনি সেই ঈশ্বর-প্রতিম শ্রীগুরুর জ্বন্ত ত্যাগ-বৈরাগ্যের উচ্চাদর্শ সম্মুথে রাখিয়া চিরজীবন ঈশ্বরচিন্তা, কঠোর তপস্থা ও সাধন-ভদ্ধন করিয়াছেন, তিনি যে যোগ-

বিভার সকল গুঢ় রহস্তই অবগত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি প্রত্যেক শিয়্যের মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া তত্ত্পবোগী উপদেশ দিতেন এবং ধ্যানজ দর্শনসমূহের অতি স্থসঙ্গত ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি . নিজে যাহা প্রত্যক্ষ অমুভব করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া অন্ত কোন জিনিষ শিশুদিগের নিকট বলিতেন না। স্নায়্-বিধান-গঠন-কৌশল, মস্তিক্ষের সহিত উক্ত বিধানের সম্বন্ধ এবং স্নায়বিক পরিবর্ত্তনের সহিত মানসিক অবস্থার সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিসমূহ আমেরিকার বহু চিকিৎসক ও শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাঁহাদের অনেকে তাঁহার মতনমূহ অকাট্য বলিয়া স্বীকার করিতেন; বলিতেন, বদিও তাঁহার মতগুলি অতিশয় অদ্ভূত রকমের (bold) তথাপি উহাদিগের মধ্যে প্রকৃত সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয় এবং ঐগুলি বিশেষ যত্নসহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ! ধ্যানের দারা মহস্ম-বুদ্ধির বিকাশ ও অতীন্দ্রিয়শক্তি লাভ হয় ; সেই শক্তিকেই এতাবৎকাল সকলে দৈবুশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আদিতেছেন—তাঁহার এই কথায় আমেরিকার প্রধান প্রধান মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, বিশেষতঃ হার্ভার্ড বিশ্ববিভালয়ের স্ক্রবিখ্যাত অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্দ্, জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভক্ত, সাধক ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণের বিভিন্ন প্রকার মানসিক অবস্থার পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজ শিয়্যেরা এসকল ধর্ম্মবিষয়ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার সহিত কোন সংশ্রব না রাখিয়া वित्मय देशी महकाद्र माधनज्ज्ञत मत्नानित्व कदिशाहित्वन।

স্বামিন্ধীর নিজের ধ্যানাবস্থার এত বিবিধ প্রকারের অমূভূতি হইত যে তিনি কোনরূপ দর্শন বা প্রবণেই আশ্চর্য্যবোধ করিতেন না। পূর্ব্বে পূর্ব্বেও এ প্রকার অমূভূতি অনেকবার হইয়াছিল। বরাহনগরের মঠে থান করিতে করিতে একদিন তিনি দেহাভান্তরন্থ ইড়া, পিঙ্গলা ও অধ্যা নাড়ীত্রন্থকে দেখিতে পাইরাছিলেন। আর একবার (সন্তবতঃ ১৮৮৮ সালের জাহুয়ারী মাসে) পরিব্রাক্তক অবস্থার গভীর থানকালে দেখিরাছিলেন, যেন একজন ঋষিতুল্য বৃদ্ধ ব্যক্তি সিন্ধুনদের তটে দাঁড়াইয়া

"আয়াহি বরদে দেবি ত্রাক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গার্মবিচ্ছন্দসাং মাতর্রন্ধযোনি নমোহস্ততে।।"
এই বৈদিক গায়ত্রী-আহ্বান-মন্ত্র অতি অপূর্ব্ব স্থারে উচ্চারণ করিতেছেন;
সে স্থার ঐ মন্ত্রের প্রচলিত স্থার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্থামিজী বলিতেন, সম্ভবতঃ প্রাচীন আর্য্যগণ ঐরপ স্থারে ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন।

রাজযোগ ও জ্ঞানখোগ সম্বন্ধে তিনি যে সকল গৃঢ় রহস্ত ব্যক্ত করিরা গিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি যে যে বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তৎসম্দয় স্বয়ং অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন। আর এই কারণেই সভাজগতের মহা মহা জ্ঞানী ও বিজ্ঞানবিং পণ্ডিতগণ তাঁহার কথায় অতদূর আস্থাস্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পাশ্চাত্য শিশ্বদিগের উক্তির সমর্থন করিয়া বলিতে পারি—

"প্রকৃতই তিনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকারসম্পন্ন, আত্মজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন।"
এই সময়েই ইহার বিখ্যাত 'রাজ্বোগ' গ্রন্থ ও পতঞ্জলির বোগস্ত্ত্তের
ভাষ্ম রচিত হয়। কতকটা প্রথমে শিষ্মদিগকে বুঝাইবার জন্ম
বক্তৃতাকারে প্রদন্ত হইয়াছিল, বাকীটা পরে ক্রুকলিনবাসিনী মিদ্
ওয়াল্ডো নামী তাঁহার এক ছাত্রী কর্তৃক তাঁহার সম্মুথে লিখিত
হইয়াছিল। স্বামিজী মুখে মুখে বলিয়া বাইতেন, মিদ্ ওয়াল্ডো লিখিয়া
লইতেন। মিদ্ ওয়াল্ডো লিখিয়াছেন—

# ৪৮৬ .... স্বামী বিবেকানক

"স্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে স্থামিজী মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ इटेरा । जामि अमिरक कनमि कानिरा पूराहेम हूल कतिया অপেক্ষা করিতেছি। অনেকক্ষণ পরে হয়ত তাঁহার নিস্তর্কতা ভঙ্গ হইল, তিনি একটি চমৎকার ব্যাখ্যা করিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ সেট निथिया नरेनाम।"

জুন মাসে 'রাজ্বযোগ' গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। ইতোমধ্যে আমেরিকার অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি স্বামিজীর অহুরাগী, পৃষ্ঠপোষক ও শিষ্যশ্রেণীভূক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল, কয়েকজনকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ভবিয়াতে তাঁহার কার্য্য পরিচালনার ভার তাহাদিগের উপর দিয়া যান। ছইজন প্রকাশ্তে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই সকলের নিকট আপনাদিগকে তাঁহার শিশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম ম্যাডাম মেরী লুই ও হার লিওঁ ল্যান্সবর্গ। মেরী লুই একজন ফরাসী রমণী, বহুদিন হইতে নিউইয়র্কে বাস করিতেছিলেন। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ইনি জড়বাদী, ও সোগ্রালিষ্টদিগের অগ্রণী এবং একজন নির্ভীক, উন্নতিপ্রয়াসী, বিদ্বী রমণী বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন রুষজাতীয় ইহুদী, ইহারও পূর্ববৃত্তান্ত অভি অভুত। দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে ইনি নিউইয়র্কের একথানি প্রধান সংবাদপত্তের লেখক ও পরিচালক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর ইহারা ষ্থাক্রমে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী ক্রপানন্দ নামে পরিচিত হন। অন্তান্ত ভক্তের মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য—বিখ্যাত नत्रअस्त्रवामी दिशानावाहक ७ ग्रामनानिष्टित भन्नी मिरमम् अनी वृत, ডাক্তার এলান ডে, মিদ্ এস, ই, ওয়াল্ডো, প্রফেসর ওয়াইম্যান, প্রফেসর রাইট, ডাঃ খ্রীট, এবং আরও বহু বিখ্যাত ধর্মবাজক ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangdinane Shares musty funding by MoE-IK8

5-4 sার্ক্তর্শার প্রসার ... ১४३৫ / Abream 849

माधावनत्ताक। क्<del>ये नगरत्र विशाउ क्यामी क्याउटनकी</del> माझ-তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার দার্শনিক উপদেশ ও জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হইয়া বিশ্বর প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরে স্থপ্রসিদ্ধা গায়িকা मानाम कान्ए जाराज अकद्यन विस्थि ज्लामस्य अजिश्विक रन। এতব্যতীত নিউইয়র্ক সমাজের সর্বজন-স্থপরিচিত ধনী ও ক্ষমতাশালী মিঃ ক্রান্সিদ লেগেট ও তাঁহার পত্নী এবং মিদ জে ম্যাকলাউড তাঁহার 'ডিক্দন সোসাইটি' নামক সভার সন্মুখে তিনি অনেকবার বক্তৃতা প্রদানার্থ আহুত হইয়াছিলেন। তাহার সভ্যেরাও তাঁহার সকল ভাব বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি, তড়িছিন্তাবিশারদ জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিকোলা তেস্লা পর্যান্ত তাঁহার মুখে সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া সাংখ্যোক্ত প্রাণ, আকাশ ও কল্পবাদ-পূর্ণ স্ষ্টিতত্ত্বকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্ষ্টিতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি নিজে গণিতশান্ত্রসাহায্যে ঐ তত্ত্ব প্রমাণ করিতে পারেন ও বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান যদি স্ষ্টেভত্ত্বের সমাধান করিতে চাহেন, তবে একবার ঐ সাংখ্যোক্ত তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

এইরপে ১৮৯৫ সালের প্রারম্ভ হইতে মধ্যভাগ পর্যান্ত স্থামিজী অমান্ত্রবিক পরিশ্রমদহকারে সমগ্র আমেরিকাথণ্ডে বেদান্তবর্গ প্রচার করিয়া সহস্র সভক্ত ও অনুরাগী শিশ্য লাভ করিলেন। তাঁহার এমন অনেক শিশ্য আছেন, বাঁহারা জীবনে কথনও তাঁহাকে দেখিবার স্থযোগ পান নাই, কিন্তু তাঁহার ভাবগুলি গ্রহণ করিয়া ভদন্ত্যায়ী জীবন যাপন করিতেছেন। এমন কি, খৃষ্টীয় উপাসনা মন্দির ও ভজনালয়ে পর্যান্ত এবং সাধারণ সভায়ও অনেকে তাঁহার ভাব গ্রহণ করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনেকে হয়ত সেগুলি প্রচার করিবার

866

সময় তাঁহার নাম করিত না, তথাপি তাঁহার ভাব যে সর্বত ছড়াইয়া পড়িতেছে ইহা দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইতেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর মন শীঘ্র অবসম হইয়া পড়িল। একাকী নৃতন দেশে নৃতন লোকের মধ্যে আজন্মসঞ্চিত কুসংস্কাররাশি দ্র করিয়া সম্পূর্ণ নৃতন ভাব প্রতিষ্ঠা করা যে কি হুংসাধ্য কার্য্য তাহা আমরা অনুমান করিতেও পারি না। তবে এইটুকু ব্রিতে বিলম্ব হয় না যে, স্ক্রমেক্রর স্থায় অটল যাহার অধ্যবসায় ও বর্ষাবারিক্ষীত গিরিনদীর স্থায় হর্বার যাহার কর্মচেষ্টা, তিনি নিতান্ত সামান্ত পরিশ্রমেক্রন্ত বা কাতর হন নাই।

্তিনি বেদান্ত প্রচারের জন্ম প্রাণপাত করিতে পর্যান্ত কুন্তিত ছিলেন না। সেই জন্ম শত সহস্র বাধাবিত্ন উপেক্ষা করিয়াও অবিরত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কিন্তু তাঁহার অনুরাগী ভক্তেরাও বৃদ্ধির দোবে তাঁহাকে জালাতন করিত। বষ্টনের একজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে বক্ততাশিক্ষার ক্লাসে গিয়া কেমন করিয়া বক্তৃতা দেওয়া শিথিতে হয় তৎসম্বন্ধে উপদেশ লইবার জন্ম বলিতে লাগিলেন। যাঁহার বাগ্মিতায় জগৎ মুগ্ধ, থাহাকে আজন্ম-বাগ্মী বলিলেও দোষ হয় না, তাঁছাকে আবার বক্তৃতাশিক্ষার ক্লাসে গিয়া বক্তৃতা দেওয়া শিথিতে হইবে। কি অত্যাচার। আর একজন তাঁহাকে দল গড়িবার জন্ম छेशानम निष्ठ नाशितन। जात अकबन विन्छ नाशितन, "त्राभिकी, আপনার এই এই করা উচিত—ভাল বাড়ীতে ভাল ভাল গণ্যমান্ত লোকের মধ্যে থাকা উচিত। যদি আপনি সমাজের বড় বড় লোককে বাগাইতে চান তবে আপনার নানা রকম 'চাল' হুরস্ত করা চাই, কারণ **এটা** क्यामत्तद तम्म-अथात्न वाञ्च छड़ः ना इत्न कान कान छेदात হয় না'', ইত্যাদি। স্বামিজী এ সকল অনাবশুক উপদেশের উত্তরে

বিরক্ত হইরা বলিরাছিলেন, "ও সব তৃচ্ছ জিনিষে আমার দরকার কি? আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর মত থাকিব। ইহার বেনী কোন 'চাল' আমার দরকার নাই। আমি যে কাজ করিতে বা যে কথা শুনাইতে আসিরাছি তাহারই সময় পাই না, আবার তোমাদের ভব্যতা শিথিতে বাইব! আমার সে সময় কৈ? আমি বেমন জানি সেই মত বলিরা বাইব; যাহার ভাল লাগিবে শুনিবে—যাহার ভাল লাগিবে না, সে শুনিবে না। আমি তোমাদের ধারণামত কার্য্য উদ্ধার করিতে চাহি না।" বাস্তবিক লোকগুলির ধুইতা দেখিলে হাসি পায়।

ষামিজী কোন বিষয়ে কাহারও প্রত্যাশী বা ম্থাপেক্ষী ছিলেন না, কিন্তু যাহাদিগের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র নাহায্য পাইতেন, তাহাদিগের প্রতি ক্বতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে কথনও বিস্তৃত হইতেন না। আমেরিকা আগমনের প্রারম্ভে তাঁহার গুদিনে যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্থযোগ পাইলেই নানাবিধ দ্রব্য উপহার দিতেন। কাহাকেও কাশ্মীরি শাল, কাহাকেও মহার্ঘ গালিচা, মদ্লিন বা রেশমীবস্ত্র, কাহাকেও বা পিত্তল-নির্শ্বিত স্থন্দর স্থন্দর মূর্ত্তি ও অক্তান্ত কাক্ষকার্য্য-থচিত দ্রব্যদানে স্থান্তর ক্রতজ্ঞতা জানাইতেন। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশই জুনাগড়ের প্রধান মন্ত্রী ও মহীশ্রের মহারাজ তাঁহাকে পাঠাইরা দিতেন। এতদ্বাতীত তিনি ভারতবর্ষে পত্র লিথিরা তথা হইতে তাঁহার শিয়গণের জন্ম কুশাসন ও ক্র্যাক্ষের মালা আনাইরা-ছিলেন।

১৮৯৫ সালের জুন মাস পর্যান্ত গুরুতর পরিশ্রমের সহিত নিজ ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান ও ডাঃ পল কেরাসের সহিত ধর্ম মহাসভার অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পর উহারই বিস্তারস্বরূপ বে ধর্মসভাগুলির আয়োজন হয়, সেইগুলিতে বহু শ্রোভূমগুলীর সমক্ষেক্তকগুলি বক্তৃতা

#### স্বামী বিবেকানন্দ

820

করিবার পর শ্রান্ত ক্লান্ত স্থামিদ্ধীর ভাগ্যে বিশ্রাম লাভের স্থযোগ चित्र। स्मन क्यांम्य नामक जन-विद्रल द्यारनद এक वसु ठाँशारक কিছদিনের জ্বন্ত নিজ সাবাদে আদিয়া থাকিবার জ্বন্ত অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। স্বামিজীও আনন্দদহকারে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া कियु काल के ज्ञानित निर्द्धन भारेन-कु ख्वित यस्य याभन कति तन। মেন ক্যান্সে বাইবার পূর্বে তাঁহার নিউইয়র্কন্থ শিক্ষাগারের ছাত্র-সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সকলেই তাঁহাকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্ম বারংবার বলিয়াছিল, কিন্তু তথন গ্রীম পডিয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি আর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সন্মত इटेलन ना । ছাত্রেরাও অনেকে সমুদ্রতীর বা শৈলাবাদে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইল ; স্কুতরাং কিছুদিনের জগু ক্লাসের কার্য্য বন্ধ রাথাই স্থির इरेन। ज्थन এर সময়টা कि कता यात्र रेश नरेया जन्नना हिन्छ नांशिन। किंख (तभी बन्नना-कन्ननात প্রয়োজন হইল না। স্বামিজীর এক শিয়া প্রস্তাব করিলেন, দেউলরেন্স নদীর মধ্যস্থিত 'সহস্রবীপোগ্যান' नामक द्वीर्प ठाँशांत এकाँ तमनीय कू अक्रोजेत আছে, यामिकी यिन हैष्हा करतन তবে किছু मिन थे द्वारन निया थाकिए भारतन। श्वानि अञ्जित अ प्राचीत्रम । हुजू किंक् अनता निर्देश , निर्देश । দুরে দুরে আরও অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপ অস্পষ্ট প্রতিভাত এবং কুটিরথানি দ্বীপের মধ্যভাগে অনতিউচ্চ শৈলোপরি অবস্থিত। সেথানে অধিক लांक्त्र द्यान नारे वर्छ, किन्न मन भनत जन जरक्र नरे थाकिए প্রস্তাবটি স্বামিলীর ভাল লাগিল, তিনি মেন ক্যাম্প হইতে फितिया ७थान थाकिरवन श्वित इहेन। कृषीत-श्वामिनी এই উপলক্ষে স্থানটিকে পবিত্র দেব-নিকেতনের স্থায় সঙ্জিত করিতে বাসনা করিলেন এবং স্বামিন্সী ও তাঁহার শিয়দিগের স্থবিধার জন্ম পূর্বে কুটারের ন্তায়

বৃহৎ আর একটি নৃতন অংশ নির্মাণ করাইলেন। এথানে স্বামিজ্ঞী সিশিয়া দেড় মাসেরও অধিক কাল অভিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রথমে শিয়সংখ্যা দশ জন ছিল। তারপর আরও হুই জন বহুশত মাইল দ্র হুইতে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ছুইজন পরে স্বামিজীর নিকট হুইতে সন্মাসদীক্ষা ও আর পাঁচজন ব্রহ্মচর্যাত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাকী করজনও তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এখানে ১৯শে জুন ব্ধবার হুইতে ৬ই আগষ্ট পর্যান্ত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্মায় নিয়মমত শিক্ষা প্রদত্ত হুইত। প্রথম দিন বাইবেলের জন-লিখিত স্থসমাচার লইয়া আরম্ভ করা হয়, তারপর বেদান্তস্থ্র, গীতা, নারদ-ভক্তি-স্ত্রে, যোগদর্শন, বুহদারণাক ও কঠ উপনিষদ, অবধৃত্যীতা প্রভৃতি নানা বিষয়ের অধ্যাপনা ও আলোচনা হুইত। এই সময়কার প্রাণস্পর্শী উপদেশাবলী লইয়া মিদ্ ওয়াল্ডো কর্ত্বক 'দেববাণী' নামক গ্রন্থ সম্কলিত হুইয়াছে।

এই স্থানে অবস্থানকালে সেণ্টলরেন্স নদীতীরে একদিন স্থামিজী নির্ব্বিকল্প সমাধিরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু ঐ দিনকার অহুভূতিকে তিনি তাঁহার জীবনের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ অহুভূতি বলিয়া মনে করিতেন।

এই স্থানেই তিনি স্থবিখ্যাত 'সন্ন্যাসীর গীতি' (Song of the Sannyasin) নামক কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ধনীদিগের পরিবর্ত্তে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া একজন শিষ্য ঐ সঙ্কল্পের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লেখেন, তাহারই প্রতিবাদস্বরূপ তিনি এই কবিতাট

884

## স্বামী বিবেকানন্দ

লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ উচ্চ ও গম্ভীরভাবপূর্ণ কবিতা জগতে অতি অন্নই দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরপে সেই কাননবেষ্টিত নিভূত শৈলনিবাসে স্বামিজীর দিনগুলি পরম শান্তিতে কাটিতে লাগিল। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার অবকাশে তিনি কথনও কথনও স্বহস্তে পাক করিয়া শিশুদিগকে ভোজন করাইতেন এবং হিন্দু পুরাণাদি হইতে নানাবিধ গল্প বলিতেন।

## ইংলগু যাত্ৰা

সহস্রদীপোভান হইতে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিয়া ইংলণ্ডগমনের উল্ভোগ করিতে লাগিলেন। মে মাস ইইতেই ওথানে ষাইবার সম্বন্ন মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল এবং মিদ্ হেন্রিরেট। মূলার তাঁহাকে নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যগতিকে এতদিন বাইবার স্থবিধা হয় নাই। এক্ষণে আবার ই, টি, ষ্টাডি নামক অপর এক ইংরাজ বন্ধুও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ লণ্ডনে আদিবার জন্ত লিখিতে লাগিলেন ও এথানে কার্য্যের বিস্তৃতক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, আপনি আদিলেই আমরা দব ব্যবস্থা করিয়া দিব', এইরূপ আশা দিতে লাগিলেন। স্থতরাং অগত্যা স্থামিজী ইংলণ্ড যাওরা স্থির করিলেন। যাত্রার আরও এক স্থযোগ উপস্থিত হইল। নিউইয়র্কের একজন थनी वसूत्र परहे नमरत्र भाति हहेग्रा हेश्ना श्वाहेवात कथा हिन। जिनि স্বামিজীকে তাঁহার সহিত একত্রে যাইবার জন্ম আহ্বান করিয়াছিলেন। স্থতরাং আগষ্টের মাঝামাঝি স্বামিজী উক্ত বন্ধুর সহিত একত্রে নিউইরর্ক ত্যাগ করিলেন ও ঐ মাদের শেষভাগে প্যারিতে পৌছিলেন। প্যারি ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি। স্বামিজী প্যারি দেখিয়া অত্যস্ত পুল্কিত श्रेल्न এবং नেপোলিয়ানের সমাধিস্থান, চিত্রশালা, গির্জা, মিউজিয়ম প্রভৃতি বছবিধ দ্রষ্টব্যস্থান ঘুরিয়া পুরিদর্শন করিলেন। এথানেও তিনি তাঁহার বন্ধর সাহায্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের নিকট নানা বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বহু নতন তথ্য সংগ্রহ করিলেন।

কিন্তু এথানে ছইদিনের জন্ম বেড়াইতে আসিয়াও নিস্তার নাই, ভারতবর্ষের পত্রে তিনি জানিতে পারিলেন যে মিশনরীরা তাঁহার বিরুদ্ধে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে ও তাঁহার আহার, বিহার, লোকশিক্ষাও মতের সমালোচনা করিয়া নানাবিধ প্রবন্ধ, কাগজপত্র ও পুত্তিকা চতুদ্দিকে বিতরণ করিতেছে। এমন কি তাঁহার অমল-ধবল চরিত্রের উপরও কলল্পারোপ করিতে সন্ধৃতিত হয় নাই। তিনি মিশনরীদের চালাকি বড় গ্রাহ্ম করিতেন না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার শিশ্যদিগের মনে কট্ট হইতেছে ও হিন্দু সমাজের অনেক ব্যক্তি ঐ সকল মিথা। প্রবন্ধাদি পাঠে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইতেছে দেখিয়া তিনি বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। বাস্তবিক অনেক হিন্দুর বারণা হইয়াছিল যে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া স্বামিজীর জাতি গিয়াছে, এবং যিনি অভক্ষ্য ভক্ষণ করেন তিনি সকল প্রকার ছন্ধ্মই করিতে পারেন। স্ক্তরাং ৯ই সেপ্টেম্বর লগুন যাত্রার পূর্বে তিনি তাঁহার শিশ্বদিগকে লিথিয়া পাঠাইলেন—

"আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে, তোমরা মিশনরীদের আবোল তাবোল কথায় এতদ্র বিচলিত হইয়াছ। ভারতের লোক যদি চায় যে, আমি ঠিক খাঁটি হিন্দুর খান্ত খাইয়া বাঁচিয়া থাকিব, তাহা হইলে একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও তাহাকে রাখার উপযুক্ত অর্থাদি পাঠাতে বলো। আসল বিষয়ে একটুও সাহায্য না করে আহামকের মত এই সব ভুচ্ছ বিষয় নিয়ে হৈ চৈ করা দেখে আমার হাসি পায়। পক্ষান্তরে যদি পাদ্রীরা তোমাদের বলে থাকে যে আমি সন্মাসীর যে ছাট আসল ধর্ম— কামকাঞ্চন ত্যাগ, তা থেকে এক তিলও ভ্রপ্ত হয়েছি তা হলে বলো তারা ঘোরতর মিণ্যাবাদী। \* \* \*

"আর আমার নিজের সম্বন্ধে কি জান, আমি কাহারও হুকুমের

## ইংলণ্ড যাত্ৰা

358

চাকর নই। আমি জানি আমার জীবনের কাজ কি, তাই করে যাব। হৈ চৈ-এর ধার ধারি না। আমি ভারতের যেমন, সমূদর জগতেরও তেমনি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার পশ্চাতে এক মहाশক্তি नैष्डित यामात्र हानाट्हिन। यामि कात्र अनाहारा हाहे ना। মনে করেছ কি, আমি তোমাদের হাল-ফ্যাশনের শিক্ষিত হিন্দুদের মত জাতের গোঁড়া হাদয়হীন, কুসংস্কারের ঢিপি, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন কপট কাপুরুষ ? কাপুরুষতা আমি অন্তরের সহিত দ্বণা করি। কাপুরুষতা বা রাজনৈতিক বাঁদ্রামোর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি बाधनीि गाएँ विश्वाम कित ना। आमात बाधनीि - छार्यान छ সত্য। আর সব ছাই-ভন্ম।" (ইংরাজীর অমুবাদ)

বাস্তবিক মিশনরীরা চতুদ্দিক হইতে স্বামিজীর বিরুদ্ধে যেরপ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল, অন্ত লোক হইলে তাহাতে মহাবিত্রত হইয়া পড়িত। কিন্তু স্বামিজী সাধারণ লোকের স্থায় হর্ব্বলচিত্ত ছিলেন না। তিনি অতিশয় তেজম্বী ও নির্ভীক ছিলেন এবং আবশুক হইলে বীরের স্তায় দণ্ডায়মান হইয়া আত্মরক্ষা করিতে জানিতেন। প্রক্রপতক্ষে रहेग्राहिन**ও जाराहे। जाराक् প্রতিপদে प्रे**र्गा ও বিদ্বেষের সহিত করিয়া দাঁডাইতে श्रेत्राष्ट्रित । সংগ্ৰাম মিশনরীরা তাঁহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়াছিল, তথন তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় তাহাদের কথার উত্তর দিয়াছিলেন। সে উত্তরে এতটুকু সম্বোচ বা ইতস্ততঃ ভাব ছিল না। তবে কখনও কখনও তাঁহার বালকের স্থায় সরল প্রাণে অভিমান হইত, তথন তিনি নির্জ্জনে জগজ্জননীর চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া হর্ব্রভদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্ম সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। এমন কি, আমেরিকার প্রথম অবস্থার একদিন তিনি তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কতকগুলি অমূলক নিন্দাবাদ পাঠ করিয়া সতাই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিকটস্থ ব্যক্তিরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, "ওঃ, জগতের লোকগুলা কি ছষ্ট, এবং ধর্মের নামে তারা আর একজন ঈশ্বরসেবকের কিরপে নিন্দা করিতে পারে দেখুন!" এই সকল গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা দর্শনে তাঁহার বন্ধুশ্রেণীভূক্ত অনেক আমেরিকান ধর্ম্মাজকও এদেশের নীচ পাদ্রীদের উপর জুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামিজীকে উত্তমরূপে জানিতেন এবং অনেকে তাঁহাকে 'আমাদের প্রাচ্যদেশীয় ভ্রাতা' বলিয়া সম্মানের সম্বোধনে অভিহিত করিতেন। এইরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভ্যায় অপবাদ রটনা করাতে তাঁহারা আন্তরিক ছঃখিত হইয়া স্বামিজীর সহিত সহাম্ভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ তাঁহার শক্রদিগের উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্ম লেখনী পর্যান্ত ধারণ করিয়াছিল।

রমাবাই নান্নী জনৈকা বিত্রী মহিলা ওদেশে শিক্ষাকার্য্যের জন্ম টাকা তুলিতে গিয়াছিলেন। কথা উঠিল যে স্বামিজী নাকি ক্রকলিন নৈতিক সভায় বক্তৃতা দিতে দিতে রমাবাইয়ের নিন্দা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষেতিনি রমাবাই সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কথাই উত্থাপন করেন নাই। ক্রকলিন নৈতিক সভায় ত মোটেই নহে—তবে একবার 'লঙ্গ আইল্যাণ্ড ঐতিহাসিক সভা' হলে তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে একজন তাঁহাকে রমাবাই সম্বন্ধে গুটিকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, রমাবাইয়ের শিক্ষাবিস্তার কার্য্যের সহিত তাঁহার খুব সহামুভূতি আছে, কিন্তু তিনি ওদেশে যে উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতেছেন সেই উপায়গুলি অবলম্বন সম্বন্ধে তাঁহার কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে, আর হিন্দু বিধবাদের জীবনযাপন প্রণালী ও তাঁহাদিগের উপর নির্যাতন সম্বন্ধে যে-সকল কথা রমাবাই কর্তৃক ওদেশে প্রচারিত হইয়াছে

তিনি তাহার অনুমোদন করেন না। ডাঃ লুইদ্ জেন্দ্ এ সম্বন্ধে 'ষ্ট্যাঞ্চার্ড ইউনিয়ন' নামক পত্তে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন—

শ্বামিজী প্রকাশ্যে বা স্বেচ্ছার রমাবাইরের সম্বন্ধে কোন সমালোচনাই করেন নি। আর যা কিছু ত্ এক কথা বলেছিলেন তাও তাঁর শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যসম্বন্ধে নয়, তৎক্বত অতিরঞ্জিত বর্ণনা ও কাহাকেও বাদ না দিয়া তাঁর স্বদেশীরগণের নিন্দার বিরুদ্ধে।''

বাহা হউক, অতঃপর স্বামিজী লণ্ডনে আসিয়া পৌছিলেন। লণ্ডনে যাইবার পূর্বে তাঁহার মনে ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিজিত জাতির একজন প্রচারককে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, এ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ ছিল। কিন্ত ইংলণ্ডে পৌছিবামাত্র তাঁহার সে সন্দেহ দূর হইল, এবং শীঘ্রই তাঁহার যশোধ্বনিতে ইংলণ্ডের আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিল। তিনি ওথানে বহু বন্ধু কর্তৃক সমাদৃত হইলেন। তন্মধ্যে পূর্বপরিচিত মিঃ ষ্টার্ডি ও মিশ্ হেনরিয়েটার নাম পাঠক অবগত আছেন। তিনি এই সকল বন্ধুদিগের বাটীতে কয়েকদিবদ যাপন করিয়া ধীরে ধীরে সামান্তভাবে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। মধ্যাহে লগুনের দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখিরা বেড়াইতেন, প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় ক্লাস করিতেন বা বাঁহারা দেখা করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগের সহিত কথোপকধন করিতেন। শীঘ্রই তাঁহার নাম প্রচারিত হইরা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে দর্শকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে এবং চভুদ্দিক্ হইতে নিমন্ত্রণ আ্সিডে লাগিল। এইক্সপে লণ্ডন পৌছিবার তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি গুরুতর পরিশ্রমে ব্যাপৃত হইলেন এবং বেদান্ত ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের চতুর্বিধ মার্গ সম্বন্ধে বক্তৃতা पिटा नाशितन।

नश्चरन रव नक्न वक् सामिकीत कार्या-विखादित माराया कित्रप्राहितन, ठाँशात्मत्र मस्या श्वरानणः हे, हि, होर्डि मार्श्यत्व नाम উল্লেখযোগ্য। ইনি একজন অবস্থাপন্ন, পণ্ডিত ও বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। বহুদিন হইতে তিনি ভারতীয় চিম্ভাসমূহের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভারতবর্ষে আদিয়া হিমালয়ের পার্বত্যনিবাসে বহু কঠোর তপস্তাও করিয়াছিলেন। ইনি স্বামিজীর সহিত অনেকের আলাপপরিচয় कत्राहेश निग्राहित्नन, अभन कि अथम अवशास त्नि हेमादिन मार्तिमन ও অভিজাত সম্প্রদায়ের আরও করেকজন নিয়মমত স্বামিজীর ক্লাসে যোগ দিতেন। তাহার পর ওরেষ্টমিনিষ্টার গেজেট, ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদপত্রসমূহের লোকেরা তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিল এবং ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষাসম্বন্ধে মহাস্কুখ্যাতি করিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রথমে তিনি এই প্রচারকার্য্য বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই আবন্ধ রাথিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। এই 'হিন্দু যোগী'কে দেথিবার জন্ত চতুদ্দিক হুইতে দলে দলে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। তথন বাখ্য হুইয়া তাঁহার বন্ধুগণ ২২শে অক্টোবর পিকাডিলিস্থ 'প্রিন্সেদ্ হল' নামক বাটীতে তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এথানে স্বামিন্ধী বহু শ্রোতার সমক্ষে 'আত্মজান' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতা-ক্ষেত্রে লণ্ডনের অনেক. চিন্তাশীল পণ্ডিত সমুপস্থিত হইয়া-ছিলেন। বক্তৃতাটি শ্রবণ করিয়া সকলেই মৃগ্ধ হইলেন। পরদিন প্রাতে সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার থুব প্রশংসা বাহির হইল। 'ই্যাণ্ডার্ড' পত্র লিখিলেন-

"সেদিন এক ভারতীয় যুবক 'প্রিন্সেদ্ হলে' বক্তৃতা দিয়াছিলেন।
রাজা রামমোহন রায়ের পর এক কেশবচন্দ্র সেন ব্যতীত ভারতবাসীর মধ্যে এরপ উৎকৃষ্ট বক্তা আর কথনও ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে
দৃষ্ট হয় নাই। তবক্তৃতাপ্রদান-কালে তিনি মহাআ বৃদ্ধ বা বিশুর

ছই চারিটি কথার তুলনার রাশি রাশি কলকারথানা, বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিকার ও পুস্তকাদি ঘারা মান্ত্যের যে কত সামান্ত উপকার সাধিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে তীব্র মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি তিনি যে পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখেন নাই ইহা স্পান্ত বুঝা বায়। তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর এবং বক্তৃতা দিবার সময়ে মৃথে. একটি কথাও বাধে না।"

দি লণ্ডন ডেগী ক্রণিক্ল, ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেট প্রভৃতি আরও বছ পত্রে ঐরপ সমালোচনা বাহির হইল।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেটের একজন সংবাদদাতা স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এই সাক্ষাতের বিবরণ উক্ত কাগজের ২৩শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। সংবাদদাতা লিথিয়াছিলেন, "স্বামিজী যথন কথা কহেন, তথন তাঁহার মুখ বালকের মুখের মত উজ্জন হইয়া উঠে—মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সম্ভাবপূর্ণ'; এবং এই বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছিলেন, "আমার সহিত যত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইনি যে একজন প্রধান মৌলিক-ভাবপূর্ণ ব্যক্তি, এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।''

এইরপে লণ্ডনে আগমনের এক মাসের মধ্যে স্বামিজী লণ্ডনবাসীর চিত্তের উপর বিশেষ আধিপত্য স্থাপন করিয়া ফেলিলেন। এই সমরেই মিদ্ মার্গারেট নোব্ লু ( বিনি পরে সিষ্টার নিবেদিতা নামে জগৎপ্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন) স্বামিজীর দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেশের উদারতা ও দার্শনিক যুক্তির ন্তনত্বে বিশ্বিতা হন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মিদ্ নোব্লু শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যে বিশেষ অমুরাগ প্রদর্শন করিতেন। তিনি 'সিসেম ক্লাবে'র একজন বিশিষ্টা

সভ্যা ছিলেন এবং নিজে একটি বিভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি বিদ্বান ও বিহুষীদিগের সংসর্গে বাস করিতেন এবং আধুনিক জগতের সর্ব্ধপ্রকার মতামত ও চিন্তাপ্রবাহের সহিত পরিচিতা ছিলেন। স্বামিজীর কথাগুলি তাঁহার নিকট নৃতন ও অদ্ভূত বলিয়া বোধ হইল 🕨 তিনি বিশেষ মনোবোগ সহকারে উহা প্রবণ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সব ধারণা করিতে পারিলেন না। বাস্তবিক স্বামিজী অতি সরলভাবে বুঝাইলেও বেদান্তবাক্যের অর্থ উপলব্ধি করা বৈদেশিকের পক্ষে বড় সহজ নহে। বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্রে অধিকার না থাকিলে তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করা আরও হুরহ। সেই জ্ঞু মিদ্ নোব্ল্ স্বামিজীর দকল কথার তাৎপর্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তথাপি ঐগুনি মনোমধ্যে বারংবার আন্দোলন ও গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তংকলে স্বামিজী ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই মিন্নোব্ল্ তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আদনে বদাইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই প্রথম দর্শনলাভের বৃত্তান্ত নিবেদিতা তাঁহার মদীয় আচার্য্যদেব— বেমনটি তাঁহাকে দেখিয়াছি' (The Master as I Saw Him) নামক গ্রন্থের প্রারন্তে অতি স্থন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের অভিজাতসম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিবিশেষের আলয়ে মধ্যে মধ্যে যে সকল কথোপকথন-সভা হইত স্বামিজী তাহাতে হিন্দুধর্মের, বিশেষতঃ বেদান্তমার্গের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আলোচনা করিতেন। এইরপে কথনও কর্ম ও পুনর্জন্মবাদ, কথনও শান্তদাস্থাদি পঞ্চভাবের সাধনা, কথনও জ্ঞান, কর্মা, ভক্তি ও যোগ এই চতুর্বিধ সাধনমার্গ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও আলোচিত হইত। তাঁহার ক্লাসেও বছ ব্যক্তির সমাগম হইত। শ্রোভ্রন্দ তাঁহার কথাশ্রবণের জন্ম এত ব্যগ্র হইত যে, স্থানাভাবে বরের মেজেতে আসনপিঞ্ছি হইয়া বসিতে পর্যান্ত

ইংলপ্ত যাত্ৰা

Ashram

কুণ্ঠাবোধ করিত ন। এ সম্বন্ধে একটি দৈনিক শিক্ষে একজন সংবাদদাতা, লিখিয়াছিলেন—

"বাস্তবিক লণ্ডনের গণ্যমান্ত-পরিবারভুক্ত মহিলাগণকে চেরারের অভাবে ঠিক ভারতীর শিশুদের ন্তায় সম্রদ্ধভাবে গৃহতলে আসনপিড়ি হইয়া বসিয়া বক্তৃতা গুনিতে দেখা এক বিরল দৃশু! স্বামিজী ইংরাজ জাতির হৃদয়ে ভারতের প্রতি যে প্রেম ও সহাম্ভৃতি সঞ্চার করিতেছেন, তাহা ভারতের উন্নতির পক্ষে বিশেষ অমুকূল হইবে।"

এইরপে স্বামিজীর ইংলগুগমনে আশাতিরিক্ত ফল ফলিল। ইংলগু আদিবার পূর্ব্বে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, ওদেশে বেদাস্তপ্রচারের স্থবিধা হইবে কিনা তাহাই অল্পন্থল পরীক্ষা করিয়া দেখিবেদ, কিন্তু ফলে বাহা দাঁড়াইল তাহাতে তিনি বিশ্বিত হইলেন। ইংলগুর সংবাদপত্রসমূহ, বাছা বাছা ক্লাব, সোদাইটি, সাধারণ নরনারী, অভিজ্ঞাতবর্গ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়, এমন কি ধর্ম্মাজকেরা পর্যান্ত সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও তাঁহার ভাব গ্রহণ করিতে লাগিল। তিনি ইংলগ্ডীয় সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সহিত মিশিলেন এবং সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁহার সহিত চিরবন্ধুত্ব-স্থ্রে আবন্ধ হইলেন।

ইংলণ্ডে গিরা স্বামিজী এইটুকু ব্ঝিলেন যে, আমেরিকার লোকে
থ্ব আগ্রহের সহিত নৃতন ভাব গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সে ভাব
তাহাদিগের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী হয় কিনা সন্দেহ। পক্ষাস্তরে
ইংলণ্ডের লোক যদিও সহজে নৃতন মত গ্রহণ করিতে বা নৃতন লোককে
আমল দিতে চাহে না, তথাপি যদি একবার তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হয়
যে, কোন ভাব বা মত উত্তম, তবে তাহারা চিরদিনের জন্তু সেটিকে
গ্রহণ করিবে ও কিছুতেই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। ইংরাজ চরিত্রের
এইটুকু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া তিনি ইংলণ্ডে অধিকত্র কার্য্যবিস্তারের

সঙ্কল্ল করিলেন। কিন্তু এ যাত্রায় তাহা হইয়া উঠিল না। তাঁহার আমেরিকান বন্ধবান্ধব ও শিশ্বগণ তাঁহাকে আমেরিকার ফিরিয়া যাইবার জন্ম পত্রের উপর পত্র লিথিতেছিলেন এবং প্রতি পত্রে জানাইতেছিলেন যে আমেরিকার কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক ব্যাপকভাবে চলিবার সম্ভাবনা হইয়াছে: ইত্যাদি। এদিকে ইংরাজবন্ধগণও তাঁহাকে ইংলণ্ডে আরও কিছুদিন থাকিবার জন্ম বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, আরন্ধ কার্য্য এক্লপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া গেলে সব পরিশ্রম বার্থ ইইয়া যাইবে। किन्द चामिको वनितन, "देश्नए ए य वीक वर्गन कतियां रानाम, देशांत्र অন্ধর-উৎপত্তি হইতে কিছু সময় লাগিবে। এখন এই পর্যান্ত থাকুক। ইহার পর আবার আদিব।" তবে ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি कलकश्चिम विशिष्टे वक्तरक जात्रक कार्या ठालाहेवात भन्नामर्न पिलन। ভদমুদারে ই, টি, ষ্টাডি দাহেবের চেষ্টায় একটি কুদ্র দল**ুগঠিত হইল।** তাঁহারা নিয়মিতভাবে ভগবদগীতা ও অন্তান্ত হিন্দু ধর্মশান্ত্রসমূহ পঠন-পাঠন ও আলোচনা করিতে লাগিলেন।

স্বামিজীর এই একটি অদ্তুত ক্ষমতা ছিল যে, তিনি অল্প সময়ের
মধ্যে অতি অল্প কথায় বড় বড় ভাব ও জটিল দার্শনিক তত্ত্বসমূহ, জলের
মত সহজ করিয়া ব্ঝাইতে পারিতেন। তাঁহার সহিত যে একবার
দেখা করিতে যাইত, সে-ই সম্পূর্ণ নৃতন ও উচ্চভাব লইয়া ফিরিত।
সে-ই প্রাণে প্রাণে ব্ঝিত, এইরূপ মহাপুরুষ সে জীবনে কথনও

<sup>\*</sup> কারণ এই সময়ে বস্তুনের একজন ধনবতী মহিলা আগামী শীতের সময়ে স্থামিজার কার্ব্যে বিশেষ সহায়তা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং চতুদ্দিকে পূর্ব্যপেকা আরও অধিক উৎসাহের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিল।

## ইংলণ্ড যাত্ৰা

600

প্রত্যক্ষ করে নাই। বিনি ষতই বিরুদ্ধভাব লইয়া প্রথমে তাঁহার নিকট আমুন না কেন, ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান-বৈরাগ্য ও ভগবং-প্রেমের সল্পুথে অবনত মস্তকে আন্তরিক শ্রদ্ধার অঞ্জনি উৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। নিবেদিতার মত অনেকেই প্রথম প্রথম তাঁহার সমগ্র ভাব গ্রহণ করিতে ইতন্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে 'গুরু ও আচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

# আমেরিকায় বেদান্তের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে স্বামিজীর পাশ্চাত্য সন্মাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ—স্বামী কুপানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ ও মিস ওয়াল্ডো আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা নিউইয়র্ক সহরে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া বেদান্ত-ক্লাস করিতেছিলেন এবং তদ্বাতীত অক্তান্ত সহরেও স্বামিজী-প্রদর্শিত পথে কার্য্য করিতেছিলেন। এইরূপে বাফেলো ও ডেট্রেরট নামক স্থানে ছইটি নূতন কেন্দ্র খোলা হইরাছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রেই বহু সত্যাবেবী শ্রোতার সমাগত হইত। স্বামিজী ইংলণ্ডে তিন মাস অতিবাহিত করিয়া ৬ই ডিসেম্বর, গুক্রবার পরিশ্রম যদিও কম হয় নাই তথাপি তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল এবং মনেও খুব স্ফুর্ত্তি বোধ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি ও স্বামী ক্লপানন্দ ৩৯ নং খ্রীটে ছইটি বৃহৎ ঘর লইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং উহাকেই তাঁহাদের প্রধান কার্য্যস্থান করিলেন। ঐ ঘর হুইটিতে দেড়শত লোকের স্থান হইতে পারিত। বষ্টনের যে স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে সাহায্যের আশা দিয়াছিলেন তিনি কোন কারণবশতঃ উপস্থিত সে শাহায্য করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু স্থামিজী কোন লোক বা কাহারও সাহায্যের উপর বড় বেশী নির্ভর করিতেন না। স্থতরাং তিনি নিজেই পুনর্কার প্রবল উভ্তমে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। এবার তিনি প্রধানত: 'কর্মযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। এই বক্তৃতাগুলি এক্ষণে 'কুর্মযোগ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইরাছে। অনেকে তাঁহার এই গ্রন্থথানিকে তৎপ্রণীত

# আমেরিকায় বেদাস্তের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ৫০৫

রচনাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া থাকেন। ছই
সপ্তাহ এই প্রকারে অবিরাম প্রচার চলিল। প্রতি সপ্তাহে সতেরটি
ক্লাস হইত; তা ছাড়া বিস্তর চিঠিপত্র লিখিতে এবং যে সকল লোক
দেখা করিতে আসিত তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইত।
এই সময়ে যে সব বক্তৃতা দেওয়া হয় তাহার মধ্যে কতকগুলির নাম
প্রদান্ত হইল—(১) ধর্মের আবশ্যকতা কি? (২) সার্বভৌম ধর্ম্মের
আদর্শ, (৩) বিশ্বজ্ঞগৎ, সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্রম।

স্বামিজী স্বয়ং কথনও কোন বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করাইবার চেষ্টা করেন नारे। जिनि मভाइरल मखात्रमान श्रेत्रा मूर्य मूर्य वक्तरा विवन्न जनर्गन বলিয়া যাইতেন, তাহার কোন খদড়া বা নকল থাকিত না। এইরপে অনেক স্থন্দর স্থন্দর বক্তৃতা নষ্ট হইয়া যায়। তদ্ধনি তাঁহার শিষ্যদের रेष्ठा रहेन এक बन विश्वार्णे तत्क नित्रा खेखनि हेकि हा वाश्यन। তদমুদারে ১৮৯৫ দালের শেষে তাঁহারা একজন রিপোটারকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি স্বামিঞ্জীর সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারিলেন না। বাস্তবিক তাহা সম্ভবপরও নহে। কারণ প্রথমত:, বিষয়টাই তাঁহার জানা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, স্বামিজী এত ক্রত विनिट्न र विरमय अन्ताम ना शांकिल काशत्र প्रक ठाँशत वकुना লিখিয়া যাওয়া সহজ ছিল না. স্থতরাং তাঁহাকে বিদায় দিয়া আর একজনকে আনা इरेन। किञ्च তিনিও তদ্ধপ रहेरनन। অবশেষে দৈবক্রমে জে, জে, গুড্উইন নামক এক ব্যক্তিকে পাওয়া গেল। देनि अन्नि भृत्सं देश्व इटेट निष्टेरेय्रर्क जानियाहित्वन । देशरक ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করামাত্রই আশ্চর্য্য ফল ফলিল। ইনি সাম্বেতিক লিখনপ্রণালীর সাহায্যে স্বামিন্ধীর প্রত্যেক কথাটি ঠিক ঠিক তুলিরা লইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে তাহা প্রচলিত ইংরেম্বী অক্ষরে নিথিতে

লাগিলেন। এই ভদ্রলোকের বিষয়বৃদ্ধি বেশ পাকা রকমের ছিল এবং ইনি জীবনে অনেক জিনিষ দেখিয়া গুনিয়া প্রভৃত অভিজ্ঞতা সঞ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বামিজীকে প্রথম দেখা অবধি ইনি তাঁহার প্রতি আরুষ্ট হইলেন, এবং সেই দিন হইতে তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ নৃতন পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি স্বামিজীর একজন অতিশয় অনুরাগী ভক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ভায় সর্বাদা তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যায় থাকিতেন। স্থামিজীর বক্তৃতাগুলির জন্ম তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন। প্রথমে সাম্কেতিক অক্ষরে লেখা—তারপর সেই দিনই দেইগুলি টাইপ করিয়া প্রেদে পাঠান এবং পুনরায় পরদিনের ব<del>ক্তৃতার</del> জন্ম প্রস্তুত হওয়া—এই ভাবে থাটতে থাটতে তিনি এক মুহুর্ত্ত বিশ্রামের অবকাশ পাইতেন না। স্বামিজী তাঁহাকে অতিশয় ক্ষেহ করিতেন ও তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতেন। তাঁহার মুথে প্রায়ই শুনা যাইত 'my faithful Goodwin' (আমার বিশ্বন্ত গুড্উইন)। বাত্তবিক স্বামিজী रियोत्न याहेटजन छाड् छेहेन छाहात महा थाकिटजन, এकिंप्तनत अग्रह তাঁহার কাছ-ছাড়া হইতেন না। এইরূপে ১৮৮৬ সালে ডেট্রয়েট ও वष्टेरन जवः भरत श्वामिको हेश्नर् याहेरन हेश्नर उ राथान हहेरज স্বামিন্সীর সহিত ভারতবর্ষ পর্যান্ত তিনি আগমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়। গুড্উইনের বিয়োগে স্বামিজী অতিশয় মশ্মাহত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আজ আমার যে ক্ষতি হইল তাহা বলিবার নহে—আমার ডান হাত থসিয়া গেল।" বাস্তবিক গুড় উইনের মৃত্যুতে জগতের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে। স্বামিজী মুথে মুথে বক্তৃতা দিতেন বলিয়া লেখালেখির ধার ধারিতেন না। বস্তুত: 'রাজ্যোগের' কিয়দংশ ও অন্তান্ত হুই চারিটি রচনা ব্যতীত

## আমেরিকায় বেদাস্তের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন . ৫০৭

তিনি নিজে আর কোন দার্শনিক গ্রন্থ লেখেন নাই। স্ক্রাং গুড্উইন সাহেব না থাকিলে আমরা আজ স্বামিজীর বক্তৃতার সামান্ত যাহা কিছু দেখিতে পাইভেছি, তাহাও দেখিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ। বন্ত প্রভুভক্ত গুড্উইন! তুমিই জগতে স্বামিজীর জ্ঞানগরিমার বিমলরশ্মি চিরদিন প্রদীপ্ত রাখিয়াছ, নতুবা ইহা বহুদিন প্রেই হয়ত অনস্ত কালগর্ভে বিণীন হইয়া যাইত।

ডিসেম্বর মাদের শেষভাগে স্বামিজী বষ্টনে গমন করিয়া মিসেন্ अनी त्राव चां जिथा शहन कितान। अथान इहेर्ड भूनतात्र निष्ठ-ইয়র্কে ফিরিয়া ১৮৯৬ সালের ৫ই জামুয়ারী হইতে প্রতি রবিবার शर्षगान रन नामक द्यारन छेकी भनामश्री वकु ठा निर्वा नागिरनन । अ সকল বক্তৃতার জন্ম তিনি কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দ্ধকও গ্রহণ করিলেন না। ক্রকলিনের ভত্তবোধিনী সভা ও নিউইয়র্কের সাধারণ ধর্মসমাজে তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতেও বহু শ্রোতার সমাগম হইত এবং সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। প্রকাশ্র জনসভায় এই সকল বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নির্বাচিত ছাত্র-গণও সপ্তাহে তুইবার করিয়া একত্র মিলিত হইতেছিল এবং উহার আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। যাঁহারা প্রকাশ্র সভায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকে আবার এথানেও আসিয়া জুটিতে লাগিলেন এবং হার্ডম্যান হলে সময়ে সময়ে এত লোকের ভিড় হইত যে, দাঁড়াইবার পর্যান্ত জায়গা থাকিত না। লোকে তাঁহার নাম রাথিয়াছিল 'বিছাৎ' বক্তা.' কেহ বা বলিত 'ঝড়ো হিন্দু'। শীঘ্রই নিউইয়র্ক সহরময় তাঁহার বাগ্মিতার এরপ খ্যাতি প্রচারিত হইল যে. ক্তেরারী মাদে তাঁহার বক্ততার দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হইলে এথানে लाटकत कावशा इरेटन ना वृतिवा गाि मन दक्षात्रात्र शार्फन नाटम धकि স্থবৃহৎ হল ভাড়া লওরা হইল। ঐ হলে দেড় হাজারেরও অধিক লোকের বসিবার স্থান ছিল। এখানে 'ভক্তিযোগ', 'মানবাআর স্থারপ'ও 'মদীয় গুরুদেব শ্রীরামরুঞ্চ পরমহংস' নামক তিনটি বক্তৃতা হয়। এই মাসে তিনি হাটকোর্ডে তত্ত্ববোধিনী সভার আহ্বানে উক্ত সোসাইটি-গৃহে 'জীবাআ ও পরমাআ' সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে 'দি হাটকোর্ড ডেলী টাইমস্' লিথিয়াছিলেন—

'ইহার কথাবার্ত্তা আজকালকার নাম-সর্বন্ধ খৃষ্টানদের মত নয়, বরং অনেকটা খৃষ্টেরই মত। তাঁহার উদার ভাব সকল ধর্ম ও সকল জাতিকে আলিঙ্গন করিতে সদা প্রস্তুত। আমরা তাঁহার গত রাত্রের কথাবার্ত্তা ভানার মুগ্ম হইয়াছি এবং তাঁহার লাল আলথাল্লা ও হলুদ রংএর পাগড়ীতে তাঁহার স্থানর মৃথখানি ঠিক একথানি ছবির মত দেখাইতেছিল। আর তাহার উপর তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের কথাগুলি যেন কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল। তিনি চমৎকার ইংরেজী বলেন, আর উচ্চারণের ধরণ এমনি যে তাহাতেই যেন কথাগুলি আরও মধুর বোধ হয়।"

এই ফেব্রুয়ারীতে তিনি ব্রুকলিন নৈতিক সভার সমক্ষেপ্ত করেকটি
বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে সর্ব্বত্র প্রবল উৎসাহের স্রোত বহিয়াছিল।
দিন দিন তাঁহার প্রভাব ও ক্বতকার্য্যতা দর্শনে ১৮৯৬ সালের
জাহুয়ারীর শেষে নিউইয়র্কের প্রধান সংবাদপত্র দি নিউইয়র্ক হেরাল্ড'
লিথিয়াছিলেন—

"আজকাল স্বামী বিবেকানন্দের নাম নিউইরর্কে অনেক ধনী ও পণ্ডিত মহলে যেন যাত্মন্ত্রের ন্থায় কার্য্য করে। তাঁহার কার্য্য যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছে। তিনি নিজের অতীত জীবনের বিষয় বড় একটা বলেন না, তবে মাঝে মাঝে তাঁহার গুরুদেবের কথা আমেরিকার বেদাস্তের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ৫০৯ বলিরা থাকেন। সেই গুরুদেবের ভাবই তিনি এদেশে প্রচার করিতেছেন।

তাঁহার চালচলন বে চিত্তাকর্থক সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই এবং লোককে চুম্বকের ন্থার আকর্ষণ করিবার শক্তিও তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে বিশ্বমান। এদেশের নরনারী বেরূপ গন্তীরভাবে ও প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনে, তাহা দেখিলেই ব্যা যার যে, কেবল উপদিষ্ট বিষয়ের মনোহারিতাই তাহাদিগকে এতদ্র মুগ্ধ করে নাই।"

নিউইরর্ক হেরান্ডের সংবাদদাতা স্বামিন্তীর এই প্রকার বিবরণ
দিরা লিখিতেছেন—"কিছুদিন পূর্বের আমি স্বামিন্তীর এক ক্লাসে
গিরাছিলাম। দেখিলাম অনেকগুলি লোক তথার উপস্থিত—সকলেরই
স্থানর বেশ ও প্রতিভাব্যঞ্জক আকৃতি। তাঁহাদের মধ্যে চিকিৎসক,
ব্যবহারশান্ত্রবিৎ, অস্থান্ত শ্রেণীর গণ্যমান্ত ব্যক্তি ও সমাজের শীর্ষস্থানীরা
মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। গৈরিকবসনাত্রত স্বামী বিবেকানন্দ সকলের
মধ্যভাগে বিসরাছিলেন—লোকসংখ্যা সর্ব্বন্তন্ধ প্রায় একশত হইবে—
তাঁহারা স্বামিন্ত্রীর উভরপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে সমাসীন। বিষয় ছিল—
'কর্মবোগ'। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে স্থামিন্ত্রী সকলের সহিত আলাপ
করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার সহিত করমর্দ্ধন বা তাঁহার বিশেষ
পরিচয়লাভের জন্ত যে প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতেই
বুঝা গেল তাঁহাদের উপর স্বামিন্ত্রীর প্রভাব কতদুর! কিন্তু নিজের
সম্বন্ধে স্থামিন্ত্রী নিতান্ত প্রয়োজনীয় ত্বই একটি কথা ব্যতীত 'আর কিছু
বলিলেন না।' ইত্যাদি।

ख्किन इरेड रहलन शिष्टिः पन धरे नमस्त्र शिष्टि नशस्त्र मालास्त्र 'बन्नवाहिन्' नामक रेश्द्रकी मानिक পত्ति धरेक्रथ निविद्राहिन— শিক্ষ ঈশ্বরের রূপায় আমরা ভারতবর্ষ হইতে একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা লাভ করিয়াছি। তাঁহার মহান গন্তীর দার্শনিক উপদেশ ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে এদেশবাসীর নৈতিক জীবনের অন্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই প্তচরিত্র ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী মহাপুরুষকে দেখিয়া আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের এক অতি উচ্চন্তর, বিশ্বপ্রেমরূপ ধর্মা, আত্মোৎসর্গ ও মানবের কল্পনায় যতদ্র নির্মাল ও পবিত্র ভাব ধারণ করা সন্তব তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম কোন মত বা বিশ্বাসের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। এই ধর্ম্ম মানুষকে উন্নতির পথে লইয়া বায়, মনুষ্যচরিত্রের মালিন্য নাশ করে এবং ছঃখের সময় অশেষ সাম্ভনা দেয়—ইহা দোষ-সম্পর্কশূন্য এবং ভগবংপ্রেম ও সর্ব্বাঙ্গীণ পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

"ভক্তগণ ব্যতীত আরও অনেকের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের
বন্ধুত্ব হইরাছে। তিনি সমাজের উচ্চ নীচ সকল লোকের সহিত বন্ধু ও
লাতৃভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এখানকার সহরগুলির মধ্যে যাঁহারা
বৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ও চিন্তাশীলতার অগ্রনী, তাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ
ও বৈঠকে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাবে ইতোমধ্যেই এখানে
ধর্মজীবনের বিকাশ স্কুম্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। নিন্দা বা প্রশংসার তিনি
বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। কেহ তাঁহাকে অথথা বা অসক্ষতভাবে
আপ্যায়িত করিতে চাহিলে তিনি প্রকৃত ধর্ম-যাজকের মর্য্যাদা অক্ষ্ম
রাথিয়া সেরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং ভবিষ্যতে সেই ব্যক্তিকে
প্রকৃপ করিতে নিষেধ করেন। যাহারা অসৎ চিন্তা বা অসৎ কর্ম্মে
প্রবৃত্ত, তিনি শুধু তাহাদিগেরই নিন্দা করেন এবং পবিত্রতা ও সৎপথ
অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। এক কথায় এইরূপ ব্যক্তিকে সম্মান
প্রদর্শন করিয়া রাজা মহারাজারাও পরিতৃপ্ত হন।"

# আমেরিকায় বেদাস্তের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন

233

এ সময়ে আমেরিকান সমাজের উপর স্বামিজীর প্রভাব সম্বন্ধে স্বামী ক্রপানন্দ ১৮৯৬ সালের ১৯শে কেব্রুয়ারী 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রে যে পত্র লিথিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিঞ্চিং এথানে উদ্ধৃত হইল—

"আমার গত ৩১শে জামুয়ারী তারিখে পত্র লিখিবার পর গুরুদেব আরও অনেক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার বৈঠকে ছাত্র-সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া ও রবিবারের বক্তৃতায় শ্রোভ্বর্ণের জनेजा दिश्या न्नेष्ठे त्या यात्र त्य, ठांशांत्र निका अदिन किंद्रेश नमापत লাভ করিয়াছে। হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিকতা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি অসীম শারীরিক ও মানদিক শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। তাঁহার অমান্থবিক চেষ্টা যে দেখিবে, সে-ই চমৎক্বত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্বদা প্রকাশ করিবে। তাঁহাকে প্রত্যহ চুইবার বক্ততা দিতে হয়, বহুলোককে পত্রাদি লিখিতে হয়, অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে रम, ज्यानकरक भृथक्ভारि উপদেশ দিতে হয় এবং यौरादा छाराद মতের অমুবর্ত্তী তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিবার জন্ম পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতে হয়। এই সকল কার্য্যের জন্ম প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্যান্ত তাঁহাকে নিরন্তর পরিশ্রম করিতে হয়। বিশ্বপ্রেমপ্রস্থত অদম্য ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে এরপ কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার ঐরপ বলিষ্ঠ দেহও এতদিনে ভাঙ্গিয়া পডিত। ইচ্ছাশক্তির বলেই তিনি প্রফুল্লচিত্তে এই প্রকার হুরুহ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তিনি এক দিকে যেমন পরম ভক্ত ও জ্ঞানী, অপর দিকে তেমনি কর্মবোগের অবতার। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম-এই তিনটির একাধারে সন্মিলন তাঁহার পৃজনীয় গুরুদেব প্রীশীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শ ছিল। স্বামিজী তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য বটে!

"স্বামিজী-প্রদত্ত শিক্ষা ও উপদেশ পুত্তকাকারে পাইবার জন্ত

বছলোক উদ্গ্রীব হওয়ায় তাঁহার রবিবাসরীয় বক্তাসমূহের করেকটি
পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে এবং অতি সামান্ত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।
পুস্তিকাগুলি খুব শীঘ্র শীঘ্র বিক্রয় হইতেছে এবং এইরূপে বেথানে বেদান্তদর্শনের কথা কেহ কথনও স্বপ্নেও ভাবে নাই, সেথানেও তাহার প্রচার
হইতেছে। 'কর্মবোগ' সম্বন্ধে স্বামিজীর আটটি উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ
শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে। এই কার্য্যে স্বামিজীর কতিপর গৃহস্থ ভক্ত যথেষ্ট
সাহায্য করিয়াছেন।

"তাঁহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে চতুদিকে ধর্মভাবের প্রবল স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং জনসাধারণের মন হইতে আজন্মপোষিত ভ্রান্তি ও কুদংস্কাররাশি দূর হইয়া সত্যান্মসন্ধান-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে। এইরূপে তাঁহার উপদেশসমূহ শঠনঃ শঠনঃ সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার ও উহার আধ্যাত্মিক কল্যাণবিধান করিভেছে। বেদান্তদর্শনের পাঠার্থিদংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে এবং যাহাদের মূথে কেহ কথনও সংস্কৃত শব্দ বা বাক্য গুনিবার প্রত্যাশা করেন নাই, সেই আমেরিকা-বাসিগণ যখন-তথন ঐ সকল শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। যেখানে যাও দেখিবে—আত্মা, পুরুষ, প্রকৃতি, মোক্ষ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইতেছে এবং হাক্সলী ও স্পেন্সারের স্থায় রামাত্রজ ও শঙ্করাচার্য্যের নাম সকলের মুখে মুখে ফিরিতেছে। সাধারণ পাঠাগার ও পুস্তকালর-গুলি ভারতবর্ষসম্বন্ধে বাহা কিছু পাইতেছে তাহাই ক্রম করিতেছে। মোক্ষমূলর, কোলব্রুক, ডয়সন, বর্ণ্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হিন্দু দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে ইংরেজীতে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তৎসমৃদর বহুপরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। এমন কি, জার্মান দার্শনিক শোপেনহয়ারের भूखकछनि नौत्रम ७ क्रिंग इरेटन दिना छन्में त्त उपत्र প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লোকে আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতেছে।"

# আমেরিকায় বেদাস্তের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন 💎 ৫১৩

এই সমরে স্বামিন্সী তাঁহার ক্লাসে 'ভজিনোগ' শিক্ষা দিতেছিলেন এবং 'জ্ঞানবাগ', সাংখ্য ও বেদান্ত সম্বন্ধে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২৪শে কেব্রুয়ারী 'ম্যাডিসন স্বোয়ার গার্ডেনে' তাঁহার শেষ বক্তৃতা হয়। ঐ বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মদীয় আচার্য্যদেব'। তাঁহার শুরুদেব সম্বন্ধে এইটি তাঁহার সর্ব্বপ্রধান বক্তৃতা এবং ইহাতে তাঁহার বাগ্যিতা ও বর্ণনাচাতুর্যাের পরাকান্তা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঘটনাক্রমে ঐ তারিখেই ভারতে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের বাৎসরিক জ্বন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

ইতোমধ্যে ২০শে তারিখে ( বৃহস্পতিবার ) করেকজন ব্বক ও যুবতী স্বামিজীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১০ই তারিখে ডাঃ ষ্ট্রাট স্বামিজীর নিকট হইতে সন্মাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'বোগানন্দ'আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপার স্বামিজীর অন্তান্ত সন্মাসী ও ব্রহ্মচারী শিন্তাগণের সন্মৃথে সম্পন্ন হইয়াছিল। এক বংসরের মধ্যে যে তিন জন উচ্চশিক্ষিত ও অবহাপন্ন লোক ভোগস্থখমন্ন পাশ্চাত্য দেশে সকল ঐহিক বাসনাম জলাঞ্জলি দিয়া সর্বান্ধ ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য পণ করিয়া স্বামিজীর পছাত্মসরণ করিলেন, ইহাতেই ওদেশে তাঁহার প্রভাব দিন দিন কিরূপ বন্ধমূল হইতেছিল তাহা অন্থমান করিতে পারা বার। সংবাদপত্রসমূহ এই ঘটনাকে 'তাঁহার সাধুতার অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ইহাতে তাঁহার কার্য্যেরও প্রসারতা থুব বাড়িল। লোকে দেখিল, সত্যই তাঁহার ক্ষমতা অন্তুত এবং বাস্তবিকই তিনি একজন সদ্গুরু ও আচার্য্য।

র্যাহারা পূর্বে তাঁহার অমুরাগী ভক্তমাত্র ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এক্ষণে তাঁহার শিয়ত্ব গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন

23

করিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি আমেরিকার লোকেরা তাঁহাদের 'বিশ্বকোষ' বা Encyclopædia তে তাঁহাকে একজ্বন আমেরিকান বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাঁহার জীবনী পর্যান্ত লিখিতে উদ্যাত হইলেন। এদম্বন্ধে স্বামী ক্রপানন্দ রহস্ত করিয়া লিখিয়াছেন—

'নিউইয়র্ক হেরাল্ড'ও লিখিয়াছিলেন —

শবহু গণ্যমান্ত লোক যে স্বামিজীর মতাবলম্বন করিতেছেন তাহাতে আরু সন্দেহ নাই। অনেক ধর্মবাজক তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। 'ডিক্সন্ সোসাইটি'তে বক্তৃতা দিবার জন্ত ডাক্তার রাইট্ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর ছাত্রগণের মধ্যে কয়েকজন এ নগরে স্থপরিচিত, যথা—এলা হুইলার উইলকক্স, মিঃ ও মিদেস্ ফ্রান্সিস্ লেগেট্, ম্যাডাম এন্টয়নেট্ ষ্টার্লিং, ডাঃ এলেন ডে, মিস্ এক্মা থার্সবি এবং প্রক্ষের ওয়াইম্যান। মিদেস্ ওলী বুল্ও তাঁহার একজন ছাত্রী। 'হার্ভার্ড বিশ্ববিস্থালয়ের উপাধিধারিদিগের দর্শনালোচনা সমিতি'তে

# আমেরিকায় বেদান্তের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ৫১৫

বক্তৃতা দিবার জন্ম স্বামিজী এইমাত্র মিঃ জন, পি, ফক্স্ এর নিকট হইতে এক আমন্ত্রণ পত্র পাইলেন। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া স্বামিজী এখনে সোম, ব্ধ, শুক্র ও শনিবার দিন তুইবার করিয়া বক্তৃতা দেন"।

মিদেস্ এলা হুইলার উইলকক্স আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ কবি এবং জগতের প্রতিভাশালিনী রমনীদমাজের একটি উচ্ছনতম রত্ন। তিনি স্বামিজী সম্বন্ধে ১৯০৭ সালের ২৬শে তারিখে 'নিউইয়র্ক আমেরিকান' নামক পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে পাঠকদিগকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"নাদশ বংসর পূর্ব্বে একদিন সন্ধাকালে গুনিলাম যে, বিবেকানন্দ নামে এক ভারতীয় দার্শনিক বক্তৃতা দিবেন। কৌতৃহলবশতঃ আমি ও আমার স্বামী উহা গুনিতে গেলাম। দশ মিনিট গুনিতে না গুনিতে বোধ হইল যেন আমাদের মন এক অভিনব হল্ম ভাব-ভূমিতে আরোহণ করিতেছে। বক্তৃতার শেষ পর্যান্ত মন্ত্রমুগ্ধবং ন্তর্ক হইয়া বিদিয়া রহিলাম।

"দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার উপযোগী নৃতন সাহস,
নৃতন আশা, নৃতন বল ও বিশ্বাস লইয়া গৃহে কিরিলাম। আমার স্বামী
বিলিনে, 'এতনিন বাহার অন্বেষণে ঘূরিয়া বেড়াইতেছিলাম আজ সেই
তব্ধ, ঈশ্বরের সেই ভাব, ধশ্মের সেই কথা শুনিলাম!' সেইনিন হইতে
সনাতন ধশ্মের ব্যাখ্যা শুনিবার জ্বস্তু, এবং হুর্লভ সত্যরত্ব, নব আশা ও
শক্তি সঞ্চয় করিবার জ্বস্তু আমার স্বামী আমার সঙ্গে করেক মাস ধরিয়া
মহাত্মা বিবেকানন্দের নিকট বাতায়াত করিলেন। সেবার বড় হুর্জংসর।
কত শত ব্যাদ্ধ দেউলিয়া হইয়া গেল, কত কলকার্থানার লাভালাভ
হাওয়ায় উড়িয়া গেল, কত ব্যবসায়ী সর্ক্ষে হারাইয়া পথে বিদিল—বেন

মহাপ্রলয় সম্পদ্ধিত! মনঃকটেও গুর্ভাবনায় রাত্রিতে নিজা না আসিলে কতদিন আমার স্বামী স্বামিজীর উপদেশ শুনিতে গিয়াছেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময় দারুণ শীতে, অন্ধকারময় পথে তিনি হাসিয়া বলিতেন, 'হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। কিসের জন্ম গুংথ করি ?' আমিও আত্মোয়তির সঙ্গে প্রসারিতদৃষ্টি লাভ করিয়া স্বজ্ঞন্মনে কাজকর্মে প্রস্তুত্ত ইইতাম এবং আমোদপ্রমোদে যোগ দিতাম।

"যদি কোনও দর্শনশাস্ত্র, কোনও ধর্ম এরূপ ঘোর ছদিনে মানবের এমন উপকার করিতে পারে—শুধু তাহাই নহে—যদি সেই ধর্ম মানব-হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রীতি ও বিশ্বপ্রেম বন্ধিত করিয়া পরজীবনের জালোচনায় মানুষকে আনন্দ প্রদান করিতে পারে, তবে সে ধর্ম কত মহৎ ও সতা!

"ভারতীয় দর্শনশান্তের মাহাত্ম আমাদের শিক্ষা করা আবগ্রক, এবং প্রকৃত ধর্মজ্ঞান-সহায়ে আমাদের মতগুলি উদার ও উন্নত করা কর্ত্তবা।

\* \* \* বিবেকানন্দ এক নৃতন বার্ত্তা লইয়া আমাদের নিকট আদিয়াছেন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদিগকে কোন নৃতন ধর্মে দীক্ষিত করিতে আদি নাই। তোমরা স্ব স্ব ধর্মেই থাক—তবে, যে মেথডিষ্ট্ সম্প্রদায়ভূক্ত তাহাকে আরও ভাল মেথডিষ্ট্ হইতে বলি, যে প্রেসবিটিরিয়ান সম্প্রদায়ভূক্ত তাহাকে আরও ভাল প্রেসবিটিরিয়ান হইতে বলি এবং যে ইউনিটেরিয়ান তাহাকে আরও নিষ্ঠাবান্ইউনিটেরিয়ান হইতে বলি। আমি চাই তোমরা সত্য উপলব্ধি কর এবং তোমাদের হৃদয়মন্দিরে জ্ঞানদীপ প্রজ্ঞলিত হউক।"

এই রমণীকুল-শিরোমণি কেবল স্বামিজীর দর্শনলাভ করিয়াই তৃপ্ত হন নাই, তিনি স্বামিজী-প্রদর্শিত ধর্মণ্ড ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধ সমাপ্ত করিয়াছেন—

## আমেরিকায় বেদাস্তের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ৫১৭

তীহার অভরবাণী শ্রবণ করিয়া কর্মবদ্ধ সংসারী জীবের প্রাণে শক্তিন সঞ্চারিত হয়, চঞ্চলা রমণী স্থিরভাবে চিস্তা করিতে শিথে, কলা-বিভাবিদের মনে নৃতন আশা ও উদ্যমের উন্মেষ হয় এবং পিতামাতা, পতিপত্নী সকলেই সীয় কর্ত্তবাসম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতে সমর্থ হয়।"

বাস্তবিক অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এবং নিউইয়র্ক সমাজের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্রগণ এ সময়ে স্বামিজীর গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা সাধারণ স্থানে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতেন এবং ফিরিবার সময় নৃতন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি লইয়া ফিরিতেন। ১৭ই ফেব্রুমারী তারিথে স্বামিজী নিজে তাঁহার ভারতীয় বন্ধুদিগকে এক পত্রে বিধিয়াছেন,—"আমি আমেরিকান সভ্যতার মর্মানুষান স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছি।" কথাটি একটুও অতিরঞ্জিত নহে। ঐ সময়কার মার্কিন সংবাদপত্তাদি হইতে আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকার সহস্র সহস্র লোক তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়াছিল এবং শুধু তাঁহার প্রতি সহাত্ত্তি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, প্রকাশ্তে আপনাদিগকে र्वाख्यामी ७ श्वामिकीत शिशु विनय्न श्रीत्र मिश्राष्ट्रिन। এইक्र्राप স্বামিষ্ণী যে উদ্দেশ্য লইয়া ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা मम्पूर्व ऋमिक श्रेन । आमित्रिकांत्र माधात्र नतनातीत मर्दा त्वनारखत ভাব শতধারে উৎসারিত হইয়া পড়িল। ইতোমধ্যে 'রাজ্যোগ্,' 'কর্মযোগ' ও 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে তিনি ক্লাসে ছাত্রদিগের নিকট যে সব ব্জুতা ও উপদেশ দিতেছিলেন তাহা গুড্উইন সাহেবের চেষ্টা ও পরিশ্রমে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার উপযোগিভাবে ছাপাথানায় পাঠান হইল। এই প্রকারে নিউইয়র্কের কার্যা শেষ হইলে স্বামিজী ডেট্রেটের অধিবাসীদিগের আহ্বানে ছই সপ্তাহের জন্ম বক্ততা ও

674

#### স্বামী বিবেকানন্দ

ক্লাস করিতে ডেটুয়েটে গেলেন। এথানকার কার্য্য সম্বন্ধে মিসেস ফাঙ্কে লিথিয়াছেন—

"উক্ত সময়ে তিনি ছই সপ্তাহের জন্ম ডেটুয়েটে আগমন করেন।
সঙ্গে তাঁহার সাঙ্কেতিকলেথক বিশ্বস্ত গুড়উইন। তাঁহারা 'রিনিল্'তে
কয়েকথানি ঘর ভাড়া লইয়া ছিলেন। রিশিল্ একটি ক্ষুদ্র 'ফ্যামিলিহোটেল'—তথায় একাধিক লোক সপরিবারে বাস করিত। তত্তত্য
বৃহৎ বৈঠকথানাটকে তিনি ক্লাসের অধিবেশন ও বক্তৃতার জন্ম ব্যবহার
করিতে পাইতেন। কিন্তু উহা এত বড় ছিল না যে উহাতে সেই বিপ্ল
জনসজ্বের সকলের স্থানসঙ্কুলান হয়, স্মতরাং অনেককে বিফলমনোরথ
হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত। বৈঠকথানা, দরদালান, সিঁড়ি এবং
প্রকাগারে সত্য সত্যই এক তিল স্থান থাকিত না। সেই কালে
তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভক্তি ব্যতীত জন্ম কিছুর স্থান ছিল না—ভগবৎপ্রেমই তাঁহার ক্র্ধা, ভগবৎপ্রেমই তাঁহার তৃষ্ণা। তিনি যেন ঈশ্বরের
ভাবে উল্লাদের স্থায় হইয়াছিলেন এবং প্রাণারাধ্য জগজ্জননীর দর্শনাকাজ্জায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার মত হইয়াছিল।

"ডেট্রেরেটের জনসাধারণকে তিনি শেষ দর্শন দেন বেথেল মন্দিরে। স্বামিজীর জনৈক অনুরাগী ভক্ত রক্বাই লুই গ্রস্ম্যান \* এই মন্দিরের পূজারী ছিল। সেদিন রবিবার, সন্ধ্যাকাল, এবং জনতা এত অধিক

<sup>\*</sup> গ্রদ্মান অন্ত ভাবেও স্বামিজীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম সথ্য ও অমুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। পাদরীরা স্বামিজীকে চতুদ্দিক হইতে আক্রমণ করিলে ইনি তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া পাত্রীদের মিখা। দোবারোপের সত্ত্তর প্রদান করিয়াছিলেন এবং মান্দরে স্বামিজীর পরিচয় দিবার সময় হিন্দুছাতি ও হিন্দুধর্মের খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন।

# আমেরিকায় বেদান্তের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ৫১৯

হইয়াছিল বে, আমাদের ভয় হলতেছিল পাছে লোকে বিহ্বল হইয়া কি একটা করিয়া বসে। রান্তার উপরেও অনেক দূর পর্যান্ত লোকের ভিড় এবং আরও শত শত লোক ফিরিয়া বাইতেছিল। বিবেকানন্দ সেই বৃহৎ শ্রোভৃসজ্বকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—'পাশ্চাত্য জগতের প্রতি ভারতের বাণী' এবং 'সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ'। তাঁহার বক্তৃতা অতিশয় হ্লদয়গ্রাহী ও পাণ্ডিতাপূর্ণ ইইয়াছিল। সে রজনীতে গুরুদেবকে বেমনটি দেখিয়াছি, তেমনটি আর তাঁহাকে কথনও দেখি নাই। তাঁহার সৌন্দর্যোর মধ্যে এমন কিছু ছিল, বাহা এ পৃথিবীর নহে। মনে ইইতেছিল যেন তাঁহার আত্মাপক্ষী দেহ পিঞ্জর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে, তথনই স্পষ্ট বুঝিলাম, তাঁহার দেহাবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই; বছবর্ষের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তিনি অতিশয় প্রান্ত হইয়াছেন, আর অধিক দিন এ পৃথিবীতে থাকিবেন না।"

১৪।১৫ দিন এথানে অতিশয় ক্বতকার্যতার সহিত প্রচার করিয়া তাঁহার আরন্ধ কার্যা পরিচালনার ভার স্বামী ক্বপানন্দের উপর ক্রস্ত করিয়া স্বামিজী বোষ্টন যাত্রা করিলেন। ইতোমধ্যে ডেট্রমেটে অনেক-গুলি ভক্ত তাঁহার শিয়াম্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

ইহার পর আমরা স্বামিজীকে দেখিতে পাই স্থবিখ্যাত হার্রার্ড বিশ্ববিত্যালয়ের দার্শনিক বিভাগের গ্রাজ্যেট ছাত্রবৃদ্দের সমক্ষে। এই ছাত্রসমাজ জগতের, শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতমগুলীর অগ্রতম। ইহারা স্থামিজীর ভাব ও দার্শনিক মতসমূহ জ্ঞানিবার জ্বন্ত অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে মিঃ ফক্স স্থামিজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। স্থামিজী তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ২৫শে মার্চ্চ তারিখে হার্ভার্ডের ছাত্র ও জ্ঞাপ্রক্ষপ্রলীর সমক্ষে "বেদান্ত দর্শন" সম্বন্ধে এরপ সারগর্ভ বক্তৃতা

দিলেন যে, সকলেই তাঁহার পাণ্ডিত্যে বিশ্বিত ও বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন।
বক্তৃতার শেষে আরও অনেক প্রদন্ধ আলোচিত ইইয়াছিল। সেদিনকার
সে সকল কথাবার্ত্তা শ্রোভ্বর্গের হৃদয়ে চিরদিনের জন্ম মুদ্রিত ইইয়া
থাকিবে। বিশ্ববিন্তালয়ের সভাগণ তাঁহাকে নিজেদের নিকটে রাথিবার
জন্ম সম্ংক্ষক ইইয়া ঐ বিশ্ববিন্তালয়ের প্রাচাদর্শনের অধ্যাপকের পদ
গ্রহণ কবিবার জন্ম তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন,
কিন্তু তিনি ব্লিলেন, "আমি সয়াাসী—চাকরী করিব কি করিয়া!"

হার্ভার্টের পণ্ডিতা প্রণীগণের সমক্ষে দার্শনিক তন্ত্ব বিশ্লেষণ ও বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া কম সাহসের কর্ম নহে। বস্ততঃ সেটি স্থামিজীর জীবনে একটি বিষম পরীক্ষার দিন বলিলেও হয়। কিন্তু সেই দিন স্থামিজীর ব্যাখ্যাসমূহ এত পরিষ্কার, হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল বে, শ্রোতারা সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরে বিশ্ববিভালয় হইতে এই বক্তৃতা, স্থামিজীকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তাহার উত্তর ও স্থামিজী কর্তৃক আলোচিত অক্তান্ত প্রসঙ্গসমূহের সহিত একত্রে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পুস্তিকার ভূমিকায় হার্ভার্ড বিশ্ববিভালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক রেভারেও সি, সি, এভারেট, ডি, ডি, এল, এল, ডি, মহোদয় যে ভূমিকা নিথিয়াছিলেন, তাহা পাঠে পাঠক ব্রিতে পারিবেন, স্থামিজী ওদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে অবৈতভাবে কতদ্র অমুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—

"\* \* \* চিকাগো ধর্মমহাসভার স্বামী বিবেকানন্দের হিল্প্র্যমত জ্ঞাপনের প্রণালী সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছে। পরে ঐ সম্বন্ধে তিনি এ দেশের নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়াছেন। বাস্তবিক ধর্মপ্রচারই তাঁহার ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য। দর্মবৃত্তই অনেকে তাঁহার সহিত গভীর সধ্যস্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং

### আমেরিকায় বেদাস্তের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ৫২১

তাঁহার হিন্দুদর্শনশান্তের ব্যাখ্যা সানন্দে শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাদিগণ ভারতবর্ষ হইতে যেরূপ উৎস্কুকনেত্রে তাঁহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছেন ও তাঁহার ক্লভকার্যাতার যেরপ হর্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব প্রীতিকর। একথানি পুত্তিকার দেখিলাম প্রাচ্যদেশের ভাবদমূহ পাশ্চাত্যদেশে প্রবেশ করায় কলিকাতার টাউন হলে এক সভা করিয়া তথাকার গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ সন্তোষের অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। তবে जाशामित मार्था (कर (कर दा विनिवाहिन, जामता हिन्दूरार्य मीकिन रहेशा यारेटिह छेरा मम्पूर्व किंक ना रहेटलंड, এ कथा निकिछ चौकार्या যে, বিবেকানন্দের চরিত্র ও আরব্ধ কার্য্য লোকের হৃদয়ে বেশ আধিপত্য विश्रात कतिशाष्ट्र। वञ्चलः भठेनीय विश्वमगुरस्त्र मरशु हिन्तुनिरमञ् দর্শনশান্ত্র অপেক্ষা অধিকতর মনোরম বোধ হর আর কিছই নাই। অনেকের ধারণা আছে, বেদান্ত দর্শন একটা অলীক ও অসার কল্পনামাত্র —বাস্তব জগতের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু বাস্তবিক যদি এমন কেহ সশরীরে বর্ত্তমান থাকেন থিনি সত্য সতাই উক্ত দর্শন-প্রতিপাল বিষয়ে বিশ্বাস করেন ও অতিশয় তীক্ষবৃদ্ধি, তাহা হইলে তাঁহার মুখ হইতে উহা শ্রবণ করিতে যেরপ আনন্দ বোধ হয় তাদৃশ আনন্দ জগতে তুর্লভ। বেদান্ততত্ত্বকে স্বপ্নজানসম উচ্চূঙ্খল কল্পনাপ্রস্ত বলিয়া বিবেচনা করা অনুচিত। হেগেল বলেন, স্পিনোজার মত হইতে প্রকৃত দর্শন শাস্তের আরম্ভ, কিন্তু আমি বনি, ঐ কথা বেদান্তবাদ সম্বন্ধে আরম্ভ বেশী থাটে। কারণ, আমরা ( পাশ্চাত্য দেশের লোক ) 'বহু' লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু যে 'একত্বের' উপর 'বছত্ব' প্রতিষ্ঠিত, সেই 'একত্ব' জ্ঞান ना इटेर्स 'वहर्रि'त উপनिक्षि इटेरि कि अकारत ? फनटः 'এक ছाড़ा क्रूरे नारे'- व में शामारिक वामारिक निशारेट ममर्थ, वदः श्वामी বিবেকানন্দ আমাদিগকে ঐ শিক্ষা প্রদান করায় আমরা তাঁহার নিকট কুতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ।"

এই সময়ে 'বেষ্টন ট্রান্সক্রিপ্ট' নামক সংবাদপত্রে স্বামিজীর হার্ভার্ড ও অফাফ্র স্থানে প্রদন্ত বক্তৃতার বিবরণ ও সারাংশ প্রকাশিত হইরাছিল। ইহাতে দেখিতে পাই, স্বামিজী কয় দিবস 'এলেন জিম্ফ্রানিয়ামে' চারিটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যেকটিতে চারি পাঁচ শত শ্রোভা উপস্থিত ছিলেন। তাহা ছাড়া কেম্ব্রিজে ওলী বুলের বাটীতে হুইটি, হার্ভার্ড বিশ্ববিফ্রালয়ের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে একটি ও 'বিংশ শতান্দী সভা'য় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উক্ত পত্র আরও বিশিতেছেন—

"স্বামিন্ধী প্রমাণ করিয়াছেন, ধর্ম শুধু কথার কথা বা কতকগুলি
চমৎকার ভাবমাত্র নহে। জীবনের প্রতি কার্য্যে দেই ভাব দেখাইতে
পারিলে তবে ধর্মলাভ হয়। বেদাস্তধর্মে এ জীবনেই মন্থ্যের এই
দেবত্বলাভ সম্ভব।"

১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাদে স্বামিন্ধী বক্তৃতা বন্ধ করিয়া স্থাধি-ভাবে বেনান্ত প্রচারের জন্ম 'নিউইয়র্ক বেদান্তসভা' নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। এই সভা কোন বিশেষ ধর্মমত পোষণ না করিয়া সকল ধর্মের মধ্যেই বেদান্তভাব উপলব্ধি করিবার পত্ম নির্দেশ করিতে লাগিলেন।

ইতোমধ্যে স্বামিজীর 'রাজ্যোগ', 'কর্ম্যোগ', ও 'ভক্তিযোগ' নামক পুস্তক কয়থানি প্রকাশিত হইল। আমেরিকান পত্রসমূহ পুস্তকগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া নিজ নিজপত্রে উহাদের সমালোচনা বাহির করিলেন এবং 'রাজ্যোগ' গ্রন্থানি অনেকগুলি বিশ্ববিস্থালয়ের 'শারীরস্থান' ও 'মনস্তর্থ'-বিং পণ্ডিতগণের মধ্যে মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করিল।

## আমেরিকায় বেদাস্তের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ৫২৩

এইরপে আমেরিকার বেদান্তের ভিত্তি স্বদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্টিত হইল।
কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্থামিজীর শরীর ক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি ইতঃপূর্বেই ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার গুরুভাতাদিগের কাহাকেও আনাইরা আমেরিকার কার্যাভার তাঁহার হত্তে সমর্পন করিবেন দ্বির করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ ও আমেরিকান শিশ্রদিগের মধ্যে ছই এক জনকে ভারতে বিজ্ঞান, শিল্প, শ্রমসমবার, সমাজ্পতত্ত্ব ইত্যাদি প্রচারের জন্তু পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে থাকিতেই তিনি সারদানন্দ স্থামাকে ওদেশে বাইবার জন্তু লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই পর্যান্ত তিনি বা আর কেহ স্থামিজীর অভিলাবান্থবারী কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

১৮৯৬ সালের বসন্তকালে ইংলণ্ডীয় শিশ্বগণ স্থামিজীকে ইংলণ্ডে বাইবার জন্ম পুনঃ পুনঃ লিখিতে লাগিলেন। স্থামিজীরও মনে হইল, এ সময়ে আর একবার ইংলণ্ডে গিয়া সেথানকার কার্যাট পাকা করার চেষ্টা করা উচিত। তিনি দেখিলেন, লণ্ডন ও নিউইয়র্ক এই ছুইটি নগর পাশ্চাত্য জগতের ছুইটি প্রধান কেন্দ্রন্থল। নিউইয়র্ক তুঁাহার কার্য্য স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন লণ্ডনে ইহা স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই তিনি অবকাশ গ্রহণ করিতে পারেন। তদম্পারে তিনি ১৫ই এপ্রিল লণ্ডন বাজা করিলেন এবং বাইবার পূর্ব্বে সারদানন্দ স্থামীকে পুনরায় স্পষ্ট করিয়া লিখিলেন যে, তিনি যেন শীঘ্র লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া ই, টি, ষ্টাডি সাহেবের গৃহে তাঁহার জন্ম অপেক্ষা করেন। ইংলণ্ডবাজার পূর্ব্বে তিনি আরও একটি কার্য্য করিলেন। মিস্ এস, ই, ওয়াল্ডো (ইনি পরে ভগিনী হরিদাদী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন) ও অন্থান্ম কতিপয় শিশ্বকে তাঁহার অবর্ত্তমানে বাহাতে তাঁহারা স্থচাক্ষরপে কার্য্য নির্মাহ করিতে পারেন ভক্রপ শিক্ষা দিতে

ইহাদের মধ্যে তিনি মিদ্ ওয়াল্ডোকে রাজযোগের সর্কোংক্ট শিক্ষক বলিয়া নির্দেশ করিতেন এবং তাঁহাকে রাজ্যোগ শিক্ষা দিবার অধিকার ও উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। আর স্বামী ক্লপানন্দ, অভয়ানন্দ ও যোগানন্দ এবং আর কয়েকজন ব্রন্মচারীকে বেদান্তশান্ত্রের ত্রিবিধ মতবাদ উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন ও তিনের মধ্যে যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ নাই, তিনটিই আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের পর পর সোপান, ইহা বিশেষভাবে ব্ঝাইয়াছিলেন। মিঃ ক্রাফিদ্ এইচ, লেগেট্কে তিনি বেদাস্তসভার সভাপতিরূপে নির্বাচন করিলেন এবং অক্সান্ত শিশুদিগের উপর অন্তান্ত কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। ধাঁহারা এ সময়ে স্বামিজীর কার্যাবিস্তারের জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উপরোক্ত শিয়াগণ ব্যতীত নিয়লিখিত কয়েকজনের নাম প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য—মিদ্ মেরী ফিলিপদ্—ইনি রাজধানীর সর্ববিধ মহিলা-চালিত শিক্ষা ও পরছিতকর অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপিণী ছিলেন, মিদেদ্ আর্থার স্মিথ, মিঃ ও মিদেদ্ ওয়াণ্টার গুডইয়ার এবং স্থপ্রদিদ্ধা গায়িকা মিদ্ এন্মা থার্স বি।

### আমেরিকায় কার্য্যাবলী

चामिको यनिष्ठ षरशत्राज कठिन कार्र्या निवृक्त थाकिर्छन, ज्थानि তাঁহার স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তা কথনও পরিত্যাগ করেন নাই। ও অবকাশকালে তিনি একেবারে বালকের ন্যায় অবাধ স্ফূর্ত্তি ও আনন্দলোতে গা ঢালিয়া দিতেন। তথন তিনি যে একজন বিশ্ববিখ্যাত লোকশিক্ষক এরূপ ভাবের লেশমাত্র মনে থাকিত না। যথন অতিরিক্ত মানদিক পরিশ্রমে শরীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবদন্ন হইরা পড়িত, তথন তিনি এরপ চিত্তবিনোদন বারাই সর্বাপেকা সহজে পুনরার কাজ করিবার শক্তি ফিরাইয়া আনিতেন। হয়ত 'পঞ্চ' বা ঐরপ একটা হাস্তরদাত্মক পত্রিকা লইয়া পড়িতে বদিলেন ও আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিলেন। পড়িতে পড়িতে হাসির চোটে যতক্ষণ না চোধ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত ততক্ষণ থামিতেন না। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার মন স্বভাবতঃ গম্ভীর বিষয়ে আসক্ত, কিন্তু অভিরিক্ত গুরুতর চিন্তা অনিষ্টজনক বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন খুঁজিতেন ও কোন এको लघु विषय मनठाटक लागारेश त्राथित्जन। यांशात्रा जांशात्क ভালবাদিতেন, তাঁহারাও তাঁহাকে বালকের ন্যায় ক্রীড়ারত দেখিলে আন্তরিক আনন্দিত হইতেন। তিনি রঙ্গকৌতুকের গল্প শুনিতে বড় ভালবাদিতেন। ঐরপ গল্প একবার শুনিলে কিছুতেই ভুলিতেন না ও স্থবোগমত অন্যস্থানে উহার প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিয়্যেরা এইরূপ কতকগুলি গল্পের বিষয় বলিয়া থাকেন। সালের আগষ্ট মাদে স্বামিজী যথন 'এমিদ কোয়াম'এ মিদেদ ব্যাগ লীর বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তথন সেখানে মিসেস ব্যাগ লীর একজন মহিলা-বন্ধুও তাঁহার অভিথিরপে বাস করিতেছিলেন। সেই স্ত্রে স্থামিঞ্চীর সহিত উক্ত রমণীর বিশেষ জানাগুনা হয় এবং তাঁহার স্থামী স্থামিঞ্জীর একজন বন্ধু হইয়া উঠেন ও স্থামিঞ্জীকে প্রথম শ্লেজ গাড়ীতে চড়াইয়া ভ্রমণ করান। এই স্ত্রীলোকটি ভগিনী নিবেদিতাকে নিথিয়াছিলেন—

"স্বামিজীর সহিত আমার শীঘ্রই বন্ধুত্ব হইল। তিনি 'এমিদ্কোরাম'এ একবার মাত্র বক্তৃতা দিয়াছেন। সে সময়টা গ্রীম্বাবকাশ।
তিনি আমার প্রার বলিতেন, 'একটা গল্প বল দেখি'। আমার মনে
আছে, একবার আমি এক চীনেম্যানের গল্প বলিগছিলাম, তাহাতেই
তিনি বড় আমোদ পাইয়াছিলেন। গল্পটি এই—এক চীনেম্যান শুকরমাংস
চুরি করার জন্ম পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছিল। জল্প তাহাকে
বলিলেন, 'আমি জানিতাম চীনারা শুকর খার না'! তাহাতে চীনেম্যান
বলিল, 'ওঃ আমি এখন মিলিকান লোক—অর্থাৎ আমেরিকান, আমি
চুরি করি, শোর খাই—সব করি।' এই গল্প শুনার পর স্বামিজীকে
কতৃবার অন্তচ্চম্বরে বলিতে শুনিয়াছি, 'আমি মেলিকান'। অন্তের নিকট
এ সব জিনিষ তুচ্ছ বোধ হইতে পারে, কিন্তু আপনার ন্তায় বাহারা
স্বামিজীকে জানেন, তাহাদের নিকট তাহার সম্বন্ধীয় কোন কথাই
তুচ্ছ নতে।

"আমি কানাডার আদিম অধিবাদীদের মধ্যে তিন বংসর ছিলাম।
এই সকল আদিম অধিবাদীদের গল্প শুনিতে স্বামিজী কথনও ক্লান্তিবোধ
করিতেন না। আমার মনে আছে, একটি গল্প তাঁহার বড় ভাল
লাগিত। একজন আদিম অধিবাদীর পত্নী-বিয়োগ হওয়াতে শ্বাধারের
জন্য কতকগুলি পেরেক চাহিতে আমাদের গৃহে (অর্থাৎ পুরোহিত
বাটী) উপস্থিত হয়। পেরেকের জন্ম দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই

সে আমার রাঁধুনীকে জিজ্ঞাসা ইরিয়াছে যে, সে (রাঁধুনী) তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী আছে কি না। রাঁধুনী তো রাগিরাই খুন। আর বাস্তবিক রাগিবারই কথা। কিন্তু তাহার অসম্মতিপূর্ণ প্রত্যাখ্যানের উত্তরে আদিম অধিবাসীট শুধু বলিল, 'আছো রোসো।' পর রবিবার দিন দেখি, সে ব্যক্তি আমাদের ফটকে বিদিয়া আছে। টুপিতে খুব বড় বড় পালক আঁটিয়াছে এবং এত তেল মাধিয়াছে যে তাহার গপু বাহিয়া গড়াইতেছে। ঘটনাক্রমে সেই সমরে স্বামিজীর একথানি তৈলচিত্র প্রস্তুত হইতেছিল। আমরা ছবিখানি কতদ্র হইয়াছে দেখিবার জন্ম ই টিওতে গিয়া দেখি অন্ধিত মৃত্তিটির গালের কাছে একটুখানি তেল করিয়া পড়িয়াছে। দেখিবামাত্র স্বামিজী বলিয়া উঠিলেন, রাঁধুনিকে বিয়ে কর্ত্তে চনেছে আর কি!' স্বামিজী করকম লোক ছিলেন, আপনি ত তাহা জানেন, স্ক্তরাং ব্রিতেই পারিতেছেন, তাঁহার কি স্বন্দর রহম্মজান ছিল।"

কিন্ত ঘুইটি গল্প তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। সেই ঘুইটি তিনি
যথনই শুনিতেন হাদিয়া অন্থির হইতেন। একটি হইতেছে এক নৃতন
খুটান মিশনরীর গল্প। এক খুটান পাদ্রী প্রথম এক দ্বীপে গিয়াছেন,
সেথানে নরখাদকের বাস। তিনি সে স্থানের প্রধান ব্যক্তির সহিত দেখা
করিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, "আচ্ছা, আমার আগে যিনি এখানে ছিলেন
তাঁহাকে তোমাদের কেমন লাগিত ?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "অতি
উ-পা-দের।" আর একটি হইতেছে আক্রিকার এক কালা পাদ্রীর
গল্প। কালা পাদ্রী স্প্রতিত্ব বুঝাইতে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে—
"দেখ, ঈশ্বর—কি বলে—এডামকে—মাটী খেকে তৈরী কল্লেন। তারপর
—তাকে—কি বলে—একটা বেড়ার গায়ে—শুকুতে দিলেন। তারপর
—"এমন সময়ে শ্রোতাদিগের মধ্য হইতে একজন জলদ-গন্তীর শ্বরে

654

#### স্বামী বিবেকানন্দ

বলিয়া উঠিল—"থামো গো কথক ঠাকুর, থামো—ও বেড়াটার ব্যাপার কি? ওটাকে কে তৈরী কল্লে?" প্রচারক বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেথ বাপু সাম জোল্স, একটু মন দিয়া শোন—ওরকম—কি বলে—বিশ্রী প্রশ্ন—ফট্ করে জিজ্ঞাসা করে৷ না—তা হ'লে বলে দিচ্ছি—সব ধর্মতন্ত্ব
—কি বলে—একদম মাটা হয়ে যাবে—বলে দিচ্ছি হাঁ!"

স্বামিজীর অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার বিশ্রাম ও চিত্তরঞ্জনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া স্ব স্ব গৃহে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেন। সেথানে তাঁহাকে যথেচ্ছভাবে আরাম উপভোগ করিবার স্থােগ দেওয়া হইত। তিনি যদি গল্প করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারা একাস্তভাবে তাঁহার কথা গুনিতেন। যদি তিনি গান গাহিতে ইচ্ছা করিতেন, অনায়াদে এ দেশীয় গান গাহিতে পারিতেন। যদি তাঁহারা দেখিতেন, স্বানিজী চুপ করিয়া বদিয়া আছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বৃথা ना वकारेया थीरत थीरत शृरहत वाहिरत हिनया यारेटन । जिन তাঁহাদের অনেককে আদরের নামে ডাকিতেন। মিঃ ও মিদেস্ হেল্কে ব্লিতেন—'ফাদার পোপ' ও 'মাদার চার্চ্চ', কাহাকেও ব্লিতেন 'বুম্' কাহাকেও 'জোজো'। এইরূপ যদি তাঁহারা কোন নৃতন খাগ্রদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া স্বামিজীকে আহার করিতে বলিতেন, অনেক সময় তিনি কাঁটা-চামচের পরিবর্ত্তে গুধু হাতে খাইবার ইচ্ছার তাঁহাদের ম্থের দিকে চাহিতেন ও তাঁহারা এরপ চাহনির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, হাতে করিয়া থাইবার ইচ্ছা হইয়াছে—ও রকম করে থেলে বেশী তৃপ্তি হয়। প্রথম প্রথম ওদেশের লোকেরা তাঁহাকে শুধু হাতে খাইতে দেখিলে যেন গুম্ভিত হইয়া যাইত—কারণ ওদেশে কাঁটা-চামচ ব্যবহার না করা ঘোর অসভ্যতার চিহ্ন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে এত ভালবাসিত ওতাঁহার কার্য্যের প্রতি তাহাদের এতদুর সহাত্মভূতি ছিল যে, শেষে

## वैदिभागकत भतकात वै

### আমেরিকায় কার্যাবলী

তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না, বরং উহাতে তিনি স্বচ্ছন্দতা বোধ করিবেন ভাবিয়া আরও আনন্দিত হইত। একান্তে অবস্থানকালে তিনি কলার, বুট ইত্যাদি থুলিয়া ফেলিয়া চাঁট পায়ে দিয়া বিদিয়া থাকিতেন। এই জিনিষগুলি তাঁহার অত্যন্ত বিরক্তি উৎপাদন করিত; বিশেষতঃ, হাতের কাফ্ গুলি তাঁহার ছচক্ষের বালাই ছিল। সম্মাসীর অত নিয়মকাত্বন ও সভ্যতার কাম্বদা ভাল লাগিবে কেন? তাহার উপর টাকাকড়ি। টাকাকড়ির প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র থেয়াল ছিল না। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার ধরচ-পত্রের জন্ম কিছু দিলে তিনি উহা লইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেন না, আর ঝঞ্চাটের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। সে জন্ম হয় সেগুলি তৎক্ষণাৎ গরীব ছঃখী ও অভাবগ্রস্ত লোকদের বিলাইয়া দিতেন, না হয় শিয়্য ও বন্ধুমগুলীর জন্ম উপটোকনাদি ক্রের করিতে থরচ করিয়া ফেলিতেন। সহস্রদ্বীপোম্বানে কার্য্য শেষ হইলে শিয়্যদের প্রদন্ত একটা মোটা টাকা তিনি এইরূপে থরচ করিয়াছিলেন।

স্বামিজী অপরের ইচ্ছানুসারে চলিতে মোটেই পারিতেন না। সর্ববিষয়ে নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুষায়ী কার্য্য করিতেন। জনৈক ধনবতী মহিলা তাঁহার কাজকর্মের বন্দোবন্তের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিজের অভিপ্রায় মত পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু উহাতে সকলকাম হইতেন না। সে স্ত্রীলোকটির মধ্যে বেশ একটু 'হামবড়া' ভাব ছিল। তিনি সকলেরই উপর কর্ভূত্ব করিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু স্বামিজীর সহিত আঁটিরা উঠিতে পারিতেন না। শেষ মৃহূর্ত্তে স্বামিজী বখন তাঁহার সব মতলব ফাঁসাইয়া দিতেন, তখন স্ত্রীলোকটি প্রথমতঃ খুব চটিয়া যাইতেন বটে, কিন্তু পরে মেজাজ ঠাণ্ডা হইলে হাসিয়া বলিতেন—"শেষ মৃহূর্ত্তে উনি আমার সব মতলব উন্টে কেলে দিয়ে নিজের খুসীমত কাজ করেন। ঠিক বেন চীনে বাসনের দোকানে পাগলা বাঁড় ছেড়ে দেওরা।"

#### স্বামী বিবেকানন্দ

অন্ত লোকের উপকারার্থ স্বামিজী সব করিতে রাজী ছিলেন এবং মতদ্র সম্ভব অপরের মতামুসারে চলিতে পারিতেন। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তিনি কাহারও বাধ্য হইতেন না। কাহারও কাহারও সহিত ব্যবহারে তিনি বিরক্তি সত্ত্বেও অত্যন্ত সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতেন; কারণ, বুঝিতেন যে তাঁহার কার্য্য সাধনের জন্ত ঐ সব লোক ঈশ্বর কর্তৃকি নিয়োজিত হইয়াছেন। অপর কতকগুলি লোককে তিনি কিছুতেই আমল দিতেন না।

ডেট্রেটে সহরের একজন শিয়্য তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি করিয়া-ছিলেন। একবার স্থামিজী তাঁহার কোন ভক্তের বাটীতে গিয়া কোন ভারতীয় ভোজাবস্ত পাক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন। গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ উহাতে সম্মতি দিলে তিনি পকেট হইতে কতকগুলি মশলার মোডক বাহির করিলেন। ঐগুলি ভারতবর্ষ হইতে তাঁহাকে পাঠান হইয়া-ছিল। তিনি यেখানে যাইতেন ঐ মোডক লইয়া যাইতেন। এক সময়ে তাঁহার জিনিষপত্তের মধ্যে সর্বাপেকা মূল্যবান জিনিষ ছিল মাজ্রাজ হইতে কোন ভদ্রলোকপ্রেরিত এক বোতল চাটনি। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যেরা তাঁহাকে নিজেদের রন্ধনশালায় র'াধিতে দিতে পাইলে ভারী খুসী হইত। তাহারা নিজেরাও তাঁহাকে সাহায্য করিত এবং নানা প্রকার নৃতন রন্ধনের পরীক্ষা করিতে করিতে সময়টা খুব স্ফুর্ত্তিতে কাটিয়া যাইত। তিনি তরকারিতে এত ঝাল দিতেন যে, আর কেই সহজে খাইতে পারিত না। তিনি নিজে ঝাল ভালবাসিতেন বলিয়া যে বেশী দিতেন তাহা নহে, অনেক সময়ে দেখিতেন, ওদেশের জিহ্বায় কতটা ঝালমশলা সহু হইতে পারে। তিনি বলিতেন যে, ঐ সব ঝালমশলা তাঁহার লিভারের পক্ষে ভাল। বস্তুতঃ কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত। তবে তাঁহার মুখে ভাল লাগিত বলিয়া তিনি ঝাল দিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

400

লোভসংবরণ করিতে পারিতেন না। সময়ে সময়ে রাঁধিতে খুব দেরী
হইয়া যাইত, তখন শিষ্যদের হয়ত কুধায় নাড়ী জলিয়া যাইবার উপক্রেম
হইয়াছে। তিনি জনেক সময়ে কৌতুক দেখিবার জন্মও ঐরপ
করিতেন, কারণ জতাম্ভ কুধার সময়ে তাহারা কট্ তীক্র কিছুই
গ্রাহ্থ করিত না।

শীতের সময় অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বিসরা অতীত জীবনের চিত্রগুলি অরণ করিতে বা কোন সাম্বিক পত্র পড়িতে তিনি বেরূপ ভালবাসিতেন আর কিছুই সেরূপ নহে। হাস্তবসাত্মক পত্রিকা পাইলে মলাট শুদ্ধ পড়িয়া ফেলিতেন, কিন্তু দৈনিক পত্রের মধ্যে সাধারণতঃ হেডিং-গুলিরই উপর চোথ ব্লাইয়া ঘাইতেন। উহাই ছিল তাঁহার বিশ্রাম। কিন্তু ঐ সময়েও যদি কেহ কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীর বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিত, অমনি তাঁহার হাস্তপ্রোত বন্ধ হইয়া যাইত, মৃহুর্ত্তের মধ্যে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া গন্তীর হইয়া বসিতেন এবং অতিশম্ব ধীরভাবে জিজ্ঞান্ত বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন। অনেকে সেই জন্ম মনে করিত, যেন তাঁহার ভিতর ছটি পৃথক্ লোক রহিয়াছে। বাস্তবিক তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন শত ক্রীড়াচাপল্যের মধ্যেও তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আর একটি উচ্চতর ভাবের ধারা সর্বাদা প্রবৃত্ত হইতেছে।

আমেরিকার কার্য্য শেষ হইলে তিনি সম্পূর্ণ অবসর হইরা পড়িলেন। কারণ, বদিও তাঁহার মস্তিদ্ধ বরাবর পরিদ্ধার ছিল, তথাপি অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্নায়ুমগুলী বিকল হইরা গিয়াছিল। একদিন ট্রেনে যাতায়াত করিলে সাত দিন পর্যাস্ত যেন তাঁহার মাথায় ট্রেনের ঘর্ষরশক্ষ বাজিতে থাকিত। বন্ধুবর্গ সকলেই আশক্ষা করিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য চিরকালের মত ভাঙ্গিতে বিশিরাছে।

৫৩২

তাঁহার নিজের অভ্ত প্রকৃতি ও উপদেশ অপরের উপর কিরপ প্রভাব বিস্তার করিত, তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা নিথিয়াছেন। তথু এক জনের উক্তি হইতে এইটুকু উক্ত করিয়া শুনাইলেই যথেষ্ট হইবে—"তাঁহার চিন্তা ও যুক্তিতর্কসমূহ এরপ গভার ছিল ও মনোমধ্যে এরপ প্রবল আন্দোলন উত্থাপিত করিত যে, শ্রোতাদিগের অনেকে শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, বুঝিতে পারিতেন তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র মন্তিক্ষের পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইয়াছে।" এই ব্যক্তি আরও বলেন, আমি এক জনকে জানি—যিনি স্বামিজীর সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার সায়ুতে এরপ আবাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে তাহার কলে তিন দিন শ্র্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।"

আমেরিকায় কার্য্যকালে স্থামিজীর মনে বিভিন্ন সময়ে নানারূপ শুভ সঙ্কল্ল উঠিয়াছিল, কিন্তু নানাকারণে সেগুলি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ছই একটির বিষয় এথানে উল্লেথ করিতেছি। প্রথম হইতেই তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল যে, একবার ওদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই 'বিশ্ব-মন্দির' (Temple Universal) নামে একটি উপাসনালয় স্থাপন করিবেন—যেথানে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোক সকল দ্বন্দ, কলহ, ঈর্য্যা ও মতহৈব ত্যাগ করিয়া এক ওল্পারের আর্থৎ পূর্ণব্রন্দের উপাসনা করিবে। কিন্তু বেদান্তপ্রচারকার্য্যে লিপ্ত হইয়া তিনি আর এ সঙ্কল্ল কার্য্যে পরিণত করিবার স্থযোগ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার আর একটি সঙ্কল্ল ছিল, ক্যাট্স্কিল পাহাড়ের উপর একশত আট একর জ্বমি থরিদ করিয়া তাঁহার শিষ্যদের সাধন-ভল্জনের জন্ত কতকগুলি কুটার নির্ম্মাণ করিবেন। ইহার সমুদয় ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কারণ ক্ষমতাসত্ত্বে অপরের নিকট সাহায্য-গ্রহণ তাঁহার মতবিক্র্ক্ল ছিল। অনেক সময়ে অনেক ধনী

ব্যক্তি তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে চাহিতেন, কিন্তু তিনি ধস্থবাদের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেন, "যাহাদের অভাব ও প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত অধিক, তাহাদিগকে যেন ঐসব অর্থ দেওয়া হয়।"

নীচশ্রেণীর খুষ্টান পাদ্রীদের ঈর্য্যাবিদ্বেশপ্রণোদিত তীব্র আক্রমণের কথা পুনঃ পুনঃ অবতারণা করা যদিও অত্যন্ত অপ্রীতিকর, তথাপি এখানে আর একবার তাহাদিগের প্রচারিত একটি কদর্য্য কুৎসার বিষর উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। কারণ, তাহা না করিলে জীবনী-লেখকের গুরুতর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাওরা হুকর। স্বামিজীর প্রচারের ফলে ওদেশে ভারতবর্ষীয় মিশনরী ফণ্ডের চাঁদা এক বৎসরে দেড় কোটি টাকা কমিয়া গিয়াছিল, তাহাতে মিশনরীরা ক্লিপ্ত হইয়া তাঁহাকে জব্দ ও সকলের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবার মানসে একটা মিথ্যা জনরব প্রচার করে যে, "বিবেকানন্দের অসংযত আচরণের জন্ম মিচিগানের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার পত্নী মিসেস্ ব্যাগ্লী একটি দাসীকে কর্মচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন"। সৌভাগ্যক্রমে উক্ত সম্রান্ত পরিবারের লিখিত তিন তিন থানি পত্র এখনও বিশ্বমান আছে, যাহা হইতে আমরা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারি যে, ঐ জনরব সর্ব্বৈব মিথ্যা।

১৮৯৪ সালের ২২শে জুন মিসেস্ ব্যাগ্লী এমিসকোরাম, ম্যাসাচুসেট্স্ হইতে তাঁহার এক মহিলা বন্ধুকৈ লিখিতেছেন—

"তুমি আমার প্রিয় বয়ু বিবেকানন্দের কথা লিথিয়াছ। তাঁহার চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার স্থযোগ পাইলে আমি বড় খুসী হই, কারণ তাঁহার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কেছ যে কোন কথা বলিবে তাহা আমার অসহা। আমেরিকায় তিনি জীবনের যে সকল উচ্চাদর্শ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে কথনও পাই নাই। এই প্রাচীন ডেট্রেটে সহরে বিস্তর গোঁড়া লোকের বাস। এখানকার প্রত্যেক সভা-সমিতিতে তাঁহার মত সম্মান কেহ কথনও পায় নাই। স্তরাং আমি বেশ বুঝিতে পারি বে, তাঁহার বিরুদ্ধে যাহারা একটি কথা বলে, তাহারা শুধু তাঁহার মহন্ত ও দিব্য আধাাত্মিক অমুভূতির প্রতি ঈর্ব্যাবশতঃই ঐরপ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা কেন ঐরপ করে ? তাঁহার প্রতি এরপ করিবার ত কোন সঙ্গত কারণ নাই। তিনি আমাদের (খৃষ্টানদের) নিকট সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ। 🐞 🕸 তাঁহার সহায়তায় আমাদের পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মহৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার সমকক্ষ ধর্ম্মোপদেষ্টা ও আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তি আর কেই আছেন কিনা জানি না, স্বতরাং তাঁহাকে অসংযত বলা কতদ্র অন্তায় ও মিথাা! ধাহারা প্রতিদিন তাঁহার সংস্পর্ণে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাগ্রহে তাঁহার অতুলনীয় চরিত্রের প্রতি শ্রনা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করেন, বিশেষতঃ ডেটুয়েট সহরের লোকেরা—যাহারা সাধারণতঃ অপরের সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করে ও কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহে না। \* \* \* তিনি প্রায় মাসাবধি আমাদের আতিথা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার পুত্র ও জামাতাগণ এবং আমার পরিবারস্থ সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন, স্বামী বিবেকানন্দ কিরূপ ভদ্র ও শিষ্টাচারসম্পন্ন, তাঁহার ব্যবহার কত স্থুন্দর ও তাঁহার দঙ্গ কত মনুর। তিনি আমাদের গৃহের চিরবাঞ্ছিত অতিথি। তাঁহার দর্শনলাভের জ্বন্ত আমি তাঁহাকে আমাদের এমিদকোরামের গ্রীপ্মাবাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। এই গৃহে তিনি চিরদিন আদর ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন

কথা বলিলে আমার রাগ অপেকা হঃথই অধিক হয়, কারণ লোকে না জানিয়া শুনিয়া যাহা-তাহা বলে। তিনি চিকাগো সহরে বতদিন ছিলেন, তাহার অধিকাংশ সমর্ই মিষ্টার ও মিদেস্ হেলের বাটীতে যাপন করিয়াছেন—দেটা যেন তাঁহার নিজেরই বাটী। তাঁহারা প্রথমে অতিথির মত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেবে আর তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন নাই। তাঁহারা প্রেস্ বিটিরিয়ান মতের লোক, আর থুব শিক্ষিত ও স্বরুচিদম্পন্ন বলিয়া পরিচিত—তাঁহারাও विदिकानन्तरक यर्थष्टे श्रीकाञ्चिक करत्रन ७ जानवारनन । वास्तिक विदिकानक अकजन महान् ७ भिक्तिभागी भूक्य, नर्समारे जनविक्रसाय বিভোর, এবং শিশুর, স্থায় সরল ও নির্ভরশীল। আমি ডেটুরেটে একদিন সন্ধ্যার সময়ে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনি, সেই সঙ্গে অনেক পুরুষ ও মহিলাও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার এক পক্ষকাল পরে তিনি আমাদের বৈঠকথানা ঘরে প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণ ও তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা' সম্বন্ধে ছই ঘন্টা ধরিয়া এক বক্তৃতা করেন। (महे मजाয় वावहातकोव, विहातक, धर्मवाकक, मामितक कर्महाती, চিকিৎসক এক অনেক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, তাঁহাদের পত্নী ও কন্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শেষ পর্যান্ত অতীব আগ্রহসহকারে क्षे वक्कुण भ्रवन करतन। विरवकानम राथात्न किं विनर्जन, সেইখানেই সকলে তাঁহার কথা গুনিয়া সানন্দে বলিয়াছেন যে, 'আমরা আজ পর্যান্ত কোন লোকের মূথে এমন কথা গুনি নাই'। তিনি काशंत्र विकृत्य कान कथा वालन ना, ज्या मकनाक है जेवल किवाब cbहो करत्रन—लारक म्हार्थ मासूरवत-रेजती धर्म ७ मास्थामात्रिक मजामज অপেক্ষা আরও একটি বড় জিনিস আছে, এবং তাঁহার মত ও নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য অনুভব করে। তাঁহার সঙ্গে একত্রে

### স্বামী বিবেকানন্দ

600

একস্থানে বাস করিলে ও তাঁহার যথাযথ পরিচয় পাইলে উন্নত না হইয়া থাকা যায় না। আমি চাই—আমেরিকার প্রত্যেক লোক তাঁহাকে জানুক এবং ভারতে যদি এরূপ লোক আরও থাকেন তবে তাঁহারা এদেশে আস্মন।"

১৮৯৫ সালের ২০শে মার্চ্চ তিনি আবার লিথিয়াছেন—"আমার ্সর্বপ্রথম কথা এই যে, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে সকল কথা ারটিয়াছে তাহা আদ্যোপাস্ত সর্বৈর্ব মিথ্যা। ইহা অপেক্ষা মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। তিনি যে দেড় মাস আমাদিগের নিকট ছিলেন তাহার প্রত্যেক দিনটি মহানন্দে কাটিয়াছে। ডেট্রেটে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সভাসমিতি কর্তৃকি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং অনেক সম্রান্ত পরিবারে তাঁহার সন্মানের জন্ম ভোজ দেওয়া হইয়াছিল—উদ্দেশ্য যে আরও অধিক লোকে তাঁথাকে দেখুক, তাঁহার সহিত আলাপ করক ও তাঁহার কথা শুরুক। তিনি সর্বাদা সর্বতি তাঁহার যোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা কেহই তাঁহার সাধুতা, নিশ্মল চরিত্র ও ধর্মভাবের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন লা। আমি বিগত গ্রীম্মকালে পুনরায় আমাদের এমিস্কোয়ামের वांगीरा जांगियात जांग जांशारक निथि। जिनि जथन वहेरन ছिलन, সেথান হইতে আমাদের আহ্বান সাদরে গ্রহণ করিয়া আমাদের নিকট জাসিয়া তিন সপ্তাহ যাপন করেন। তাহাতে কেবল আমিই যে কুতার্থ হইয়াছিলাম তাহা নহে, আমার প্রতিবেশিগণও অতান্ত আনন্দ দাভ করিয়াছিলেন। আমার গৃহের ভৃত্যেরা সকলেই পুরাতন এবং এখনও আমার অধীনে কর্ম্ম করে। তাহাদের মধ্যে করেকজন এমিদ্কোরামে গিরাছিল, অবশিষ্ট দকলে বাটীতেই ছিল। অতএব দেখিতেই পাইতেছ যে, এ সব গল্প সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তুমি ডেট্রমেট

নগরের যে দ্রীলোকটার কথা বলিভেছ, সেটা যে কে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে এইটুকু বলিতে পারি, তাহার একটা কথাও সত্য নহে, সবই মিথ্যা। \* \* \* আমরা সকলেই বিবেকানন্দকে জানি। কিন্তু বাহারা এত মিথ্যার স্ষ্টি করিতেছে, তাহারা কে ?"

উহার কন্তা হেলেন ব্যাগ্লী এ সম্বন্ধে এক পত্রে লিখিরাছেন—
"শুনিরা স্থণী হইলাম যে র—কর্তৃক এই গল্প প্রচারিত হর নাই।
যদি সম্ভব হর একবার শ্রীমতী স—র সহিত দেখা করিরা জিজ্ঞাসা
করিব, কিসের উপর নির্ভর করিরা এই সকল কথা রটান হইতেছে।
ইহা লইরা অবশু হৈ চৈ করিব না, তবে একবার খুঁজিয়া বাহির
করিতে হইবে যে, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এ সব আজগুরি কথা
কোথা হইতে বাহির হইতেছে। এ সকল জিনিস শীঘ্র ছড়াইরা পড়ে
আর যদি একটার উচ্ছেদ করা যার তাহা হইলে হয়ত ঐ স্ত্রীলোকগুলি
এত তাড়াতাড়ি ঐরপ গল্প চাউর করার আগে থানিকক্ষণ ওদম্বন্ধে
ভাবিরা দেখিবে। তাহারা যদি শুধু একবার একটু থোঁজ করে, তাহা
হইলেই তাহাদিগের কথার অসারত্ব ব্রিতে পারিবে।"

স্থামিজী স্বয়ং এসম্বন্ধে ১৮৯৫ সালের ২১শে মার্চ্চ মিসেস্ ওলী বুলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি তাঁহার শিযাদিগের নিকট আছে। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন, "র—র দলের লোকেরা আমার নামে যে সব কলম্ব রটনা কচ্ছে তাতে আমি আশ্চর্যা হলুম। তার মধ্যে একটা এই যে, আমার মন্দ স্বভাবের জন্ত নাকি ডেট্রেটের ব্যাগ্লী-গৃহিনী তাঁর একটি দাসীকে জ্বাব দিতে বাধ্য হয়েছেন!!! দেখ্ছ মিসেস্ বুল, লোকে যেমন করেই চলুক না কেন, কতকগুলো লোক আছে, যারা তার বিক্রন্ধে রাশ্ধানেক জ্বন্ত মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে বার করবেই করবে। চিকাগোর

আমার বিরুদ্ধে রোজ এইরকম কর্ত্তো। এইদব স্ত্রীলোকেরাই আবার খুষ্টানি ফলান!''

এই সময়ে স্বামিজী আরও যে সকল পত্র লিথিয়াছিলেন, তাহাতে এই সকল নিন্দনীয় কুৎসাকারীদিগের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা নাকি এমন পর্যান্ত বলিয়াছিল, ''আমরা বরং চিরজীবন নরকে পচিতে রাজী আছি, তথাপি এই হর্ব্ত (damned) हिंश्होातक जामारमंत्र कार्या इञ्चल्कन क्रिट्ड मिन ना।" जामिकी প্রথম প্রথম ব্ঝিতে পারেন নাই তাহারা কেন তাঁহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছে, স্কুতরাং অত্যন্ত বিমর্ঘ হইয়াছিলেন। কিন্তু তারপর গুনিলেন, ওদেশে के मव वर्गछानशैन, नौहानम लाटकरमत कर एहरन । वर ममाख উহাদের কোন প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা নাই। উহাদিগকে উচ্চশ্রেণীর উদারচেতা খৃষ্টানেরা নীলনাসিক ( blue-nosed ), কঠিনাবরণবিশিষ্ট (hard-shelled), কোমনাবরণবিশিষ্ট (soft-shelled) প্রভৃতি দ্বণাস্চক সম্ভাষণে অভিহিত করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তিনি ভাল ক্রিয়া লক্ষ্য ক্রিয়াছিলেন 'অক্স ফোর্ড মিশন' প্রভৃতি স্থশিক্ষিত, ভদ্র ও দেশের প্রতিষ্ঠাভাজন পাদ্রীসম্প্রদায় এক দিনের জন্মও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ ত करतनरे नारे, वतः जात्म छ। हात शक ममर्थन कतित्राहितन ; আবার ইংলণ্ডের বরেণ্য ধর্মবাজকগণ ও খুপ্তধর্মজগতের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সহিত যতদূর সন্ধায় ও সহামুভতিপূর্ণ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা করিয়াছিলেন।

অবশু তাঁহার নিজের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার চরিত্রকে আক্রমণ করিয়া কেহ তাঁহার কার্য্যের ক্ষতিসাধন বা অন্ত কোনুরূপ স্থবিধা করিয়া লইতে পারিবে না, কারণ সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবেই, মিথ্যা কথনও চিরদিন তাহাকে ভত্মাবৃত রাখিতে পারিবে না। যিনি জীবনে স্বপ্নেপ্ত কথন সন্ন্যাদীর ধর্ম হইতে এক তিল স্থালিত হন নাই, তাঁহার আবার ভর কিনের ? আর বাস্তবিক তাঁহার অমার্থী পবিত্রতা ও আধাাত্মিক নিষ্ঠার অন্তুত প্রভাব সম্বন্ধে প্রমাণ ও সাক্ষ্যস্বরূপ আমেরিকার চতুদ্দিক হইতে শত শত পত্র তাঁহার হস্তগত হইত। স্কৃতরাং তিনি শক্রদিগের চাতুরীতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। একবার কিন্তু তিনি সতাই বিষম ক্রুত্ব হইরাছিলেন। কতকগুলি লোক পরমহংসদেবের একথানি ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়া তাহা মধ্য-পশ্চিম সহরের একথানা বড় সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়াছিল। সেই সঙ্গে তাঁহার আক্রতিকে লক্ষ্য করিয়া অতি নীচ রক্ষমের কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল এবং সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম ও যোগিগণকে আক্রমণ করিয়া কতকগুলি ছাইভত্ম লিথিয়াছিল। সেদিন তিনি চীৎকার করিয়া বিলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ওঃ এ যে ঈশ্বরনিন্দা—দারুণ মহাপাতক।"

একদিকে যেমন এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতেছিল, অপর
দিকে তেমনি স্থথের বিষয়ও যথেই ছিল। আমেরিকার প্রকৃত জ্ঞানী
ও মনস্বী ব্যক্তিরা স্বামিঙ্গীকে বরাবরই সমাদর করিয়া আসিতেছিলেন।
এমন কি, ১৮৯৬ সালে প্রকাশ্যভাবে হার্ভার্ডের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে
উপন্থিত হইবার ছই বংসর পূর্বে তিনি উক্ত বিশ্ববিত্যালয়ের কতিপয়
সদস্য ও দর্শনশাস্ত্রে লব্ধপ্রবেশ গ্রাজুয়েট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।
তাহার অল্প দিন পরেই তাঁহাকে কলম্বিয়া বিশ্ববিত্যালয় হইতে সংস্কৃতঅধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্ম অমুয়েট করা হয়, কিন্তু তিনি
সল্লাসী বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন।

এই সময়ে মিদেস্ ওলী বুলের গৃহে একদিন আহারের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে হার্ভার্ডের বিশ্ববিখ্যাত দর্শনাধ্যাপক প্রফেসর উইলিয়ম জেম্দের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ভোজনান্তে একটি নিভৃত কক্ষে অনেকক্ষণ

ধরিয়া ছুইজনের আলাপ হইয়াছিল। নিশীথ রজনীতে তাঁহারা কথা-বার্ত্তা শেষ করিয়া উঠিলেন। জেম্স সাহেব চলিয়া গেলে ওলী বুল এই छूटे मनस्री व्यक्तित्र जानारभत्र कन कि ट्टेन जानिवात ज्ञा স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, অধ্যাপক জেম্সকে আপনার কেমন বোধ হইল ?" তিনি কিঞ্চিৎ অন্তমনস্কভাবে বলিলেন, "বেশ লোক, খাসা লোক"। বলিবার সমর 'বেশ' কথাটার উপর একটু জোর দিলেন। তিনি कि जर्थ के कथारित वावशत कित्रशहितन के जात । याशं रुषेक, পর্দিন তিনি মিদেস্ ওলী বুলের হস্তে একথানি পত্র দিয়া বলিলেন, "এটা পড়ে দেখ"। মিদেদ বুল আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, প্রফেসর জেমস তুই চারিদিন পরে স্বামিজীকে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন ও তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। স্বামিজীর প্রতি অধ্যাপকের শ্রদ্ধা তাঁহার আরও অনেক লেথার প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কতবার তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত 'বৈদান্তিক-শিরোমণি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'দি ভ্যারাইটিজ অব্ রিলিজিয়াস এক্সপিরিয়েন্স' নামক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থে অদৈততত্ত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে স্থামিজীর কথা লিখিয়াছেন এবং তৎপ্রণীত দি এনাজিদ্ অব্ ম্যান'নামক স্থবিখ্যাত প্রবন্ধে একজন বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপকের বিষয় বলিয়াছেন, যিনি স্নায়বিক পীড়া আরোগ্যের জন্ম স্বামিজী-উপদিষ্ট রাজযোগ অভ্যাস করিয়া শুধু দৈহিক ও মানসিক উন্নতি নহে পরম্ভ আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকে विश्वाम करतंन, প্রবন্ধাক্ত এই অধ্যাপক আর কেহ নহেন—স্বয়ং মিঃ (क्यम ।

স্বামিন্দী এ সময়ে নিজে ইচ্ছামাত্র পীড়া আরাম করিতে পারিতেন, তবে সচরাচর ঐ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেন না। অক্তান্ত ঘটনার মধ্যে

একটি স্ত্রীলোকের বিষয় জানা গিয়াছে, যাহার উপর দয়াপরবশ হইয়া তিনি 'হে ফিবার' নামক এক প্রকার জর আরোগ্য করিয়াছিলেন। অনেক দিন পরে ঐ দ্রীলোকটি স্বামিজীর একজন শিষ্যকে এ সম্বন্ধে একথানি পত্তে লিথিয়াছিলেন—"বন্ধুটির বাটাতে বাসকালে আমি জরে পড়িলাম। সে বড় বিষম জর। আমার বন্ত্রণার ছট্ফট্ করিতে দেখিরা স্বামিন্ধী জিজ্ঞানা করিলেন, 'তোমার অস্থুখ সারাইরা 'দিব ?' আমি বলিলাম, 'তা যদি পারেন তবে বড় স্থথের বিষয় হয়।' এই কথা শুনিয়া তিনি আমার সন্মুখে আসিয়া বসিলেন এবং আমার হাত গুথানি তাঁহার হাতের তালুর উপর রাখিতে বলিলেন। আমি ঐরপ করিলে তিনি চকু মুদ্রিত করিয়া নি-চল-ভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার হাত ছটি শীতল হইয়া আদিল এবং বোধ হইল তিনি যেন কাঠের মত শক্ত হইরা গিয়াছেন। কতক্ষণ পরে (অল্প কি অধিক বলিতে পারি না) তিনি চকু চাহিয়া দেখিলেন এবং উঠিয়া দ্রুতগতি গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে महत्र दिश्रा जान्तर्या इहेनाम य जामात ज्वत्र এक्वादत हाजिता গিয়াছে।"

এইরূপ আরোগ্য-বিধানের ত্বল্প তত্ত্তি স্বামিন্দী ১৮৯৫ সালের ২০শে মে তারিখে তাঁহার এক গুরুভাইকে একথানি পত্তে জানাইরাছিলেন—

"এবার একটি আন্চর্য্য বিষয় বলি শোন। যথন তোমাদের কাহারও কোন পীড়া হইবে, তথন সে নিজে বা আর কেহ তার মূর্ব্রিটাকে বেশ করিয়া মনে মনে ধ্যান করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবিবে 'সে নীরোগ, তার কোন অন্থথ নাই'। দেখিবে সে নিশ্চয় সারিয়া উঠিবে। যাহার পীড়া হইয়াছে তাহাকে না জানাইয়াও বা সে শত শত কোশ দ্রে থাকিলেও এই উপারে তাহাকে আরোগ্য করা যায়। কথাটা মনে রেখো।"

### স্বামী বিবেকানন্দ

683

স্বামিজী যে কেবল ধর্মতত্ত্ব-পিপাস্থ লোকদিগের সহিত মিশিতেন তাহা নহে, অস্তান্ত বিভাগের অনেক বড় বড় লোকের সহিতও তাঁহার আলাপ ছিল। তাঁহারা সকলেই তাঁহার সাহিত্য বিজ্ঞানাদি বিষয়ক গভীর জ্ঞান দর্শনে চমৎক্বত হইতেন। ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাদে তাঁহার চিকাগো মহাসভায় আবিভাবের অব্যবহিত পরেই তিনি বিখ্যাত তড়িংযন্ত্রোদ্ভাবক প্রফেসর এলাইশা গ্রের 'হাইল্যাণ্ড পার্ক' নামক সুরম্য ভবনে একটি নিরামিষ ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হইরাছিলেন। সভাটি প্রধানতঃ স্বামিজীর সম্বর্দনার জন্মই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভায় জগৰৱেণ্য বিজ্ঞানাচাৰ্য্যগণ হইয়াছিলেন, কারণ এই সময়ে তথায় 'ইলেকট্রিক্যাল কংগ্রেস' এর অধিবেশন উপলক্ষে জগতের চতুন্দিক হইতে বৈজ্ঞানিক বুধমগুলীর সমাগম হয়। স্থামিজী এই দিন যে সকল মহৎ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হন তাহার মধ্যে ছিলেন স্থার উইলিয়ম টম্দন (বিনি পরে লর্ড কেলভিন নামে বিখ্যাত হন), প্রফেদর হেল্ম্হোলজ্ ও অ্যারিটন হপিট্যালিয়া। বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার তড়িৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান দেখিয়া বিশ্বরে অভিভূত হইয়াছিলেন এবং বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনায় তাঁহার চমৎকার উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রবণ করিয়া সবিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

স্বামিজীর বে সকল বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত ইইরাছে, তন্মতীত তিনি আমেরিকায় আরও বিস্তর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেগুলি এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। ১৮৯৩ সালে তিনি চিকাগো সহরে ও তাহার আশেপাশে অস্থান্ত স্থানে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন এবং পর বংসর সমস্ত দেশময় বক্তৃতা দিয়া বেড়ান। ঐ সালে (১৮৯৪) তিনি কিয়ৎকাল গাণিনী পরিবারের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ইহারা তাঁহাকে গুরুবৎ মাস্ত করিতেন এবং তাঁহার জন্ত অনেকগুলি ক্লাস ও কথোপকথন-

সভার বন্দোবন্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে ইনি ডাঃ লাইমাান্
এবট্ এর সহিত পরিচিত হন ও 'আউটলুক' পত্রের সম্পাদকদিগের সহিত
আহারার্থ নিমন্ত্রিত হন। ১৮৯৫ সালে মিসেস্ বারবার নামক বষ্টনের
একজন সমাজ-নেত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি 'বার্বার লেক্চার্ম' নামে
কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। নিয়মিত কার্য্য হইতে
কিছুদিনের জন্ম অবসর গ্রহণ করিয়া এমিস্কোয়ামে তিনি হইবার
(১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সালে) মিসেস্ ব্যাগ্লীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তথায় তাঁহাকে একটি সাধারণ বক্তৃতা ও কতকগুলি
কথোপকথন-লাস করিতে হইয়াছিল। ১৮৯৫ সালের জানুয়ারী হইতে
এপ্রিল পর্যান্ত তিনি তাঁহার স্বকীয় নিউইয়র্কস্থ বাসভবনে অনেকগুলি
বক্তৃতা দিয়া ছলেন এবং তাহার পরের মাসে 'মোট্স্ মেমোরিয়েল
বিল্ডিং' নামক স্থানে 'ধর্মবিজ্ঞান ও যোগের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা'
নামক ছইটী বক্তৃতা দিয়া তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতার উপসংহার করেন।

তাঁহার বক্তৃতাসমূহ সাধারণতঃ থুব সরস, হাদরগ্রাহী, প্রেমব্যঞ্জক ও কবিছপূর্ণ হইত, কিন্তু সময়ে সময়ে তিনি ওদেশের সমাজের দোষ ও ক্রটি দেখাইয়া তীব্র কশাঘাত করিতেন। তথন আর তাঁহার কোন খেয়াল থাকিত না। ঐ সকল কথা সত্য হইলেও লোকের প্রীতিকর হইবে কিনা ভাবিয়া দেখিতেন না। কারণ কাহারও মৃথ চাহিয়া কথা বলা কোনও কালে তাঁহার অভ্যাস ছিল না। একবার তিনি বস্টনের এক বৃহৎ সভায় 'আমার গুরুদের' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া দেখিলেন, শ্রোত্মগুলীর অধিকাংশই বিষয়ী নরনারী—তাহাদিগের মূথে প্রতারণা, নির্ম্মমতা, সৎ বিষয়ের প্রতি সহায়ভূতির অভাব ও কপটতার চিহ্ন পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, এরপ হীনবৃদ্ধি শ্রোত্বর্গের নিকট ত্যাগিসম্রাট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহনীয় চরিত্র

কীর্ত্তন করার কোন ফল নাই, কারণ তাহাদিগের পক্ষে তাঁহার মহন্ত্ অমুভব করা অসম্ভব। অমনি তিনি বক্তব্য বিষয় ছাড়িয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্ন-বিষয়-ভৃষণা ও হেয় ইন্দ্রিয়-লালসার কঠোর সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। সে মর্শ্মন্তদ আক্রমণ সহ্ করিতে না পারিয়া শত শত শ্রোভা রোযভরে সহদা সভা ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রাফেপ না করিয়া যাহারা তাঁহার দেশের শিক্ষা ও সভ্যতাকে অন্ধকারাচ্ছন ও অসভ্য বলিয়া বরাবর গালি দিয়া আসিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক তুর্রলভা ও হীনভাকে থণ্ড থণ্ড করিয়া চিরিয়া দেথাইতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে সংবাদ-পত্রসমূহে এই বক্তৃতা লইয়া নানাত্মপ মন্তব্য প্রকাশিত হইল। একদল তাঁহার নিভীকতা ও অকপটতার থুব স্থ্যাতি করিল, আর একদল তাঁহার উপর খড়াহন্ত হইয়া উঠিল। শত্রুপক্ষের কেহ কেহ রটাইল, তিনি আমেরিকার রমণী সমান্তের উপর আক্রমণ করিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রক্বতপক্ষে স্বামিজীর কোন লেখায় বা বক্তৃতায় আমেরিকান রমণীগণের বিরুদ্ধে একটা কথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং প্রশংসার কথা অনেক আছে।

১৮৯৪ সালের শেষভাগে বষ্টনে ওলী ব্লের গৃহে অবস্থানকালে তিনি ভদমুরোধে কেদ্মিজবাদিনী রমণীগণের সমক্ষে 'হিন্দু রমণীর আদর্শ' নামে একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি স্বদেশামুরাগবাঞ্জক ও গভীরভাবপূর্ণ। ইহাতে তিনি ভারতীয় নামীজাতির চরিত্রন ও মাতৃত্বের মহিমময় আদর্শের প্রভূত দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, ওদেশে ভারতীয় নামীদিগের হীনাবস্থা সম্বন্ধে যে সকল গল্প প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ কল্পিত ও ভিত্তিহীন। স্থামিজীর বক্তৃতা শ্রেবণে সভার বিহ্নী শ্রোতৃর্দ্দ এতদ্র মোহিত হইয়াছিলেন যে, পরবর্ত্তী

### वारमित्रिकां कार्यावनी

686

খৃষ্টমাদের সময় তাঁহার অজ্ঞাতসারে মেরী-অঙ্ক-স্থশোভিত বালক খৃষ্টের একটি স্থন্দর চিত্রের সহিত নিয়লিখিত পত্রধানি তাঁহার জননীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন—

"স্বামী বিবেকানন্দের পৃজনীরা জননীর প্রতি ঠাকুরাণি!

"আজ মেরীপুত্র ভগবান যীশুর জন্মদিন। সেই মহাপুরুষ জগতে বে অমূল্য রত্ন বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আজ্ চতুদ্দিকে আনন্দের রোল উঠিতেছে। এই শুভক্ষণে আমরা আপনাকে অভিবাদন করিতেছি, কারণ আপনার পুত্র এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

"করেকদিন পূর্ব্বে তিনি এখানে 'ভারতে মাতৃত্বের আদর্শ' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে বলেন যে এখানকার আবাল-বৃদ্ধবনিতার কল্যাণার্থ তিনি বাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা কেবল আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে। সেদিন বাহারা তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা মনে করেন তাঁহার জননীকে অর্চ্চনা করিলে দিব্যশক্তি ও আত্মোন্নতি লাভ হয়।

হৈ পুণ্যচরিতে, আপনার জীবনের কার্য্যসমূহ আপনার সন্তানের চরিত্রে প্রতিকলিত। সেই মহৎকার্য্যের মাহাত্ম্য সম্যক উপলব্ধি করিয়া আমরা আপনার প্রতি আমাদের হৃদরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি, অনুগ্রহপূর্বক উহা গ্রহণ করুন। আশা করি এই ক্ষুদ্র শ্রদা-উপহার সকলকে শ্রবণ করাইয়া দিবে বে, জগতে ল্রাভ্ভাব, একপ্রাণতা ও ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা অচিরে অবশ্বস্তাবী।"

এই বক্তৃতা সম্বন্ধে মিসেদ্ ওলী বুল লিখিয়াছেন, "\* \* \* তিনি বেদ, সংস্কৃতসাহিত্য ও নাটকাদি হইতে এই সকল আদর্শের উদাহরণ

90

### শ্বামী বিবেকানন্দ

উদ্ধৃত করিলেন এবং বর্ত্তমান কালের যে সকল রীতি-পদ্ধতি ভারতীয় নারীজ্ঞাতির উন্নতির অনুকূল ও সহায়ক, তাহা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বশেষে অতীব শ্রদ্ধাসহকারে স্বীয় জননীর উদ্দেশে হৃদরের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। বলিলেন যে, জননীর নিংস্বার্থ প্রেম ও পৃত চরিত্র উত্তরাধিকারস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়াতেই তিনি সন্যাসজীবনের অধিকারী হইয়াছেন এবং তিনি জীবনে যে কিছু সৎকার্য্য করিয়াছেন, সমস্তই সেই জননীর কৃপাপ্রভাবে।"

স্বামিজীর এই একটা বিশেষ্ড ছিল যে, তিনি যেখানেই বাইতেন, আবশুক হইলে, মৃক্তকণ্ঠে স্বীয় গর্ভধারিণীর মাহাত্ম কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার একজন মহিলা-বন্ধু কয়েক সপ্তাহ তাঁহাদের উভয়েরই পরিচিত এক বন্ধুগৃহে তাঁহার সহিত একত্র বাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "স্বামিজী প্রায় তাঁহার মাতার কথা বলিতেন। আমার মনে আছে, তিনি তাঁহার জননীর অন্তুত আত্মসংযমের কথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, আর কোন রমণীকে তিনি কথনও তাঁহার মাতার ত্যায় দীর্ঘকাল উপবাস করিতে দেখেন নাই। তিনি নাকি একবার উপর্যুপরি চৌদ্দ দিন উপবাস করিয়াছিলেন।"

স্বামিন্সীর ভক্তেরা তাঁহার মূথে কতবার গুনিয়াছেন—"মা-ই আমাকে এ বিষয়ে অন্তপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর চরিত্র আমার জীবনে ও যাবতীয় কার্য্যে নিরন্তর প্রেরণা দিয়েছে।"

# দিতীয়বার ইংলগুভ্রমণ

ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, স্বামিজী তাঁহার গুরুত্রাতা স্বামী সারদানন্দকে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্ম কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই আহ্বান করিতেছিলেন। এই আহ্বানামুদারে তিনি ১৮৯৬ দালের >লা এপ্রিল তারিখে ইংলণ্ডে পৌছিয়া মি: ই, টি, ষ্টার্ডির বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। স্বামিজী ইংলণ্ডে তাঁহাকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলেন, কারণ গত কয় বংসরের মধ্যে তিনি গুরুলাতাগণের কাহাকেও দেখেন नाहे। विकरण मात्रमानन सामीत निक्छे जानमवाकात मर्छत कथा, অন্যান্ত গুরুত্রাতাদিগের কথা ও ভারতবর্ষের আরও অনেক সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানে অবস্থানকালে অনেক প্রথিতনামা ও সত্যান্ত্ৰসন্ধিৎস্থ ব্যক্তি ও বিবিধ ধৰ্মশাস্ত্ৰাধ্যয়নশীল পণ্ডিত প্ৰত্যহ স্বামিজ্ঞীকে দেখিতে আসিতেন এবং তিনি তাঁহাদিগের সহিত ভারতীয় দর্শন, বর্ত্তমান জগতের সহিত উহার সম্বন্ধ ও নানাবিধ বোগপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন। ক্রমে এখানে অনেক লোক আসিতে লাগিল এবং এই নবালোক-সাহাব্যে মনুষ্য-জীবনের সমস্তা-পূরণ সম্বন্ধে নৃতনতর চিন্তায় প্রবুত্ত হইল।

মে মাদের প্রথমে স্বামিজী রীতিমত 'ক্লাস' খুলিয়া 'জ্ঞানবোগ'
সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই আত্মভাবে অন্প্রাণিত
উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া লোকে মৃগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল।
সকলেই তাঁহার দার্শনিক জ্ঞানের অসাধারণ গভীরতা স্বীকার করিল,
কিন্তু সর্বাপেক্ষা তাঁহার দেবহুর্লভ চরিত্র তাহাদিগের হৃদয়ে এক
অনুভূতপূর্ব্ব ধর্মভাবের উল্মেষ করিয়া দিল।

686

## স্বামা বিবেকানন্দ

মে নাসের শেষে তিনি পিকাডিলি নামক স্থানে 'রয়েল ইন্টিটিউট্ অব্ পেণ্টার্স ইন্ ওয়াটার কালার এর একটি গ্যালারীতে রবিবাদরীয় উপদেশের ব্যবস্থা করিলেন এবং 'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা', 'সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম' এবং 'মহুয়্যের প্রকৃত ও আভাসিক স্বরূপ' বা 'বাহিরের মানুষ ও ভিতরের মানূষ' এই তিনটি বক্তৃতা দিলেন। জুন মাসের শেষ হইতে জুলাইএর মাঝামাঝি পর্যান্ত প্রতি রবিবার অপরাহে প্রিলেদ হল নামক স্থানে 'ভক্তিবোগ', 'ত্যাগ' এবং 'অপরোক্ষান্নভূতি' নামক তিনটি বক্তৃতা প্রদন্ত হয়। এতদ্যতীত প্রতি সপ্তাহে পাঁচটি ক্লাস ও প্রতি শুক্রবারে একটি প্রশ্নোত্তর-ক্লাস খুলিয়া উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল। 'জ্ঞানযোগ' ব্যতীত আমিজী 'রাজযোগ' ও পরে 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধেও অনেক উপদেশ দেন। এই বক্তৃতাগুলি গুড়উইন সাহেব কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বহুসংখ্যক লোক তাঁহার আবাসস্থানে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিতেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাঁহার স্হিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তৎসমূহ নিজ নিজ পত্তে প্রকাশ করিতেন। কলত: তাঁহার অপূর্বে ধর্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ইংলণ্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা চমৎকৃত হইল।

কিন্তু এইথানেই তাঁহার কার্য্য শেব হইল না। উপরোক্ত কার্য্য ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক কার্য্য ছিল। অনেক সময়ে লোকের বাটীতে ও অনেক স্থপ্রসিদ্ধ সভাসমিতিতে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইত। এই সময়ে স্থামিজী শ্রীমতী আনি বেশান্তের আহ্বানে তাঁহার এভেনিউ রোড়স্থ ভবনে 'ভক্তি' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন (এই সভায় কর্ণেল অল্কট্ও উপস্থিত ছিলেন) এবং ১৭নং হাইড পার্ক গেটে মিসেস মার্টিনের আবাসে 'আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুদিগের ধারণা' নামক একটি বক্তৃতা দেন। এই সভায় অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

আমেরিকান ও প্রচ্ছয়ভাবে রাজ-পরিবারের কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর স্বামিজী মিদেদ্ হণ্টের নার্টিংহিল গেটস্থ ভবনে, উইম্বিল্ডন্ নামক স্থানে একটা বৃহৎ সভায় এবং ঐক্লপ আরও অনেকগুলি বড় বড় সভার বক্তৃতা দেন। সিসেম ক্লাব নামক মহিলা-দিগের একটি ক্লাবে তিনি 'শিক্ষা' নামক একটি বক্তৃতার ভারতীর প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করিয়া বলেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্র কতকগুলি পুত্তক বর্গন্থ করা নছে, মানব-চরিত্র গঠন করাই উহার প্রকৃত ও একমাত্র উদ্দেশ্য। ক্যানন্ হাউইদ্ নামক অ্যাংলিকান্ চার্চের একজন নেতা এই সময় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং তাঁহার সহিত আলাপে বড় প্রীত হন। ইনিও চিকাগো ধর্ম মহা-সভায় একজন প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলেন এবং স্বামিজীকে দেখিয়া অবধি তাঁহার প্রতি আরুষ্ট হইয়াছিলেন। এথানে তিনি স্বামিন্সীর বকুতা শুনিয়া এত মৃগ্ধ হন বে, স্বরং দেন্ট্ জেমদ্ চ্যাপেলএ তৎসম্বন্ধে তুইটি বক্তৃতা দেন। ক্যানন উইলবারফোর্স ও তাঁহাকে মহাসমাদরে নিজ আলয়ে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহার সম্মানার্থ অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে আহ্বান করিয়া একটি সভা করেন।

মিঃ এরিক হামণ্ড লিথিয়াছেন—"ক্লাব, সোসাইটি প্রভৃতি তাঁহার নিকট উন্মুক্ত ছিল। শিক্ষার্থিগণ এতদঞ্চলে দলবদ্ধ হইয়া নির্দ্ধারিত অবকাশে তাঁহার উপদেশ শ্রেবণ করিত—তাহারা যতই শ্রবণ করিত ততই তাহাদের শ্রবণাকাক্ষা উভরোত্তর বৃদ্ধি পাইত।"

এইরপ একটি সভায় তাঁহার বক্তান্তে জানৈক প্রাচীন পলিত-কেশ দার্শনিক পণ্ডিত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি বড় স্থন্দর বলিয়াছেন এবং তজ্জ্য আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্তবাদ দিতেছি। কিন্তু আপনি নৃত্ন ত কিছু বলেন নাই।" স্বামিজী মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "বন্ধু,

আমি যাহা বলিয়াছি তাহা আর কিছুই নহে—সত্য। এই সত্য হিমাদ্রির ন্তার প্রাচীন, মহুযাজাতির ন্তার প্রাচীন, স্প্রির ন্তার প্রাচীন এবং স্বরং পরমেশ্বরের ন্যায় প্রাচীন। যদি আমি উহা আপনাকে এমন কথায় বলিয়া থাকি, যাহা আপনার মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক করিয়া দিতে সমর্থ হইয়া থাকে এবং আপনি সেই চিন্তানুযায়ী জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে কি আমি উহা বলিয়া ভাল করি নাই " অমনি চতুৰ্দ্দিক হইতে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসাধ্বনি ও করতালি-নিনাদ শ্রুত হইল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, শ্রোভূবর্গ তাঁহার কথায় কতদূর আন্থা স্থাপন করিতেন। একজন মহিলা সেই সময়ে ও পরে আরও অনেকবার বলিয়াছিলেন—"আমি সারা জীবন গির্জায় প্রার্থনাদি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সে সমস্ত এত বৈচিত্র্যাহীন ও প্রাণশৃত্য যে, আমার निक्छे जारमो जृश्विकत वा कनश्रम विनिश्चा त्वां इत्र नाहे। जामि সেগুলি শুনিতে বাইতাম শুধু আর সকলে বাইত বলিয়া। কিন্তু স্বামিজীর উপদেশ-শ্রবণাবধি আমার ধর্মজীবনে নৃতন আলোক-স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন ইহা সত্য ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার একটি নৃতন আনন্দজনক অর্থ উপলব্ধি হইতেছে। বলিতে कि, जामात शूर्ल-जीवन रवन একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।"

অনতিকাল মধ্যে গ্রেটবৃটেন ও আয়র্লগুস্থিত ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ স্বামি-জীকে আপনাদিগের নেতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং ১৮ই জুলাই একটি সামাজিক মিলনসভা করিয়া তাঁহাকে সভাপতির পদে বরণ করিলে তিনি এখানে 'হিন্দুদিগের প্রয়োজন কি ?' নামক একটি বক্তৃতা দেন।

এই সময়ে স্থামিজী অমাত্মধিক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এমন কি, এত কার্যোর মধ্যেও তিনি ষ্টার্ডি সাহেবের নির্বন্ধাতিশয়ে তৎকৃত 'নারদ-ভক্তি-সত্তে'র ইংরাজী অমুবাদে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

#### দিতীয়বার ইংলগুভ্রমণ

663

এই পুস্তক স্বামিজীকত বিশদ ব্যাখ্যাসহ এই সমরে প্রকাশিত হইলে সাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হয়।

निष्टान व्यवसानकारन मर्खारभक्षा উল্লেখযোগ্য ঘটনা পতিত-প্রবর মোক্ষমূলরের সহিত্ স্বামিজীর সাক্ষাৎ। ১৮৯৬ সালের ২৮শে মে তারিথে মোক্ষমূলরের বিশেষ আমন্ত্রণে স্বামিজী তাঁহার আলরে উপস্থিত হন। ⊍কেশবচন্দ্র সেনের জীবনের শেষভাগে ধর্মমতের এত পরিবর্ত্তনের কারণ কি অনুসন্ধান করিতে গিয়া মোক্ষয়লর প্রথম পরমহংসদেবের কথা জানিতে পারেন এবং তদব্ধি তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং তাঁহার জীবনী ও উপদেশাবলীর পক্ষপাতী হন। একণে श्वामिष्को जाँशांक विभागन, "प्रशांभक महानम्, पाछकान मह्य मह्य लाक त्रामकुक्षरम् द्वत शृक्षा कतिराज्छ।" अक्षाभक छेखत मिलन, "ইগার মত লোককে যদি পূজা না করিবে, ত কাহাকে আর করিবে ?" পণ্ডিত মোক্ষমূলর মহা বেদাস্তী ছিলেন এবং ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামিজীকে তিনি অত্যন্ত সন্মান করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অক্সফোর্ডের অনেক কলেজ ও বড়ণীয়ান नारेट बती (नथारे बाहितन वर विमायकातन दिन श्रव रहेमन भर्या छ তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। ইহার কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, ''রামক্ষকদেবের শিয়্যের সহিত ত আর প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয় না।'' পাঠকগণ স্থামিজীর লিখিত 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজে প্রকাশিত ৬ই জুন (১৮৯৬) তারিখের পত্র পাঠ করিলে এই সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ ও মোক্ষমূলর সম্বন্ধে তাঁথার মত জানিতে পারিবেন। । উক্ত পত্রথানি

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'হিন্দুধর্মের নবজাগরণ' পৃত্তিকার মোক্ষন্লর সহজে 'এক্ষবাদিন্' পত্রে লিখিত বিবরণের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইরাছে।

'উনবিংশ শতাকী' নামক সাময়িক পত্রে মোক্ষম্লর-লিখিত 'একজন প্রকৃত মহাআ' শীর্ষক পর মহংসদেববিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পরে লিখিত হয়। মোক্ষম্লর স্থামিজীকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা তাঁহাকে (পরমহংসদেবকে) জগতের নিকট পরিচিত করিবার কি চেষ্টা করিতেছেন ?'' তিনি পরমহংসদেব সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বিস্তৃত বিবরণ পাইলে তিনি তাঁহার একথানি বড় জীবনী লিখিতে পারেন। স্থামিজী ইহা প্রবণ করিয়া সারদানন্দ স্থামীকে পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবন সম্বন্ধে যতদ্র সম্ভব্ উপকরণ সংগ্রহ করিবার ভার প্রদান করেন। এইগুলি অবিলম্বে সংগৃহীত হইয়া মোক্ষম্লরকে দেওয়া হয় এবং তিনি তদবলম্বনে 'শ্রীরামক্রক্ষের জীবন ও উপদেশাবলী' নামক একথানি স্থলর পুস্তক রচনা করেন।

এই সময়ে স্বামিজীর মন নিরস্তর আধ্যাত্মিকভাবে বিভার থাকিত। তিনি ৬ই জুনের পত্রে আমেরিকায় লেগেট সাহেবকে লিথিয়াছিলেন—"তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমিও দিন দিন সহিষ্ণৃতা ও সর্ব্বোপরি সহায়ভূতির শিক্ষা আয়ন্ত করছি। মনে হয়, উদ্ধৃতস্বভাব এয়াংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও যে ভগবান রয়েছেন আমি তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি; যেন ধীরে ধীরে দেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে শয়তান বলে যদি কেউ থাকে তাকে পর্যান্ত ভালবাসতে পারবো।

"বিশ বছর বয়দের সময় আমি এমন গোঁড়া বা একঘেরে ছিলুম বে, কারও সঙ্গে সহাত্তভূতি কর্ত্তে পারতুম না—আমার ভাবের বিরুদ্ধ হলে কারও সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারতুম না—কলকাতায় যে ফুটপাতে থিয়েটার, সেই ফুটপাতের উপর দিয়ে পর্যান্ত চলতুম না। এখন তেত্রিশ

### দ্বিতীয়বার ইংলগুভ্রমণ

660

বছর বয়স—এখন বেশ্রাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়ীতে বাস করতে পারি—তাদের তিরস্থার করবার কথা একবার মনেও হবে না ৷ এটা কি অবনতি ?—না হৃদয় ক্রমশঃ উদার ও প্রশন্ত হয়ে অনন্ত প্রেমরূপী শ্রীভগবানের দিকে আমায় নিয়ে চলেছে ?"

ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ ও জনসাধারণ পুরাতন পদ্বার বড় ভক্ত, কোন নৃতন মত সহজে গ্রহণ করিতে চাহেন না। কিন্তু ইহারাও মৃক্তকণ্ঠে স্বামিজীর ধর্ম-ব্যাখ্যার প্রশংসা করিয়ছিলেন—'দি লগুন ডেলী ক্রণিকল্' নামক পত্র ১৮৯৬ সালের ১০ই জুন লিখিয়াছিল— "স্বামিজী একজন বিখ্যাত বেদান্তবাদী। তাঁহার আচরণ, অনন্তসাধারণ আরুতি, গভীর দার্শনিক তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যাপ্রণালী ও ইংরেজী ভাষার ব্যুৎপত্তি দেখিলে বুঝা বায়, কেন আমেরিকাবাসিগণ তাঁহাকে এত সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি নাম, যশঃ ও পাখিব স্থখভোগের বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহাকে কোন ধর্মসম্প্রদায়-ভ্রুত্ক বলা যায় না, কারণ তিনি স্বাধীন চিন্তা ছারা সকল ধর্ম হইতেই কিছু না কিছু গ্রহণ করিয়াছেন।"

'কাণ্ট্রিহাউস মাাগাজিন'ও লিথিয়াছিল—"লণ্ডন নগরে কত প্রকারের লোক দেথিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বোধ হয়, বে দার্শনিক যুবক চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরণে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর দর্শনবোগ্য আর কোন ব্যক্তি বর্ত্তমানে এস্থানে উপস্থিত নাই। বেদান্তদর্শনবিংয়ক বক্তৃতাসম্বলিত তাঁহার ছই তিন খানি পুস্তক সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে বে গৃঢ়তত্ব আলোচিত হইয়াছে, একবার মাত্র পড়িয়া তৎসম্বন্ধে মভামত-প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অর্বাচীনের কার্য। প্রবৃদ্ধগুলির ভাষা প্রাঞ্জল ও সংযত এবং ভাব হৃদয়গ্রাহী। 668

#### স্বামী বিবেকানন্দ

যুবক 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে আপনার পরিচয় দেন। তাঁহার বিশ্বাদ যে, তিনি জগৎকে নৃতন কথা শুনাইবার জন্ম আদিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের স্থূলমর্ম 'সার্বজনীন ধর্ম'।"

আর একজন সংবাদপত্র-সম্পাদক লিথিতেছেন—"এখানকার মনীবী ও চিস্তাশীল পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি অদ্ভূতযুক্তিপূর্ণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি, তন্মধ্যে কেহ কেহ বহুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রুবণ করিয়াছিলেন।"

এই সময়ে স্বামিজী ইংলণ্ডে যে অত্যন্ত্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার সমাক বিবরণ-প্রদান এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব, তবে তিনি সমৃদর ইংরাজজাতির মধ্যে যে একটি আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক খৃষ্টধর্মপ্রচারক, অনেকানেক বিখ্যাত ধর্মধাজক তাঁহার ধর্মসিদ্ধান্তের নৃতনত্বে ও সার্কভৌমত্বে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় স্মাজের উচ্চচিন্তাশীল নরনারীর হৃদয়ে তৎপ্রচারিত ধর্মজাব দৃঢ়ভাবে অস্কিত হইয়া গিয়াছিল। সকলেই ব্রিয়াছিল যে, চিন্তাজগতে এক নব ভাবের অভ্যুদয় হইতেছে এবং অনেকে মনে করিয়াছিল, বৃঝি তাঁহার নামে একটি নবসম্প্রদায় স্ট ইইবে। কিন্তু তিনি বলিতেন, "আমি দল গড়িতে আদি নাই, আমি শুধু প্রচারক ও সয়্মাসী মাত্র।" এই ভাবেই এখনও ইংলণ্ডে অহৈতপ্রচার-কার্য্য চলিতেছে। কে জানে হয়ত এমন দিন আসিবে, যেদিন ইংলণ্ডের সমৃদর ধর্মচিন্তা ভারত-নির্দ্ধিষ্ট পথেই প্রবাহিত হইতে থাকিবে এবং তাঁহার ভবিয়্যবাণী বর্ণে বর্ণে সফল হইবে।

এই সময়ে মিদ্ এইচ্ মূলার, মিদ্ মার্গারেট নোব্ল, মি: ই, টি, ষ্টার্ডি এবং মি: ও মিদেদ্ সেভিয়ার স্বামিজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং

# त्रीहः गांग भवनात्र स्थादिका गांगा

# দিতীয়বার ইংলগুভুমণ

তাঁহার জন্ম সর্বস্থি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন। ইহার মধ্যে প্রথম তিন জনের সহিত তাঁহার প্রথমবার ইংলণ্ডে ভ্রমণকালে পরিচর হর ও সেই পরিচর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কেবল সেভিয়ার দম্পতী এইবারে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া শিশুত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহারা ছজনেই স্থামিজীর বক্তৃতা শুনিয়া একই সময়ে মনে করিয়াছিলেন, 'ইনিই সেই ব্যক্তি এবং এই সেই ধর্ম যাহা আমরা যাবজ্জীবন খুঁজিয়া বেড়াইতেছি'। বাস্তবিক তাঁহারা স্থামিজীর চরিত্র-সৌন্দর্যো ও তাঁহার প্রচারিত অইছত-তত্ত্বের মহিমায় মৃগ্ধ হইয়া জগৎসংসার বিশ্বত হইয়াছিলেন। স্থামিজী প্রথম দর্শন হইতেই মিঃ সেভিয়ারকে 'পিতাজী' ও মিসেদ্ সেভিয়ারকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। মঠের সকলেও মিসেদ্ সেভিয়ারকে সেই মধুর সম্ভাবণে সম্বোধন করিতেন।

# ইউরোপভ্রমণ

এইরপে জুলাই মাস পর্যান্ত স্বামিজী ইংলণ্ডে বক্তুতাদি দিতে লাগিলেন। তার পরই ছুটি আরম্ভ হইল এবং ছাত্র ও ভক্তদিগের गरधा ज्ञानिक द्राष्ट्रधानी जांग कतिया ममूज्जीत वा देशनावारम भमन করিতে লাগিলেন। স্বামিজীও অতিরিক্ত পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, স্থতরাং দেভিয়ার-দম্পতী ও শ্রীমতী মূলারের আগ্রহাতি-শযো ইউরোপভ্রমণের প্রতাবে দলত হইলেন এবং নিজেই স্থইজারল্যাণ্ড-দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তুষারাবৃত গিরিবত্রে ভ্রমণ , করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বড়ই বলবতী হইয়াছিল। আবার সেই প্রব্যার দিনগুলি স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। সর্বপ্রথমে জেনেভা বাত্রা নিদ্ধারিত হইল। জেনেভা প্রকৃতির লীলাভূমি ও প্রোটেষ্ট্যান্ট রিফরমেশনের একটি প্রধান কেন্দ্র এবং সেই সময়ে সেথানে স্থইজার-ল্যাণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যজাতের একটি প্রদর্শনী হইতেছিল। অদূরে বিখ্যাত চিলন হুর্গ, চতুপ্পার্থ হুদ্গিরিস্থশোভিত। স্বামিজী বলিলেন, "আমি মব্রা পর্বত ( Mont Blanc ) ও সৌন্দর্য্যের চিরনিকেতন চামুনীজ গ্রাম দেখিব। আর একটি হিমনদী অতিক্রম করিতেই হইবে।"

এইরপ স্থির হইলে জুলাই মাসের শেবাশেষি একদিন স্বামিজী শিষ্যত্তব্বসমভিব্যাহারে লণ্ডন ত্যাগ করিলেন। ক্যালে হইরা তাঁহারা প্যারি নগরীতে পৌছিলেন এবং তথার একরাত্তি যাপন করিরা পরদিন জেনেভাতে উপস্থিত হইলেন। এথানে একটি মনোহর স্থাদোপরিস্থ হোটেলে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী এস্থানের স্থনীল জলরাশি, শীতল বায়ু, উন্মৃক্ত আকাশ ও চিত্রান্ধিতবং গৃহাদি ও ক্ষেত্রশোভা সন্দর্শন করিয়া অভিশর পুলকিত হইলেন। কিঞ্চিং
বিশ্রাম করিয়াই তিনি প্রদর্শনী দেখিতে গেলেন এবং দিবদের অধিকাংশ
ভাগ তথার বাপন করিলেন। প্রদর্শনীতে স্থানীর শিল্পকলা, বিশেষতঃ
কাষ্টের কাক্ষকার্য্য-দর্শনে তিনি অত্যন্ত সম্ভোষ লাভ করিয়াছিলেন।
এখানে তিনি সেভিয়ারদম্পতীকে সঙ্গে লইয়৷ ব্যোমবানে আরোহণ
করেন। উদ্ধে অনন্ত আকাশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে স্ব্যাদেবের
অন্তগমনকালীন শোভা দর্শন করিয়া তিনি বড়ই প্রীতি অন্তল্
করিলেন। নিম্নে ক্লেনেভানগরী একথানি মানচিত্রবং প্রতীয়মান
হইতে লাগিল। স্থামিজীর আরও উদ্ধে বাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা
কারণে তাহা হইয়া উঠিল না।

জেনেভাতে তাঁহারা তিন দিন ছিলেন। এখানকার স্থানশালার।
স্থানাদি সমাপন করিয়া ও চিলনগুর্গ দেখিয়া তাঁহারা চামুনীজের নিভ্ত
সৌলর্য্য দর্শন করিতে গমন করিলেন। চামুনীজ জেনেভা হইতে ৪০
মাইল। এই স্থানের নিকটে আসিতে আসিতে স্থবিখ্যাত আর্ম্
পর্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃর মর্রার অভুলনীয় শোভা দৃষ্টিপথে পতিত হইল।
ইহা দেখিয়া স্থামিজী বলিয়াছিলেন, "এমন কি হিমালয়েও এমন
সৌলর্যা নাই।" অল্রভেণী হিমালয়ের ভুলনায় আয়্মৃ একটি কৃত্র
গিরিথণ্ড বলিলেও চলে। কিন্তু হিমালয়ের নীহারমণ্ডল বহুদুরে
অবস্থিত—অহরহ ক্রমাগত চলিলেও তাহার নিকটে পৌছান য়য় না।
কিন্তু এস্থানটি চতুদ্বিকেই হিমানীবেষ্টিত। মনে হয় যেন হিমপুঞ্জের
মধ্যে বিয়া আছি। মর্রা শিথরের উপর আরোহণ করিতে তিনি
বড়ই উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন, কিন্তু হোটেলে আসিয়া পথপ্রদর্শকদিগের
নিকট শুনিলেন যে, নিপুণ পর্বতিবাদী ব্যতীত কেহই ওধানে উঠিতে
পারে না। স্থামিজী ইহাতে বড় নিরাশ হইলেন। কিন্তু দুর্বীক্ষণ বয়্ব

সাহায্যে ঐ স্থানের ছ্রারোহ শৈলসংস্থান দেখিয়া তিনি স্বীকার कतिलान (य. के ज्ञातन शमन विभएमञ्जून ७ ज्ञामांश वरहे। याश इंडेक তিনি এক্ষণে যেরপেই হউক, একটি হিমনদী অতিক্রম করিতে ক্রতসম্বন্ধ হইলেন, কারণ তাঁহার মনে হইল ইহা না হইলে তাঁহার স্থইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সৌভাগ্যক্রমে বিখ্যাত 'মার্দেগ্লেস' নামক হিমনদী নিকটেই ছিল। স্মৃতরাং স্বামিজী কয়েক দিন পরে সদলে সেখানে যাত্রা করিলেন। তবে যাত্রাট প্রথমে তিনি যেরপ স্থানাধ্য কল্পনা করিয়াছিলেন সেরপ হইল না। মধ্যে মধ্যে পদখলন হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি গভীর খড়সমূহ ও পর্বতগাত্তের শ্রামলশ্রী তাঁহার প্রাণে প্রচুর আনন্দ ঢালিয়া দিল। হিমনদীটি অতিক্রম করিয়াই একটি প্রকাণ্ড চড়াই আছে। তাহাতে আরোহণ করিলে তবে উপরিস্থ গ্রামে পৌছান যায়। এই চড়াইয়ে উঠিতে উঠিতে স্বামিদ্ধীর মাথা বুরিতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বে তিনি কখনও এরূপ হর্ম্বলতা অন্তত্তব করেন নাই। এই অবস্থায় কয়েকবার তাঁহার পদখলন হইল, কিন্তু অবশেষে কোনওরূপে শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন ও একপাত্র উষ্ণ কফি পান করিয়া कथि अद (वांध कतितान।

তারপর হিমালয়ের কথা এবং পুরাতন দিনের স্মৃতি-সকল ধীরে ধীরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল; তিনি সহচরগণের নিকট সেই সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলেন। এইখানেই তিনি প্রথম চিরপ্রিয় হিমালয়-ক্রোড়ে একটি অহৈত-আশ্রম স্থাপনের কল্পনা পরিব্যক্ত করেন। স্বপ্রের মত এই কল্পনা সেভিয়ার সাহেবের মনে স্থান পাইল। তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "যদি ইহা কার্য্যে পরিণত করা যায়, তবে কি স্থান্দর হয়! আপনি ঠিক বলিয়াছেন, এইরূপ একটি আশ্রম চাই-ই

চাই।" পাঠক দেখিবেন, এই শুভচিম্ভা কালে কি কল প্রসব করিয়াছিল।

চাম্নীক্ত হইতে বাত্রীরা সেন্টবার্ণার্ড নামক গ্রামে গমন করিলেন। উদ্ধে স্থিবিখ্যাত সেন্টবার্ণার্ড পাশ নামক গিরিসম্কট, যাহার শিখরোপরি প্রসিদ্ধ আগষ্টনীয় সন্মাসীদিগের পাছশালা। ইউরোপের মানব-অধ্যুবিত স্থলের মধ্যে এই স্থানটি সর্বাপেক্ষা উচ্চ।

অতঃপর শ্রীমতী মূলারের অন্থরোধে বাত্রিগণ কয়েক মাইল দ্রবর্ত্তা একটি নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিলেন। এস্থানের চারি পার্থেই ত্যারমণ্ডিত পর্কতশৃন্ধ এবং মূর্ত্তিমতী শাস্তি ও নিস্তকতা বিরাজিত। এখানে উহারা ছই সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন এবং স্থামিজীর সহচরেরা তাঁহার মৌন ধ্যানভাব লক্ষ্য করিয়া চমৎক্ষত হইলেন। এইস্থানেই একদিন স্থামিজী পর্কতপথে ভ্রমণ করিতে করিতে আসম মৃত্যুম্থ হইতে রক্ষা পান। তিনি উপনিষৎ-মন্ত্র আর্বন্তি করিতে করিতে বীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিল্ক ক্রমে সঙ্গীদিগের কিঞ্চিৎ পশ্চাম্বর্তী হইয়া পড়িলেন। অকম্মাৎ পর্কতের এক অত্যুন্নত প্রদেশে তাঁহার যতি প্রোথিত হইয়া যাওয়ার তিনি সম্মুথে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং দৈববলে রক্ষা না পাইলে পার্যন্ত গেলাবিধি আর কখনও তাঁহাকে একাকী কেলিয়া যাইতেন না।

এইস্থানে এক মন্দিরে একদিন তিনি সেভিয়ার-গৃহিণীকে কুমারী মেরীর পদে তাঁহার হঁইরা পূজাঞ্জলি প্রদান করিতে বলেন, কারণ তিনি বলিলেন, "ইনিও ত মা!" তিনি স্বয়ংই পূজাঞ্জলি দিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু পাছে বিধর্মী বলিয়া মন্দিরস্বামী আপত্তি করেন, এই ভাবিয়া নিরস্ত হন।

#### স্বামী বিবেকানন্দ

এই সময়ে তিনি সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন বে, কিল বিশবিভালয়ের দর্শনাধ্যাপক লোকবিশ্রুত জার্মান পণ্ডিত পল ডয়দন একথানি বিশেষ অনুরোধ-লিপি দ্বারা তাঁহাকে নিজ কিলস্থ বাসভবনে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সেই পত্রথানি লণ্ডনের ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছিল. পরে দেখান হইতে এই লোকলোচনের অন্তরালবর্তী কুদ্র গ্রামে প্রতিপ্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। স্বামিজী ও তাঁহার শিশ্বগণের हेडेरबार्शन जावड जानक द्यारन जमरान महन्न हिन, किंद्ध धरे शब পাওরার সে দকল আপাততঃ স্থগিত রাখিতে হইল। পল ভয়দন কিছুদিন পূর্ব হইতে স্বামিজীর বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া তাঁহাকে একজন মৌলিক-চিন্তাশীল ও প্রথমশ্রেণীর আধ্যাত্মিক-প্রতিভাদম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি নিজে বেদান্তের পণ্ডিত এবং সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্ব।মিজীর স্থায় একজন উপযুক্ত উপদেষ্টার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দর্শনাদি শাস্ত্র আলোচনার বড়ই অভিনাষী হুইরাছিলেন। স্থামিজাও অধ্যাপকের পত্র পাইয়া শীঘ্র কিল যাইতে মনস্ত করিলেন। কিন্তু স্থির হইল, স্থইজারল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান ও জার্মানির ছই একটি প্রধান স্থান দেথিয়া পরে কিল যাইবেন। স্থতরাং অতঃপর তাঁহার। স্থইজারল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী লুসার্ণে গমন করিলেন। লুসার্ণে তাঁহারা দর্শনীয় সমৃদয় বস্তু দেখিলেন এবং সেভিয়ার সাহেব ব্যতাত সকলে রেলগাড়ী করিয়া গিরিপর্বতের উপর আরোহণ করিলেন। এস্থান হইতে জগতের মধ্যে একটি অতুলনীয় তুষার-বীথিকার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অক্সান্ত দ্রব্যের মধ্যে এখানে তাঁহারা স্থইস্ গার্ডদিগের সমাধিস্থান ও তহুপরিস্থ পর্বতগাত্তে খোদিত এক অপরূপ নিদ্রিত সিংহমৃতি দর্শন করেন। এথান হইতে তাঁহারা রিউদ নদীর উপরিস্থ তুইটি চিত্রশোভিত আচ্ছাদিত সেতু অতিক্রম করেন। ইহারই একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

660

চিত্রে 'মৃত্যুর তাগুব নৃত্য' অঙ্কিত আছে। পরে তাঁহারা লুমার্ণের মিউজিয়ম ও যে ইতিহাসপ্রাসিদ্ধ ধর্মমন্দিরে স্থবিখ্যাত Vox Humana (মানবকণ্ঠ) নামক অর্গানযন্ত্র আছে তাহা দর্শন করেন। এই যন্ত্রমধ্য হইতে অবিকল মহুয়াকণ্ঠোচ্চারিত শক্তর্শবে স্বামিন্ধী আমোদ বোধ করিলেন। অতঃপর তিনি স্থীমারে চড়িয়া অপদ্ধপ সৌন্দর্য্যবেষ্টিত লুমার্ণ হ্রদের উপর ভ্রমণ করিলেন। এইখানে উইলহেল্ম্ টেলের নামে উৎসর্গীকৃত একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়া সেই স্থাদেশপ্রেমিকের জীবনকাহিনী তাঁহার শ্বতিপটে উদিত হইল। লুমার্ণ হ্রদের ধারে তিনি এক দিন খুব ঝাল লঙ্কা দেখিতে পাইলেন, পাশ্চাত্যদেশে গিয়া অবধি এরূপ লঙ্কা দেখেন নাই। তাঁহাকে কতকগুলি কাঁচা লঙ্কা চিবাইতে দেখিয়া বিক্রেতা অবাক্ হইয়া রহিল, কিন্তু তিনি মহা পরিতৃপ্তির সহিত জিক্তাসা করিলেন, "তোমার এর চেয়ে আর ঝাল লঙ্কা আছে ?"

লুমার্ণ হইতে মিদ্ মূলার কার্যান্থরোধে অন্ত স্থানে বাইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া স্থামিজী ও সেভিয়ার দম্পতী জেমট্ নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এট স্থইজারল্যাও দেশের মধ্যে একটি অতি রম্যস্থান। এই স্থানে কর্ণারগ্রাট শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া মাটার-হর্ণের দৃশ্ত দেখিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেখানকার বায়ুমওলের স্ক্রত্বনিবন্ধন এই ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। অতঃপর সকলে সফহজেন নামক স্থানে রাইন-নদের জলপ্রপাত দেখিবার জন্ত গমন করিলেন। এখানেও শিয়োরা তাঁহার মৌনভাব ও ধ্যানন্তিমিত মৃত্তি লক্ষ্য করেন। বোধ হয় নির্জ্জন পর্বতবাসে তাঁহার হদয়ে লোকাতীত শান্তি উপস্থিত হইয়াছিল।

এথান হইতে তাঁহারা জার্মাণীর হাইডেল বার্গ সহরে গমন করেন। এথানে একটি প্রকাণ্ড বিশ্ববিত্যালয় আছে। স্থামিজী তাহা দর্শন

96

করিয়া জার্মাণজাতির বিপুল বিত্যাশিক্ষাপ্রণালী ও বিত্যাধিগণের বিত্যাজ্জনের স্থযোগ দেখিয়া বিস্ময়াপুত হইলেন। এখানে ছদিন থাকিয়া কবলেন্জ্ঞএ একরাত্রি যাপন করিলেন এবং তৎপরদিবস স্থীমার যোগে রাইন নদবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে ২।০ দিন পরে কলোন নগর পর্যান্ত গমন করিলেন। কলোনে তিনি কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া তথাকার স্থরহৎ ভজনালয়, তয়ধ্যন্ত ধনাগার ও সয়াসিনীগণের হস্তনির্মিত অতুলনীয় রত্নমণ্ডিত কুশ ও আরও বহুবিধ দর্শনীয় বস্তু দেখিলেন।

তদনন্তর তাঁহার ইচ্ছাক্রমে বালিন যাত্রা করা হইল। যতই তাঁহারা জার্মানর ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন ততই তিনি জার্মাণজাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি জার্মাণজাতির সমূদ্ধি ও বর্ত্তমান রীত্যন্থ্যায়ী গঠিত শত শত নগর দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন। অবশেষে বালিনে পৌছিয়া সেই মহানগরীর স্থবিস্তৃত রাজপথ, মনোহর উন্তাননিচয় ও রমণীয় প্রাসাদাবলী দর্শনে স্বতঃই প্যারি নগরীর সহিত তাহার তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্ঝিলেন, কেন জার্মাণজাতি এত উন্নতিশীল। জার্মাণ সৈত্য দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'কি স্কর্মর বীরত্বাঞ্জক মূর্ত্তি!'

সেভিয়ার সাহেব এখান হইতে তাঁহাকে দ্রেসদেন্ সহর দেখাইতে লইয়া যাইবেন মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী বলিলেন, আর বিলম্ব করা উচিত নহে, কারণ অধ্যাপক ডয়সন হয়ত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বতরাং এখানু হইতে তাঁহারা একেবারে বাণ্টিকতীরস্থ কিল সহরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অধ্যাপক তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা প্রস্থা হইয়া একখানি পত্রে তাঁহাদিগকে পরদিন প্রাতঃকালে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পরদিন ১০টার সময়ে তাঁহারা অধ্যাপকের সহিত

সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। অধ্যাপক ও তাঁহার সহধর্মিণী মহাসমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। অধ্যাপক তাঁহার পুস্তকাগারে অপেক্ষাকরিতেছিলেন। সামাজিক সদালাপের পর ক্রমশঃ কথাপ্রসঙ্গে পুস্তকের কথা উঠিল। অমনি বিজ্ঞোৎসাহী অধ্যাপকবর উপনিবং হইতে হাওটি মধুবর্ষা শ্লোক পাঠ করিলেন। বলিলেন বে, বেদচর্চ্চাঞ্জনিত আনন্দ একটি পরম লোভনীয় বস্তু, এবং সেই উচ্চভূমিতে আরোহণ করিলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আশ্চর্যাক্রপ প্রশন্ত হয় এবং প্রাণে অনির্ব্বচনীয় স্থের সঞ্চার হয়। তিনি আরপ্ত বলিলেন বে, বেদান্তশাস্ত্র অর্থাৎ উপনিবদ্ ও শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যসমেত বেদান্তস্ত্র সত্যাত্মেধণপ্রয়াসী মানবপ্রতিভার বিরাট ও বছমূল্য কল। অধ্যাপক পুনরায় কথাপ্রসঙ্গের বলিলেন, বর্ত্তমানে অন্তদিক হইতে ফিরিয়া আধ্যাত্মিকতার মূল প্রস্রবণের দিকে একটা গতি আরম্ভ হইরাছে, ইহার ফলে সম্ভবতঃ ভারতবর্ধই সমস্ত জগতের ধর্মগুরু হইয়া দাঁড়াইবে।

অনন্তর স্থামিজী অধ্যাপকের কতকগুলি অন্থবাদ দেখিলেন এবং 
ছরহ অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্ণরপ্রদক্ষে বলিলেন যে, সর্বাত্তা
পারিভাষিক সংজ্ঞাসমূহের অর্থটি যথাসম্ভব পরিস্ফুট করা উচিত—
ভাষার লালিত্য তাহার পরে। অধ্যাপকও শেষে স্থামিজীর যুক্তিভক্তের অন্থুমোদন করিলেন। তাহার পর ভারতবর্ষ ও প্রাচীন
প্রাচ্যসভ্যতা সম্বন্ধে কথোপকথন হইল। অধ্যাপক ও তাঁহার পত্নী
ভারতবর্ষের প্রতি বড় সহান্ত্ভতি ও অন্থুরাগ প্রদর্শন করিলেন এবং
বলিলেন যে, জার্মাণ-ভ্রমণকারীদিগের প্রতি ভারতবর্ষীয়েরা বড়ই সদর
ও শিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইরূপে নানা কথার অধ্যাপক
ও তাঁহার পত্নী অতিথিগণের সন্তোষ সম্পাদন করিলেন। সেদিন
তাঁহাদের কল্পা এরিকার চতুর্থ জন্মদিবস উপলক্ষে গৃহে একটী ক্ষুদ্র

**&98** 

#### স্বামী বিবেকানন্দ

উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। স্থতরাং সেদিনটি বেশ আনন্দেই कांद्रिन । अ नमत्र अ द्वारन अकृष्टि श्वाननी इटेराज्यिन । ठा-भारनत्र পর অধ্যাপক তাঁহার অতিথিগণকে উহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। **रित्यान व्हिविद भिन्नकना मिथिया ७ किक्षिर जनरवां कित्रा स्वामिकी** रहाटिल कितिलन। প्रविन अधार्यक मिया स्रोमिकीरक नहेश সহরের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় স্থপ্রসিদ্ধ কিল বন্দর। জার্মাণ-সম্রাট কৈশর উই नियम करत्रक मितम शृर्त्व खग्नः এই तन्म ब्रं थू निया ছिल्न । खामिकी व्यथाभरकत मधत वावशास विस्थय श्री छ स्टेलन। व्यथाभक मतन कत्रिमाছित्नन, श्वामिकी आत्र किছू निन थाकिया वारेरन এবং তिनि मत्नत्र जार्स निब्धत्न निष्क वृह९ भूखकानएम विषया पर्मनगाख जात्नाहना করিবেন। কিন্তু স্থামিজী বলিলেন যে, ইংলণ্ডের কর্ম অসম্পূর্ণ त्रश्चिगाटः। প্রায় দেড় মাদ হইল তাহা বন্ধ হইয়াছে, আর অধিক বিলম্বে কার্যাহানি হইবে। অগত্যা অধ্যাপক ছঃথিতচিত্তে তাঁহাকে विनात्र मिलन, किंद्ध विनातन, जिनि भौडिरे रामवार्श सामिकीत गरिछ मिनिज इटेरवन এवः जथा इटेरज हन्गार्छत मधा मित्रा এकज नछन याहै (वंन । जाहाहै इहेनं। आभिक्षी मिन्या हामवार्श्व शिवा जिन पिन রহিলেন। তিন দিন পরে ডয়সন তাঁহাদের সৃঙ্গ গ্রহণ করিলেন। পরে সকলে একত্রে ইল্যাণ্ডের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজ্বধানী আমষ্টারডাম সহরে গেলেন। তথার তিন দিন থাকিয়া চিত্রশালা, মিউজিয়ম প্রভৃতি দেখিয়া লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

## লগুনে শেষ কয়দিন

.

ইতোমধ্যে স্বামিজী নিজ আদর্শে গঠিত স্বামী সারদানন্দকে নিউইয়র্কে পাঠাইয়াছিলেন। কারণ সেথানে বেদাস্তপ্রচারকার্য্য তাঁহার অভাবে কিঞ্চিং মন্দীভূত হইরা গিরাছিল। নিউইয়র্কে পৌছিয়া স্বামী সারদানন্দ প্রথমে 'গ্রিনএকার কন্ফারেন্স অব্ কন্পারেটভ রিলিজিয়ান' নামক সভার আহ্বানে সেখানকার একজন শিক্ষকরপে বৈদাস্ত সম্বন্ধে এবং স্বয়ং ক্লাস খুলিয়া যোগসাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সভার কার্য্য শেষ হইলে তিনি বষ্টন, ক্রকলিন ও নিউইয়র্ক সহরে বক্তৃতা দিবার জন্ম আহ্বত হইলেন। স্বামিজী ইউরোপভ্রমণকালে পত্রাদিতে তাঁহার গুরুভাতার এবন্ধি কার্য্যকুশলতা প্রবাণ করিয়া আন্তরিক প্রীত হইয়াছিলেন।

লগুনে ফিরিয়া আসিয়া সেভিয়ার সাহেবের স্থাম্পষ্টীডয় ভবনে কয়েক দিবদ বিশ্রামগ্রহণের পর স্বামিজী পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে, শ্রীমতী মূলারের বৈঠকখানায় ছইটি বক্তৃতা দেন, বিষয় ছিল—'সভ্যতায় বেদাস্তের কার্য্যকারিতা'। সোয়াম্ (Schwam) সাহেব সভাপতি হইয়াছিলেন এবং মহিলা শ্রোভাই অধিক ছিলেন। শীঘ্রই ক্লাস খোলা হইল এবং শ্রোভ্বর্গের অনুরোধে স্থামিজী 'রাজযোগ' ও 'ধ্যানযোগ' সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার ইংলণ্ডে বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল 'জ্ঞানযোগ'। তিনি যেন এই সময়ে জ্ঞানের মূর্তিমান্ বিগ্রহরূপে আবিভূতি হইয়া এই কঠিন বিষয়টি সকলকে ব্ঝাইতেছিলেন। লোকের স্থবিধার জ্ঞ ষ্টাডি সাহেব ৩৯ নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে একটি হলঘর ঠিক করিলেন। এই- খানেই বক্তুতাদি হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে স্বামিজীর গুরুত্রাতা স্বামী অভেদানন্দ ভারতবর্ষ হইতে ওখানে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত একত্রে সেভিয়ার-পরিবারে বাস করিতেছিলেন। কারণ, স্বামিজী এই বংসরের শেষভাগে ভারতে প্রত্যাগমন করিবার সন্ধর করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থানে এমন একজন প্রতিনিধি রাখিয়া যাওয়া আবশুক মনে করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার অবর্ত্তমানে স্থন্দররূপে কার্য্য চালাইতে সমর্থ হইবেন। তদকুসারে এক্ষণে তিনি অভেদানন্দ স্বামীকে উপদেশাদি দ্বারা গঠিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এত কার্য্যের মধ্যেও তিনি ভারতে পত্রাদি নিথিয়া বিলাতে তাঁহার প্রচার-বিবরণ জানাইতেছিলেন। তাঁহার মনে এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি বলিতেন, 'কুড়িটা কর্ত্তব্যপরায়ণ কার্যাক্ষম প্রচারক পাইলে ২০ বৎসরের মধ্যে আমি সমৃদয় পাশ্চাত্য ভৃথগুকে বেদান্তের ভাবে ভাবিত করিতে পারি।' আর এ কার্য্যের অত্যাবশুকতাও তিনি বিশেষভাবে হ্রদয়য়ম করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে বেদান্ত প্রচারিত হইলে ভারতে তাহার যে শুভকল হইবে, এই কার্য্য কেবল ভারতের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে তাহার সহস্রাংশের একাংশও হইবে না; তাই লিথিয়াছিলেন—"ভারতের বাহিরে প্রদন্ত একটি আঘাত ভিতরে প্রদন্ত সহস্র আবাতের সমান"।

অধ্যাপক ডয়দন প্রায়ই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং তাঁহার বক্তাদি শুনিয়া বেদান্তশাস্ত্রের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে আরও উজ্জ্বল ধারণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামিন্ধীর সহিত যতই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে লাগিলেন, ততই অমুভব করিলেন যে, পাশ্চাভ্যের দৃষ্টিশক্তিলইয়া ভারতীয় দর্শন সম্পূর্ণ বুঝা যায় না। ইহা বুঝিতে গেলে একেবারে

#### लखरन स्थवं क्य़िन

649

পাশ্চাত্য সভ্যতার গণ্ডির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, পাশ্চাত্য রাজনীতি-শিক্ষাদীক্ষার পর্দ্ধা কাটিয়া বাহির হইতে হইবে। এই সময়ে তিনি হই সপ্তাহ দিবারাত্র স্থামিজীর সমিধানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ওদিকে অধ্যাপক মোক্ষমূলারও পত্রাদি দ্বারা স্থামিজীর সহিত ভাবের আদানপ্রদান চালাইতেছিলেন। এইরূপে তিনটি মহামনস্থী পুরুষ পরম্পর পরস্পরের প্রতি আরুষ্ট ইইয়াছিলেন—একমাত্র বেদান্তই এই অপরূপ মিলনের প্রধান বন্ধন-স্ত্র।

স্বামিজীর পূর্বতন ছাত্রেরা তাঁহার আগমনবার্তা ধ্রবণ করিরা भूनतात्र मत्न मत्न व्यामित्व नामिन ও जाशास्त्र व्यक्तार्थ ४हे অক্টোবর তারিখে একটি ক্লাশ খোলা হইল। এই অক্টোবর ও নভেম্বর মাদে তিনি বেদান্তের মতবাদ এবং কর্মজীবনে উহার উপযোগিতা বেশ করিয়া বুঝাইলেন, বিশেষতঃ ছর্ব্বোধ্য মায়াবাদটিকে উত্তমরূপে ব্রাইবার চেষ্টা করিলেন। धाँशाরা তাঁशার 'মায়া ও ভান্তি', 'मात्रा ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ', 'মারা ও মুক্তি', 'ব্রদ্ধ ও জগং' মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিবেন, তিনি এ বিষয়ে কভটা সফলকাম হইয়াছিলেন। এতদ্বাভীত 'ঈশ্বরের সর্ব্ব-ব্যাপকত্ব', 'অপরোক্ষামুভূতি', 'বহুত্বের মধ্যে একত্ব,' 'আত্মার স্বাধীনতা' এবং 'কার্গ্যক্ষেত্রে বেদান্তের উপযোগিতা' শীর্ষক পাঁচটি বক্তৃতার তিনি অদৈততবটি অতি সরলভাবে ব্ঝাইয়া দেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল বে, অদৈতবাদ গ্রহণ করিলেই ইউরোপ মৃক্তির পথে অগ্রদর ইইবে। আত্মতম্ব, ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম ও মনুব্যের . দেবত্ব সম্বন্ধে তিনি ইউরোপবাসীর চিন্তাপ্রবাহ সম্পূর্ণ নৃতন পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মারাবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে একদিন এমনি হইয়াছিল বে তাঁহার শ্রোতাদিগের সকলেরই

দেহবোধ চলিয়া গিয়াছিল এবং কয়েক মৃহুর্ত্তের জন্ত তাঁহারা যেন আজ্বভাবে অবস্থান করিতেছেন মনে করিয়াছিলেন। সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এইরূপ শিক্ষকই শিয়্যকে প্রকৃত অমৃভূতির, পথে লইয়া যাইতে সমর্থ। বলা বাহুল্য, স্বামিজীর সকল বক্তৃতার স্তার এই বক্তৃতাগুলিও পূর্ব্বে কিছুমাত্র প্রস্তুত না করিয়াই প্রদন্ত হইয়াছিল। এইরূপে সমৃদয় অক্টোবর ও নভেম্বর মাস লগুন ও অক্সকোর্ডের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিতে দিতে অতিবাহিত হইল। এই সময়ে নিয়লিখিত প্রসিদ্ধ মনীবিবৃন্দ স্বামিজীর সংস্পর্শে আদিয়াছিলেন—বিখ্যাত মনস্তব্বিং গ্রন্থকার মিং ক্রেড্রিক এচ্ মায়ার্স্ক, রেভারেগু জন পেজ হপ্স, পজিটিভিষ্ট ও শান্তিপক্ষাবলম্বী মিং এম ডি কনওয়ে, ডাং ট্রান্টন কয়েট, থিষ্টিক দলের নেতা রেং চার্ল্স ভয়্মী এবং 'ট্রুরার্ড্সন ডেমোক্রেসি' নামক গ্রন্থপ্রণতা মিং এড্রয়ার্ড কার্পেন্টার। এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজকীয় ধর্ম্মাজকগণের মধ্যেও অনেকে স্বামিজীর ভাব গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ উপদেশাদিতে তাহা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে স্বামিজী ত্রিবিধ বেদান্তবাদ-সমর্থনোপযোগী শ্লোকসমূহ ভিন্ন ভিন্ন বেদগ্রন্থ হইতে আহরণ করিতেছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, নিজ দার্শনিক মত সম্বন্ধে একথানি স্থবিস্তৃত পুস্তক রচনা করিয়া যাইবেন, কিন্তু নিরস্তর কার্য্যে ব্যস্ত পাকাতে তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হর নাই। দিনরাত কত লোক দেখা করিতে আসিত। তাহাদের সহিত কথা বলা, ক্লাদে শিক্ষা দেওয়া, সাধারণ্যে বক্তৃতা দেওয়া, ব্যক্তিবিশেষের আহ্বানে তাঁহাদের বাটীতে বা ক্লাবে গমন করিয়া উপদেশ দেওয়া, চিঠিপত্র লেখা, ভারতীয় ও আমেরিকার কার্য্যের ব্যবস্থা করা এবং শুরুলাত।দিগকে উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্যে তাঁহাকে অহোরাত্র ব্যাপৃত থাকিতে হইত।

২৭শে অক্টোবর তারিথে স্বামিজী অভেদানন্দকে ব্রুম্ন্বেরী স্থোয়ারে তাঁহার স্থানে বক্তৃতা দিতে বলিলেন। বিলাতে অভেদানন্দ স্বামীর এই প্রথম বক্তৃতা। কিন্তু তাহা প্রবণ করিয়া স্বামিজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বুঝিলেন যে, এই নবীন উপদেশকের দ্বারা তাঁহার কার্য্য অক্ষুর্গভাবে চলিবে। এই সময়ে আমেরিকা হইতে স্বামী সারদানন্দেরও প্রচারকার্যোর সংবাদ পাইলেন। বুঝিলেন, কর্মের প্রসার ক্রমে বাড়িতেছে। তাঁহার অভাবে আমেরিকার কার্য্য যে অচল হইবে না, বরং উত্তরোজর অগ্রসরই হইবে ইহা দেখিয়া তিনি শান্তি অকুভব করিলেন, কারণ তাঁহার স্বান্থ্যভঙ্গ আরম্ভ হইয়াছিল। কোন কার্য্যেই তাঁহার আর প্রার্থিত্ত ছিল না। লুসার্গ হইতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার কাজ শেষ হইয়াছে। আমি বাহা আরম্ভ করিয়াছি, আর সকলে তাহা চালাইতে থাকুক। আমি লোহার শিকল (অর্থাৎ সংসারবন্ধন) কাটিয়া আসিয়াছি। আর সোনার শিকলে বাঁধা পড়িতে চাহি না। আমি স্বাধীন এবং চিরদিন স্বাধীনই থাকিব, আর আমি চাহি সকলেই স্বাধীন হউক।"

অক্টোবর মাসের শেষে তাঁহার মন ক্রমশঃ ভারতের প্রতি থাবিত হইল। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন ক্রাসের কার্য্য শেষ করিয়া তিনি সেভিয়ার-গৃহিণীকে নেপ ল্সের টিকিট কিনিতে বলিলেন এবং ভারতযাত্রার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার যাইবার কথা সকলেই জানিত, কিন্তু হঠাৎ একথা গুনিয়া সেভিয়ার-গৃহিণী চমকিত হইলেন। তিনি এবং তাঁহার পতিও যে স্বামিন্ধীর সহিত ভারতে যাইবেন ও তথায় বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন! দ্বির ইইল, যাইবার পথে তাঁহারা কয়েকটি প্রধান প্রধান সহর দেখিয়া যাইবেন।

चामिको मालास्त्र ज्लग्रां निक्र मश्तां भागिश्तिन, जात

লিখিলেন যে তিনি ভারতবর্ষে গিয়া কলিকাতা ও মাল্রাজে তুইটি কেন্দ্র স্থাপন করিবেন এবং সেভিয়ার-দম্পতী হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে যেরপভাবে কার্য্য করিবেন তৎসম্বনীয় চিস্তায় তাঁহার মন্তিক পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন, "প্রথমে এই তিনটি কেন্দ্রে কার্য্য আরম্ভ হইবে, তারপর বোদ্বাই এবং এলাহাবাদেও ছটা কেন্দ্র হইবে, তারপর ভগবানের ইচ্ছা হইলে সম্দয় ভারতে, এমন কি, জগতের সর্ব্বত ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিব।"

দেভিয়ার-দল্পতী যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হইলেন; সাংসারিক সম্দর্ম বিবরের বাবস্থা করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই অলক্ষার, পুস্তুক, চিত্র প্রভৃতি সম্দর গৃহ-দ্রবাদি বিক্রের করিয়া বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ উপযুক্ত শিয়ের ক্যার গুরুহন্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা এক্ষণে বাসভ্যন ছাড়িয়া অন্তত্র ঘর লইয়া রহিলেন, উদ্দেশ্য—স্থামিজী যেদিন বলিবেন তাঁহার সঙ্গে রওনা হইবেন। গুড় উইন সাহেবও এই সঙ্গে যাইবেন হির হইল এবং কিছুদিন পরে স্থামিজীর শিশ্যদিগের মধ্যে মিদ্ মূলার এবং মার্গারেট নোব্ল্ও ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সহায়তা করিবার জন্ম তাঁহার অনুগ্রমন করিবেন কথা হইল।

ক্রমে স্বামিজীর ছাত্রেরা সকলেই শুনিল বে, তিনি ডিসেম্বরের মধ্যভাগে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। সকলেই এ সংবাদে বিষয় হইল। অবশেষে সর্ব্বসন্মতিক্রমে তাঁহাকে যথোচিত শ্রনা ও সন্মান সহকারে বিদায়দান করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। ষ্টার্ডি সাহেব স্বয়ং ইহার প্রধান উল্যোগী হইলেন এবং স্বামিজীর সমস্ত বন্ধুবান্ধব, ভক্ত ও ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

অবশেষে ১৩ই ডিসেম্বর অর্থাৎ স্বামিজীর ইংলগুত্যাগের পূর্ব রবিবার পিকাডিলিম্ব 'রয়েল সোদাইটি অব্পেন্টারস্ ইন্ গুয়াটার কালারস্' নামক সমিতি-ভবনে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। লণ্ডন সহরের সর্বাত্র, এমন কি, দ্র নগরোপকণ্ঠ হইতেও শত শত লোক এই বিদায়-উৎসবে যোগ দিতে আদিল। শেষে এমন হইল বে, দীড়াইবার জায়গা পর্যান্ত রহিল না। সকলেই তাঁহাকে ভাল-বাসিয়াছিল, স্কতরাং সকলেরই এই বিদার উপলক্ষে আন্তরিক কট্ট হইতেছিল। তিনি যে তাহাদের অনেকের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন! চিত্রশালান্ত সমৃদর চিত্রাবলীতে গৃহথানি স্থশোভিত হইয়াছিল, যে মঞ্চের উপর হইতে স্বামিজী ইংরাজ জ্বাতির নিকট তাঁহার শেষবাণী উচ্চারণ করিবেন, তাহার চতুর্দিক পত্রপুষ্পলতার বেষ্টিত হইয়াছিল। পার্শ্বে সঙ্গীতলহরী গৃহহার মুথরিত করিয়া সেই বিশাল জনসজ্বের হৃদরে মৃত্ব মৃত্ব আঘাত করিতেছিল। সকলেরই প্রাণে হর্বশোকবিজ্ঞভিত এক অপূর্ব্ব ভাব উঠিতেছিল। সকলেরই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, তাঁহার কথা শুনিবার জন্ম, এমন কি স্থবিধা ইইলে আর একবার তাঁহার পরিধেয় বন্ধটি পর্যান্ত স্পর্ণ করিতে সমৃৎস্কক হইয়াছিল।

গভীর নিস্তক্ষতার মধ্যে পরিপূর্ণ হৃদয়ে স্থামিজী সভার প্রবেশ করিলেন। তথন জন কয়েক ভক্ত নরনারী আপনাপন হৃদয়ের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ব্যক্ত করিয়া বক্তৃতা করিলেন। অনেকেই মনোবেদনার মৌনভাবে বিদিয়া রহিলেন। অনেকের চক্ষে অঞ্চ দেখা দিল।

স্থা্র তার ভাষরমূর্ত্তি স্থামিজী তাঁহাদিগের মধ্য দিরা বাইবার সমর বলিলেন, "হাাঁ, আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে নিশ্চর।"

তারপর সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দন পাঠ করা হইল এবং স্বামিজী অতি স্নেহপূর্ণকণ্ঠে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

১৬ই ডিনেম্বর স্বামিজী সেভিয়ার-দম্পতীকে সঙ্গে লইয়া লগুন ত্যাগ করিলেন। বিলাতে তিনি প্রচার-কার্য্যে কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় প্রদান করিতে গেলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কলেবরবৃদ্ধি হইয়া পড়ে। স্বতরাং বাহুল্যভয়ে সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল ১৮৯৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে লিখিত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহোদয়ের মস্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

"त्कर त्कर मत्न करतन, यामी विरवकानम रेश्नए एव मकन वक्का দিয়াছিলেন তাহাতে তাদৃশ কল হয় নাই, তাঁহার বন্ধু ও ভক্তবৃন্দ তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিতেছেন মাত্র। কিন্তু আমি এস্থানে আদিয়া সর্ব্বত্রই তাঁহার অতিশয় প্রভাব অবলোকন করিতেছি। ইংলণ্ডের অনেক স্থানে এমন অনেক লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে. যাহারা বিবেকানন্দের প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সত্য বটে, আমি তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত নহি এবং তাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে আমার মতভেদ আছে, কিন্তু আমি এ কথা স্বীকান করিতে বাধ্য যে, তিনি এথানকার বহু ব্যক্তির চক্ষুরুন্মীলন ও হাদয়ের সম্প্রসারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার শিক্ষাপ্রভাবেই এথানকার অনেক লোক একণে হিন্দুধর্মশাস্ত্রনিহিত অভ্ত অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী হইয়াছেন। তিনি যে শুধু এই ভাব আনয়ন করিয়াছেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক অমূল্য প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নিঃ হাউইস প্রণীত 'থৃষ্টধর্মপ্রচারের অবদান' নামক পুস্তকের 'বিবেকানন্দের মতবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে আমি যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তদ্ধৃষ্টে আপনি ম্পষ্ট বৃঝিতে পারিবেন যে, বিবেকানন্দের ধর্মমতের বিস্তৃতিবশত: শত শত ব্যক্তি এথানে খুইধর্মের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। বাস্তবিক, তাঁহার কার্য্য এদেশে কিরুপ গভীর ভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে স্থন্দরভাবে প্রমাণিত হয়।

#### লণ্ডনে শেষ কয়দিন

"গতকল্য সন্ধ্যার সময় আমি লণ্ডনের দক্ষিণ ভাগে এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু পথ গোলমাল হওয়ায় এক মোড়ে. मां कारे कार्न किएक गाँरेव जाविए जिल्ला अभन नगरत अकलन ज्यमहिना একটি বালক সঙ্গে আমাকে পথ দেখাইয়া দিবার মানসে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, 'মহাশর, বোধ হর পথ খুঁজিতেছেন ? আমি কি আপনার সাহায্য করিব ?' \* \* \* এই বলিরা তিনি আমার পথ **(मथारेयां)** मिलन ७ स्थाय विलालन, 'আপনাকে দেখিয়াই আমি আমার ছেলেকে বলিতেছিলাম—ঐ দেখ, স্বামী বিবেকানন।' ভাড়াভাড়ি ট্রেন ধরিতে হইবে বলিয়া আমি আর তাঁহাকে বলিবার সময় পাইলাম না रा. आभि श्रामी विरवकानन निह, किन्त श्रामी विरवकानन कि ना राशिबारे তাঁহার প্রতি সেই স্ত্রীলোকটির গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি প্রকৃতই বিশ্বিত হইলাম। ঘটনাটি আমার বড় মধুর লাগিল এবং আমার মন্তকন্ত গেরুয়া পাগড়ীই এই সম্মানের কারণ ভাবিয়া ভাহার প্রতি কৃতক্ত হইলাম। উল্লিখিত ঘটনা ব্যতীত আমি এখানে অনেক শিক্ষিত ভদ্র-লোক দেখিয়াছি. যাহারা ভারতবর্ষকে অতান্ত শ্রদ্ধা ও সন্মান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় কোন ধর্ম বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা পাইলেই সাগ্রহে ও গাঢ় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন।"

বাস্তবিক স্বামিন্ধী ও তাঁহার গুরুত্রাতৃগণের প্রচার-কার্য্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাদিগণের মনপ্রাণের একতাসাধন সম্বন্ধে যতটা সহায়তা করিয়াছে, বোধ হয় আজ পর্যান্ত অন্ত কোন কার্য্য দারা তাহা হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

699

## প্রত্যাবর্তনের পথে

লগুন পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্থামিজীর অন্ত: কর্ণ উর্দ্বেশ্ন্ত হইল। অভেদানন্দ স্থামী দারা তাঁহার আরব্ধ কার্য্য স্থচারুব্ধপে চলিবে ভাবিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত ও আশ্বন্ত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁহার বিশ্বাস ছিল ভগবংশক্তির উপর। এই সমরে তাঁহার একজন ইংরেজ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্থামিজী, এখন আপনার ভারতবর্ধ কেমন লাগিবে ?" স্থাদেপ্রেমিক বীর উত্তর দিলেন, "এখানে আসিবার আগে ত আমি ভারতবর্ধকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এখন ভারতের বায়ু, এমন কি সেখানকার প্রতি ধূলিকণা আমার নিকট পবিত্র। ভারতভূমি পবিত্র ভূমি। হিন্দুস্থান আমার তীর্থ্যান।"

ডোভার, ক্যালে এবং মন্ট্রেনিস অতিক্রম করিয়া স্বামিজী সশিয় প্রথমে মিলান নগরে উপ্ত্বিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তঃকরণ অহারাত্র ভারতিন্তার ময়। মিলানে তুরার-দৃশু দেখিরা তিনি পুল্কিত হইলেন। এই তাঁহার প্রথম ইটালীর নগরসম্বীয় অভিজ্ঞতা। এখান হইতে তাঁহারা পাইসা সহরের স্থবিখ্যাত লিনিং টাওয়ার দেখিতে গেলেন। ইহা ১৮০ কুট উচ্চ। ইহা সাধারণ গৃহাদির স্থায় তলদেশ হইতে সরলভাবে নির্মিত না হইয়া পার্ছের দিকে হেলান এবং ইহাতে আরোহণ এত সহজ্ব যে, এমন কি, অশ্বাদি পশুও অক্রেশে উপরে উঠিতে পারে। এখান হইতে দ্রে আপেনাইন শৈলমালার একটি স্থন্দর দৃশু দেখিতে পাওয়া যায়। পাইসা ও মিলান উভর স্থানেই স্বামিজী শ্বেত ও ক্রফ মর্মার প্রস্তরের বিচিত্রকার্ককার্য্যাভিত অট্টালিকাসমূহ দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। পাইসা

# Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by the E-IKS PRESENTED প্রভাবর্তনের প্রে

হইতে ফ্লরেন্স—চিত্রশিল্পান্থরাগী ব্যক্তিগণের নিকট বড়ই প্রির।
তাহার উপর ইহা আবার নানা ঐতিহাসিক ঘটনার রঙ্গভূমি; স্থতরাং
সহজেই স্থামিজীর চিত্তাকর্ষণ করিল। এখানে তিনি হঠাৎ একদিন
পূর্ব্বপরিচিত আমেরিকান্ বন্ধু মিঃ ও মিসেস্ হেল্কে দেখিতে
পাইয়া প্রমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

তার পর রোম। ছাত্রজীবন হইতেই তাঁহার এই মহানগরী দেখিবার বাসনা মনে মনে ছিল। তথন হইতেই রোমের প্রাচীন মনীবিবৃদ্ধের ণীলাস্থলসমূহ তাঁহার মানসনেত্রে উদ্রাসিত হইত। ভাবিতেন দিল্লী যেমন প্রাচ্য ভূথণ্ডের একটি মহাকেন্দ্র, প্রতীচ্য জগতে রোমও সেইরূপ। এতদিনে তাঁহার সেই কল্পনার দৃশু স্থুল চক্ষে দেখিয়া পরম প্রীত इरेलन। এখানে তিনি এক मश्रार ছिलान। প্রতিদিন নৃতন নৃতন স্থান দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মন প্রাচীন রোমকজাতির কীর্ত্তিকলাপ, রোমসম্রাটদিগের ইতিহাস, রোমের ধ্বংস প্রভৃতি নানা বিষয়ে পূর্ণ হইরা উঠিল। তিনি সঙ্গীদিগের নিকট সেই সম্বন্ধে গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহার অভুত স্মৃতিশক্তি ও ঐতিহাসিক खान मर्नेटन जवाक **इ**हेश्रा विनिशाहितन, "जार्म्या चामिकी। আপনি দেখিতেছি রোমের প্রত্যেক পাথরটার কথা জানেন !" करमक मिवरमत मस्या द्यामान कत्राम्, अश्रिमान् अरम्, करनामिन्नान्, দীজার দিগের প্রাদাদ, দেন্ট পিটার্স ক্যাথিড্রাল, পোপের প্রাদাদ ভ্যাটিকান্, ট্রোজান স্তম্ভ, টাইটাস্এর বিজয় তোরণ ও আরও নানাস্থান দেখা হইল। ক্যাথলিকদিগের সভ্বগঠনের ক্ষমতা ও প্রচার-কার্ব্যে আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার মনে নানা চিন্তার উদয় হইল এবং তাঁহাদিগের উপাসনাপদ্ধতির সহিত তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের পূজাপদ্ধতির সাদ্ভা লক্ষ্য করিলেন। তিনি যথন দেউপিটার্স ক্যাথিড্রালের অভ্যন্তরভাগের

#### স্বামী বিবেকানন্দ

698

স্থাপত্যকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তথন একজন রোমক-রমণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্থামিজী, ইহারা যে সাজসজ্জাতে এত অর্থব্যর করিয়াছে এসম্বন্ধে আপনি কি বলেন ? কোটা কোটা লোক অনাহারে মরিতেছে, আর বাহাড়ম্বরে এত টাকা ব্যর!" স্থামিজী বলিলেন, "কি রকম! ভগবানকে যতই ঐর্থ্য নিবেদন করা যাক, সে কি কথনও বেশী হতে পারে! এত জাকজমকের মধ্য দিয়া প্রীষ্টচরিত্রের মাহাত্মাই ত লোককে বুঝাবার চেষ্টা হচ্ছে। দেখান হচ্ছে যে যিনি নিজ্কে কর্পদ্দকশ্যু ছিলেন, তাঁহার চরিত্র-গৌরবই আজ সমস্ত মানবজাতির শিল্পে এত সৌন্ধর্য্য-অভিব্যক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, বাহিরের দিক্টার দাম ততক্ষণ, যতক্ষণ তাতে অন্তর-শুদ্ধি হবে। যে দিন বহিরাচারে প্রোণের ক্ষুরণ নেই দেখবে, সেদিন নির্ম্মভাবে তাকে চুরমার করে ফেলবে।"

কিন্তু গ্রীষ্ট্ মাসের দিন সেন্টপিটাসে 'হাই মাস'এর বিরাট অন্থষ্ঠান দেখিয়া তিনি অস্থিরভাবে সেভিয়ার-দম্পতির কানে কানে বলিলেন, "এত প্রকাণ্ড কাণ্ড কিসের জ্ঞা? যারা এত বেশভ্ষা চাকচিক্য নিয়ে রয়েছে, তারা কি বাস্তবিক সন্ন্যাসী ঈশা—যাঁর নিজের মাথা গুঁজিবার জারগা ছিল না—তাঁর ভক্ত হতে পারে ?"

ক্যাথলিকদিগের এই বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয়তা হইতে বেদান্তবাদীর সন্ন্যাস বে কত মহন্তর তাহা তিনি এ সময়ে প্রাণে প্রাণে অমূভব করিলেন।

শীতের সময়ে বিশেষতঃ প্রীষ্ট্ মাসের সময় রোম বড় চমৎকার স্থান।
তাহার উপর আবার তথন সেথানকার বাতাস প্রীষ্টতাবে পরিপূর্ণ।
স্থামিজী বালক প্রীষ্টের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে মাঝে
মাঝে শ্রীক্লক্ষের বাল্যকাহিনীর সহিত তাঁহার তুলনা করিতে লাগিলেন।

রোম হইতে তিনি নেপ্ল্সে গমন করিলেন। এখান হইতে

জাহাজে উঠিবার কথা। কিন্তু জাহাজ ছাড়িতে দেরী আছে বলিয়া
তিনি নগরভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন বিষুবিষ্ণদ পর্কত দেখিতে
গেলেন। এইখানে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ গিরিমণ্য হইতে রাশি
রাশি প্রস্তর্গগু উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে দেখিলেন। তারপর আর
একদিন ভূপ্রোথিত পশ্লে নগরী দেখিতে গেলেন। সেখানে খনিত
গৃহহার, উৎস ও ভাস্কর্য্যাদি দেখিয়া তিনি বড় প্রীত হইলেন এবং তত্ত্রত্য
জনেক ধর্ম-প্রতীকের সহিত ৬পুরীর মন্দির-গাত্রে খোদিত মুর্জিদম্হের
সাদৃশ্য দেখিলেন।

অবশেষে ৩০শে ডিসেম্বর তারিথে নেপ্ল্স হইতে জাহাজ ছাড়িল। ১৮৯৭ সালের ১৫ই জামুয়ারী এই জাহাজের কলম্বো পৌছিবার কথা ছিল।

ভূমধা দাগরে নৈপ্ল্দ ও পোর্টদৈয়দের মধাব্রী স্থানে স্বামিজী একটি অপরূপ স্বপ্ন দেখিরাছিলেন। একদিন রাত্রে শয়নের পর তিনি দেখিলেন, যেন একজন ঋষিতুলা পকশ্মঞ্চ বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুর্থে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "ভূমি একণে ক্রীট দ্বীপের সন্নিকটে আসিয়াছ। এই স্থান হইতেই প্রথম খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি হয়।" স্বামিজী আরও শুনিলেন, "এখানে থেরাপুটি বলিয়া যে একটি সম্প্রদায় বাদ করিত আমি তাহাদেরই একজন"—তিনি আরও একটি কি কথা বলিয়াছিলেন তাহা পরে স্বামিজীর বিশেষ শয়ণ ছিল না। তবে বোধ হয় কথাটি 'এসেনী'। শুনা যায় যীশুগ্রীষ্ট নাকি এই সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেকটা সয়্যাসীর মত ছিলেন, উদার ধর্ম্মত পোষণ করিতেন এবং তাহাদিগের দর্শন সর্ব্বোচ্চ অবৈতভাবের অনুযায়ী ছিল। 'থেরাপুত্ত' শব্দের অর্থ নিঃসন্দেহ 'থেরার শিয়্ম বা অপত্য'। থেরা বলিতে বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে ব্র্ঝাইত আর পুত্র সংস্কৃত 'পুত্র'

#### স্বামী বিবেকান্দ

শব্দেরই অপভাশ। সেই ঋষিত্লা বৃদ্ধ ব্যক্তি শেষে বলিলেন, "আমা-দিগেরই প্রচারিত সত্যজ্ঞান ও ধর্মাদর্শ গ্রীষ্টানেরা বীশু-উপদেশ বলিয়া প্রচার করিয়াছে। কিন্ত জানিও প্রকৃতপক্ষে যীশু বলিয়া কোন ব্যক্তি অক্তাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই।" বৃদ্ধ ভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্ধেশ করিয়া আরও বলিলেন, "এই স্থানের ভূগর্ভ খনন করিলে আমার কথার যথার্থতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে।" স্বামিজীর নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি তাড়াতাড়ি ডেকে ছুটিয়া গেলেন। জাহাজের একজন কর্ম্মচারীর সহিত দেখা হওয়াতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রি কত ?" "বারটা"। "আমরা কোন্ স্থানে আসিয়াছি ?" "ক্রীট দ্বীপ হইতে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে।"

স্বামিজী স্বপুনুষ্ট মূর্ত্তির উক্তির সহিত এই স্বত্যাণ্চর্য্য সামঞ্জস্ত দেখিরা স্তম্ভিত হইলেন। বীশুগ্রীষ্টের অন্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ইতঃপূর্বে কথনও সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু এখন তাঁহার মনে হইল যে, খ্রীষ্ট অপেক্ষা প্রীষ্টশিয়া পলেরই ঐতিহাসিক সত্যতা অকাট্য। 'প্রস্মাচার' অপেক্ষা 'প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণ' আরও প্রাচীন গ্রন্থ, এ কথার অর্থ কি ভাহাও তিনি এক্ষণে বুঝিলেন এবং তাঁহার মনে হইল যে, থেরাপিউটি ও ন্যান্ধারৎ সম্প্রদারের ধর্ম্মতের মিশ্রণ হইতেই গ্রীষ্টধর্মের দার্শনিক ভাগ ও 'গ্রীষ্ট' বলিয়া ব্যক্তিটি উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন দৃঢ় প্রমাণ না পাওয়াতে তিনি এ সকল গবেষণা সাধারণের নিকট প্রকাশ कदा উচিত বিবেচনা করিলেন না। "তবে প্রাচীনকালে আলেকজান্দ্রিয়া বে ভারতীয় ও মিশরীয় ভাবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহার প্রভাব যে বছল পরিমাণে এটিধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। স্বামিজী বিলাতে তাঁহার এক প্রত্নতত্ত্ববিদ ইংরাজ বন্ধুর নিকট এই স্বপ্নবুত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়া-

495 .

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

No....

morne ask 9am

ছিলেন এবং ইহাতে কোন মত্য নিহিত আহে কি না তংগবদ্ধে অমুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। স্বামিজীর দেহত্যাগের কিছু পরে কলিকাতার 'প্রেট্সম্যান' পত্রিকায় একটি টেলিগ্রাম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত হইয়াছিল যে ক্রীট দ্বীপ খনন করিতে করিতে করেক জন ইংরাজ খ্রীইধর্মের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক বোধ হয় জানেন যে ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন সভ্যতা আসীরীয় ও বাবিলনীয় সভ্যতার সমকালবর্ত্তী বলিয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ কর্ত্ ক প্রমাণিত হইয়াছে (Vide Harmsworth History of the World Vol. III.)।

ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আর কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ্বটে নাই। স্বামিজী বেশ প্রফুল ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সতরঞ্চ খেলার দিন কাটাইতেন। এই খেলায় তিনি বাল্যাবধি সিদ্ধ ছিলেন, স্নতরাং এই অবসরে তাহা বেশ চলিল। এডেন হইতে কলম্বোর মধ্যে কেবল একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ছজন বিদেশী যুবক তাঁহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের সহিত গ্রীষ্টধর্মের প্রভেদ সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করে। তিনি এইরূপ কথোপকথনে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্ত তাহারা নিজেরাই তাঁহাকে জোর করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত করায়। তিনি জানিতেন না বে, তাহারা হজনেই খ্রীষ্টীয় মিশনরী। তাহাদের গোঁড়ামি ও গায়ের জোরে তর্কের দৌড় দেখিয়া তিনি প্রত্যুত্তরচ্ছলে তাহাদিগকে কতকগুলি সামান্ত সামান্ত প্রশ্ন জিজাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা সহত্তর দানে অসমর্থ হইয়া এবং প্রতিপদে পরাজিত হইয়া আপনাদিগের হাস্তাম্পদ অবস্থা ব্রিতে পারিল; ক্রমশ: উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা খুসী বলিতে আরম্ভ করিল এবং হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মকে বৎপরোনান্তি গালি। প্রদান করিল। অবশেষে

স্বামিঞ্জী আর সন্থ করিতে পারিলেন না। তিনি সহসা উঠিয়া তাহাদের একজনের কাছে গেলেন এবং সিংহবিক্রমে তাহার কণ্ঠদেশ ধরিয়া রহস্তপূর্ণ ভীতিজ্ঞনক স্বরে বলিলেন, "যদি পুনরায় আমার ধর্মের নিন্দা বা গ্লানি কর, তবে জাহাজ হইতে জলে কেলিয়া দিব।" স্বামিঞ্জীর সেই স্থির অচঞ্চল মূর্ত্তি ও বজ্রবৎ দৃঢ়মূষ্টি দেখিয়া পাদ্রীপুঙ্গব নিতান্ত ক্রন্ত হইয়া মেষশিশুবৎ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "মহাশয়, এবার ছাড়িয়া দিন, আর কখনও ওরূপ করিব না।" ইহার পর হইতে সে ব্যক্তি স্বামিঞ্জীর সহিত অতিশয় সন্ত্রমের সহিত বাক্যালাপ করিত এবং নানা-প্রকারে তাঁহার মনস্ক্রির চেষ্টা করিত।

স্বামিজী স্থাদেশ, স্বজাতি বা স্বধর্মের অযথা নিন্দা সন্থ করিতে পারিতেন না। কলিকাতায় তিনি একবার প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয়কে বিলয়াছিলেন, "আচ্ছা সিংহ, যদি কেউ তোমার মাকে অপমান করে তাহলে তুমি কি কর ?" সিংহ মহাশয় বলিলেন, "তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিই।" স্বামিজী বলিলেন, "আচ্ছা বেশ কথা। যদি তোমার ধর্মের প্রতি ঠিক সেই রকম অচলা ভক্তি থাকে, তাহলে তুমি কথনও একটি হিন্দুর ছেলেকে খৃষ্টান হতে দেখতে পারতে না। কিন্তু দেখ, রোজ এ ঘটনা ঘটছে। অথচ তোমরা নীরব রয়েছ। বাপু, তোমাদের বিশ্বাস কই ? দেশের প্রতি মমতা কই ? মুথের উপর প্রত্যহ পাদরীরা তোমাদের ধর্মকে অসংখ্য গাল দিচ্ছে। কিন্তু কয়জন লোকের রক্ত যথার্থ অন্তায়ের প্রতিকায়কল্পে গরম হচ্ছে ?"

এডেনে আর একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে আমরা সামিজীর বালস্থলভ সরলতা ও নিরহন্ধারিতার পরিচয় পাই। স্বদেশ ও স্বধর্মকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, কিন্তু তাহা বলিয়া পৃথিবীর অপর সকলকে দ্বণার চক্ষে দেখিতেন না। সকলকেই তিনি আপনার মনে করিতেন,

তবে অস্তায় দেখিলে চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সে বেই হউক না কেন। বিদেশীয়ের নিকট ভিনি ভারতের গুণ ব্যাখ্যা করিতেন, কারণ তিনি দেখিতেন যে তাহারা কেবল দোষেরই অনুসন্ধান করে, গুণ দেখিতে পায় না। তাহাদিগের চক্ষের সমুখে ভারতের প্রকৃত মহত্ত্ব যেখানে সেই স্থানটি তিনি স্পৃষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেন। স্বন্ধাতির নিকট তিনি তাহাদিগের দোষ দেখাইতেন, কারণ তাহারা আপনাদের গুণকীর্ত্তনে সহস্রম্থ অথচ দোষ কোন্থানে তাহা খু<sup>®</sup>জিয়া পায়না। ইহা জাতীয় উন্নতির পথে বিষম অন্তরায়। সেই জ্বন্ত তিনি ভারতবাদীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বারংবার তাহাদিগের ত্রম দেখাইয়া গিয়াছেন। এই কথাটি বেশ করিয়া বুঝা আবশ্রক, নতুবা স্বামিজীর অভূত চরিত্র সকলের বোধগম্য হইবে না। পাদ্রীদিগের বিষেষ তিনি সহু করেন নাই, কিন্তু সামান্ত পানওয়ালার সহিত একত্র বিসিতে তাঁহার কোন দিধাবোধ হয় নাই। কারণ তাঁহার মনে অভিমান ছিল না। এডেনের এই ঘটনাই তাহার সাক্ষ্য। এডেনে নামিয়া তিনি এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে সমুদ্রকুল হইতে তিন মাইল দ্রবর্ত্তী কতকগুলি বৃহৎ সরোবর বা জলাশয় দেখিতে গেলেন। সেখানে একজন ভারতবাসীকে দেখিতে পাইয়া তিনি ইংরাজদিগকে প\*চাতে রাখিয়া ক্রতপদে তাহার নিকট গমন করিলেন এবং মহানন্দে গল্প জুড়িয়া দিলেন। লোকটি একটি হিন্দুস্থানী পানওয়ালা। ইতোমধ্যে তাঁহার ইংরাজ বন্ধুরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে একটা সামান্ত লোকের সঙ্গে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়া মনে করিলেন এ লোকটা কে? কিন্তু যথন দেখিলেন, স্বামিজী সেই অপরিচিত ব্যক্তির নিকট ঠিক বালকের মত 'ভেইয়া তোমরা ছিলমঠো দো' বলিয়া কলিকা লইয়া টানিতে টানিতে মহা শূর্ত্তিভরে ধূম ত্যাগ করিতে

#### স্বামী বিবেকানন্দ

645

লাগিলেন, তথন ব্ঝিলেন এ আর কিছু নহে, তাঁহার হৃদয়ের প্রশস্ততার একটি নিদর্শন মাত্র। সেভিয়ার সাহেব ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "ওঃ ব্ঝেছি, এ জন্তই ব্ঝি আপনি আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন ?" পানওয়ালা এফণে নিজ অতিথির পরিচয় পাইয়া ভাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল এবং চরণধূলি গ্রহণ করিল।

পথে আর বিশেষ কিছু ঘটে নাই। কেবল একটি জাহাজের থাছ ও জল নিংশেষিত হইরা যাওয়াতে তাহার অধ্যক্ষ সাহায্য-প্রার্থনা-উদ্দেশে বিপদ্-নিশান উড্ডীন করিয়াছিল। একটি নৌকাযোগে সেথানে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রেরিত হইল।

১৫ই জামুয়ারী 'তমালতালীবনরাজিনীলা' সিংহলের তীরভূমি দ্র
হইতে নেত্রপথে পতিত হইল। চতুদ্দিক নবোদিত স্থাের রক্তকিরণে
অমুরঞ্জিত হইয়াছে, এমন সময়ে জাহাজ ধীরে ধীরে কলম্বা বন্দরে
প্রবেশ করিল। স্বামিজী হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। 'এই আয়ার
ভারতবর্ষ! এই সেই জননীর স্নেহক্রোড়—যাহা ছাড়িয়া এতদিন দেশে
দেশে ঘ্রিতেছি'—এইরপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়নয়্গল ছল ছল
করিয়া উঠিল। তথন জানিতেন না, সমগ্র ভারতের লোক তাঁহাকে
দেখিবার জন্ম ও প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে আলিসন করিবার জন্ম কিরপ
বাস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একজন গুরুভাই সিংহলে আসিয়া তাঁহার জন্ম
অপেক্ষা করিতেছিলেন। আরও অনেকেই পথে আসিতেছিলেন এবং
মান্দ্রাজ ও কলিকাতােয় সর্বাপেক্ষা প্রবল আন্দোলন উথিত হইয়াছিল।

# সিংহলে

यामी वित्वकानत्मत्र यरमभ-প্রত্যাবর্ত্তন ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। তিন বৎসরেরও উদ্ধকাল যাবৎ ভারতবাসী পশ্চিম জগতে তাঁহার ধর্মপ্রচারবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আসিতেছিল এবং ক্রমশঃ नुष्ठश्रीय हिन्दूधर्मात मारोचा कामप्रमा कतिरा ममर्थ रहेताहिन। स्य ধর্ম সম্বন্ধে এতদিন তাহারা উদাসীন ছিল এখন তাহা নৃতন চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মের প্রচারককেও আদর দেশবাসীকে সনাতন ধর্মের দিকে আকর্ষণ না করিলে দেশের চুর্দ্ধশা আরও যে কত ভীষণাকার ধারণ করিত তাহা স্মরণ করিতেও চিত্ত কণ্টকিত হইয়া উঠে। তিনিই এই নবযুগের প্রবর্ত্তক অরুণোদয়ের শুকতারা। তিনি মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম্মে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন এবং দিগ এট ভারতসন্তানকে প্রকৃত লক্ষ্যাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছেন। অন্ধ পরাত্মকরণপ্রিয় ভারতবাসী প্রাচীন আদর্শ হারাইয়া ক্রমশঃ বিজাতীয় রীতি-নীতির অমুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল এবং আপনাদিগের সর্কবিধ সং অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান পদর্বলিত করিতেছিল। কিন্তু নিরর্থক অনাদরের পেষণে চুৰ্ণ হইয়া এই সকল চিরন্তন স্থপ্রথা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই ভারতের ভগবান স্থপ্রসন্ন হইয়া বিবেকানন্দের বিবেক-বাণীতে তাহাদের চেতনা-সম্পাদন ও চক্ষুক্রনীলন করিয়া দেখাইলেন, তাহাদের শ্রেয়ঃ কি। লোকে তাঁহার কথা শুনিল ও যন্ত্রচালিতবং তৎপ্রতি আরুষ্ট হইতে লাগিল। এই ভগবান একদিন কপিলাবস্তর

@b8

রাজ-প্রাসাদ হইতে এক চির অমর আত্মার গুল্র নির্মাল প্রেম-পরিমলে ভারতগগন স্করভিত করিয়াছিলেন, আবার এই ভগবানই আর একদিন জ্ঞানের খরস্রোতে উজান বহাইয়া তুপভদার তীর হইতে আসমুদ্র হিমাচল প্লাবিত করিয়া বৌদ্ধ ভারতের বিষাক্ত বায়ু পরিশোধিত ও তম্বয়ের পঞ্চিল আবর্জনা ধৌত করিয়া ভারতকে রক্ষা করিয়াছিলেন. সেদিনও তাই তিনি পাশ্চাত্যের মোহস্বপ্নে অভিভূত ভারতবাসীকে বিবেকানন্দের ভৈরব রুদ্রনাদে জাগাইয়া তুলিলেন। যে এই বীরকণ্ঠের নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়াছে সেই মঞ্জিয়াছে। সেই বুঝিয়াছে, এ কণ্ঠ বঁহারই হউক তিনি যে আমাদের পরম আত্মীয় ও শুভাকাজ্ফী তাহাতে আর मुद्रमुख नाई। वाखिविक स्वाभी विद्यकानम आभारमु वर् आमुद्रात ও যত্নের ধন। তিনি হঃখিনী ভারতমাতার একনিষ্ঠ বীরসস্তান এবং চিরণাঞ্ছিত আর্যাজাতির কুলতিলক। তিনি মেঘাচ্ছন্ন আকাশে विशामीशि, नितामात्र जामा, मीर्ग भाषुत मृत्यत राखात्रथा, मतित्यत 'সাগরছেঁচা' মাণিক। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি তাঁহার নিকট চির্ঝণী, কারণ তিনি এই নির্ব্বাণপ্রায় দীপশিখাকে পুন: প্রদীপ্ত করিয়া যুগব্যাপী 🕨 অমানিশা দুরীভূত করিয়াছেন এবং বেদান্তবিভাকে কুটীরবাসীর জীর্ণকন্থার আবরণ হইতে বিমৃক্ত করিয়া বিজ্ঞানবলদর্পিত পাশ্চাত্য সভ্যসমাজের রাজসিংহাদনে ভারতীয় সভ্যতার মুকুটমণি বলিয়া সগৌরবে স্থান দান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার একমাত্র কীর্ত্তি নহে। তিনি নব্য ভারতের ঋষি ও **জাচার্য্য, স্বদেশপ্রেম-মন্ত্রের সাধক ও উপদেষ্টা**; তিনি জটিল ভারতসমস্ভার সমাধান করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদিগের ইষ্ট ও ইষ্টলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এ কথা তথনই লোকে বুৰিতে পারিয়াছিল, সেইজন্ম তিনি সিংহলে পদার্পণ করিবামাত্র সমস্ত ভারতবাদী তাঁহাকে হাদয়ের গভীর প্রীতিসহযোগে পূজা করিবার জন্ত সমুৎস্থক হইল।

কলিকাতা, মান্ত্রাজ প্রভৃতি ভারতের এবং সিংহলের নানাস্থানে তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্ম বিরাট আয়োজন হইতেছিল। স্বামিজী অবশ্য এ সকল কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি নর্থ জাশ্মাণ লয়েড লাইনের 'প্রিন্স রিজেন্ট লিওপোল্ড' নামক জাহাজে স্থিতধী বোগীর স্থায় ,বসিয়াছিলেন এবং কি করিয়া ভারতের কল্যাণ ও হিন্দুধর্মের পুনরভাদর হইতে পারে এই চিন্তার অহোরাত্ত নিমগ্র ছিলেন। আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় ভারত বে অধঃপতনের কোন্ নিয়তম স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে ইহা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, স্থতরাং এই দেশ ও ইহার অধিবাদিগণকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা এক্ষণে দুঢ়ভাবে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। এই চিন্তার প্রথম উৎপত্তি হয় আমেরিকাতে। एड्रियटि करत्रकञ्जन भिरयात्र निकि छिनि এकिमन विनत्रोहितन, "তোমাদের দেশে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে আমায় প্রাণপাতী পরিশ্রম कतिरा श्रेराज्य । जामात्र जीवर्तनंत्र मर्स्सारकृष्ठे जाम এरेथारनरे কাটিল। অথচ যে দেশে খুষ্টান ধর্ম এত প্রবল সেথানে কত বাধা-বিল্লের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতে হইতেছে—দেখিতেছ। কিন্তু এ দেশের লোকের নিকট আমার কার্যোর মূল্য কভটুকু, আর ইহার কভটুকুই বা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে ? বাস্তবিক বলিতে গেলে আমার কার্য্যের প্রকৃত আদর হইতে পারে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষের लाक जागांत निष्कत (मर्गत लाक। छाराता वृक्षित स कि तक्न जामि भेतीरतत त्रक कन कतियां अथारन इड़ारेया गारेराजिइ! अरे রভের—এই অপরূপ বেদান্তবিভার সম্পূর্ণ সমাদর শুধু সেই দেশেই

সম্ভব। আর হইবেও তাহাই। কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখিবে ভারতের মৃলগ্রন্থি পর্যান্ত নড়িয়া উঠিবে, তাহার শিরায় শিরায় বিচ্যাৎ ছুটবে, বিজয়োল্লাসে ভারতবাসী আমায় বৃকে তুলিয়া লইবে।"

এখন তাঁহার এই ভবিশ্বদাণী সফল হইতে চলিল। উপরোজ কথাগুলি কেহ যেন আত্মাভিমান-প্রস্থত বলিয়া মনে না করেন, কারণ তিনি কখনও নিজের জস্তু বিন্দুমাত্র সম্মান চাহিতেন না বা একটা গুরুতর কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মৃঢ়ের ত্যায় স্পর্নাও করিতেন না। ঐ কথাগুলি কেবল বেদধর্ম ও বেদান্তের প্রতি অবিচলা প্রদ্ধা স্থচনা করিতেছে। তিনি জানিতেন বটে, ইহা জগতের একমাত্র সার্বজনীন ধর্ম্ম, কিছু সঙ্গে ইহাও ব্বিতেন যে, ভারত ব্যতীত আর কোথাও ইহার সম্পূর্ণ মর্য্যাদা ও মর্ম্ম পরিগ্রহ করিবার উপযুক্ত লোক নাই। তাঁহার আরও বিশ্বাস ছিল, এই বেদান্তপ্রচারের জন্মই তাঁহার জন্মধারণ।

স্থৃতরাং ১৫ই জানুয়ারী (১৮৯৭) কলম্বোতে জাহাজ পৌছিবামাত্র বাটে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম বিশাল জন-সমবায় দেখিয়া তিনি বড় বেণী আশ্চর্য্য হইলেন না। কলম্বোর হিন্দুসমাজ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ম একটি সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন। তাহার তুইজন সভ্য— নিরঞ্জনানন্দ নামে স্বামিজীর একজন গুরুভাই ও হারিসন নামক কলম্বোবাসী জনৈক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাহেব জাহাজে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

সদ্ধার প্রাক্কালে গৈরিকবসনধারী ভাম্বরলোচন স্থামী বিবেকানন্দ অনেকগুলি ভক্ত সঙ্গে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে, চতুর্দ্ধিকের আনন্দকোলাহল ও উচ্চ করতালিধ্বনিতে সাগরগর্জ্জনও অস্ফুট হইয়া গেল। তাঁহাকে তীরে লইয়া যাইবার জন্ত পূর্ম্ব হইতেই একথানি

# সিংহলে .

649

ষ্টিমলফ প্রস্তুত ছিল। যথন ষ্টিমলফে করিয়া স্বামিজী কিনারায় পৌছিলেন, তথন দেখা গেল সহস্ৰ সহস্ৰ হিন্দুর ভিড়—সকলেই স্বামিজীর দর্শনলাভ ও অভ্যর্থনার্থ সমবেত। সে বিশাল জনস্রোত রোধ করে কাহার সাধা! লোকে আহলাদের আবেগে টুপি, ছাতা, লাঠি, রুমাল প্রভৃতি উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় পি, কুমার স্বামী মহোদয় ও তাঁহার ভাতা অগ্রবর্ত্তী হইরা স্বামি**জী**কে অভার্থনা করিলেন এবং একটি স্থন্দর যুধিকামাল্য দ্বারা তাঁহার গলদেশ স্থােভিত করিলেন। তাহার পর তথা হইতে তাঁহাকে একথানি প্রকাণ্ড জুড়িতে করিরা বার্ণেস খ্রীট নামক রাস্তার তাঁহার অভার্থনার জন্ম নিদিষ্ট বাংলার লইয়া যাওয়া হইল। এই রান্তাটি কলম্বোর প্রান্তভাগে অবস্থিত, কলম্বোর যে বিখ্যাত দারুচিনিবাগান আছে তথা হইতে দিকি মাইল। এই দারুচিনি বাগানের মধ্যেই স্বামিজীর থাকিবার স্থান নিদ্দিষ্ট হইরাছিল। বার্ণেস ষ্ট্রীটের আরম্ভস্থলে নারিকেলশাথা ও পত্রপুষ্প-শোভিত একটি অতি স্থূদুখা তোরণ নিশ্মিত হইয়াছিল এবং তত্তপরি মন্দলাভার্থনাস্চক পদাবলী শোভা পাইতেছিল। ঐ রাস্তা হইতে বাংলা পর্যাস্ত কুস্থমমালিকাবেষ্টিত তালপত্র দারা সজ্জিত হইয়াছিল। স্বামিজীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহরে যত গাড়ী ছিল সবগুলিতে এবং পরিশেষে পদবজে বহুসংখ্যক লোক সভান্থলে গমন করিতে লাগিলেন। বাংলার প্রবেশমুখে তাল ও চিরহরিৎ পত্রদ্বারা আর একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তোরণ <u>অতি মনোহর ভাবে সাজান হইয়াছিল। স্বামিজী যান হইতে অবতরণ</u> ক্রিবামাত্র ধ্বন্ধ, ছত্র, চামর ও পুষ্পাদিতে পরিবৃত হইয়া খেতবস্তান্তীর্ণ পরের উপর দিয়া বাংলার সন্মুখন্ত প্রকাণ্ড সভামগুপ মধ্যে প্রবেশ

#### স্বামী বিবেকানন্দ

করিলেন। তথন কনসার্টে প্রাণ উদাস করিয়া একটি ভারতীয় গৎ বাজিতেছিল।

স্বামিজী মঞ্চোপরি পদার্পণ করিবামাত্র শিল্পিকৌশলরচিত একটি স্থানর কমলের দল সহসা প্রস্ফুটিত হইয়া তন্মধ্য হইতে একটি কুদ্র পক্ষী নির্গত হইয়া ইতন্ততঃ উুড়িতে লাগিল। অনন্তর তিনি আসন পরিগ্রহ করিলে চতুদ্দিক হইতে তাঁহার মস্তোকপরি অজস্র পুষ্পাবর্ধণ আরম্ভ হইল। অনেকে তাঁহাকে দেখিবার আগ্রহে অনেক স্থানের সাজসজ্জা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিঞ্চিং পরে জনতা একটু স্থির क्टेरल खरेनक गाम्रक दिशानामहरगारण छ्टे शाकात वरमदत्र आहीन 'তেবরম্' এর কয়েকটি স্তোত্র গাহিলেন। পরে একটি সংস্কৃত স্তোত্রও আরুত্তি করা হইল। অনন্তর মাননীয় পি, কুমারস্বামী মহাশর স্বামিজীর সন্মুথে আসিয়া এদেশীয় প্রথায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং ইংরেজীতে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। এই অভিনন্দন পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, সিংহলবাসীরা যে স্বামিজীর ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনের পর সর্ব প্রথমেই তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার স্থযোগ প্রাপ্ত হইলেন তজ্জ্ব আপনাদিগকে ধন্ত জ্ঞান করিতেছেন এবং পাশ্চাত্যদেশবাসীর সমক্ষে তাঁহার সার্বভৌম হিন্দুধর্মের ভাবপ্রচার কার্য্যে পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। সন্ধা। হইয়া যাওয়াতে স্বামিক্সী অভিনন্দনপত্রের বিস্তারিত উত্তর দিতে পারিলেন না। সংক্ষেপে বলিলেন—"আপনাদের অভিনন্দনে আমি পরম আনন্দিত। একটি ভিক্কুক সন্মাসীকে বে ভাবে আজ সম্বৰ্দ্ধনা করা হইল ইহাতে ভারতের লোক কিরূপ ধর্মপ্রিয় তাহা স্পষ্টই বুঝাইতেছে। আমি রাজা নহি, অতিশয় ধনবান নহি বা যুদ্ধলয়ী সেনাপতিও নহি, তথাপি আজ আপনাদের মধ্যৈ অনেক পार्थिव मन्भाना वाक्ति **आभाव ममानव क**ित्रलन। ইहाই धर्म-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

app

প্রাণতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কারণ এ সম্মান আমার নহে, ইহা প্রক্রত পক্ষে একটি নীতির প্রতি সম্মান। নীতিটি এই—ধর্ম্মের জ্বন্স বিনি পরিশ্রম করেন তিনি পূজার্হ। আর বাস্তবিকই বদি হিন্দু জাতিকে বাঁচিতে হয় তবে এই ধর্মকেই আশ্রম করিতে হইবে। ধর্মই তাহার জাতীয় জীবনের মেক্দণ্ডস্বরূপ।"

পরদিন শনিবার। ঐ বাংলায় স্বামিজীকে দর্শন করিবার জন্ত ধনী, দরিজ্র নানাবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তিনিও ধনি-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ ও সকলের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে লাগিলেন। একটি দরিলা রমণীর স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া গিরাছিলেন। তিনি ফলমূল-উপহার হত্তে স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়া স্বামিজীকে ঈশ্বরলাভের উপার ব্রিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে ভগবদ্গীতা পাঠ এবং গৃহস্তের কর্ত্তব্য যথোচিত পালন করিতে উপদেশ দিলেন। রমণী বলিলেন, "গীতা না হয় পড়িলাম, কিন্তু যদি সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিলাম, তবে কি रुरेन ?" **উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ र**ुरेতে আগত জনৈক দরিদ্র ভক্ত একদিন স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষপূর্বক থাওয়াইলেন। কিন্তু স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগণের সনির্বন্ধ অমুরোধ সত্ত্বেও তিনি স্বামিজীর সমূথে আসন পরিগ্রহ করিলেন না; স্বামিজী যতক্ষণ রহিলেন, তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বামিজীর পাশ্চাত্য শিষ্যগণ দরিদ্র হিন্দুগণেরও ঈশ্বরোপলব্ধি করিবার প্রবল আগ্রহ ও সাধ-ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। স্বামিন্ধীর সম্মানার্থ এই বাংলার নাম 'বিবেকানন্দ-মন্দির' রাখা হইল।

ঐ দিন অপরাহে 'ফ্লোরাল হল' নামক স্থানে একটি বৃহৎ জনমণ্ডলীর সন্মুখে স্বামিজী ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দেন।

#### শ্বামী বিবেকানন্দ

বিষয়—'পুণ্যভূমি ভারত'। এত শ্রোভার সমাগম হইয়াছিল বে হলে তিলাদ্ধ স্থান ছিল না। এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার আরম্ভভাগ এইরপ—

"যে সামান্ত কার্য্য আমাদারা হইয়াছে তাহা আমার নিজের কোন অন্তর্নিহিত শক্তিবলে হয় নাই, পাশ্চাত্য দেশে পর্যাটনকালে এই পরম পবিত্র আমার প্রিয়তম মাতৃভূমি হইতে বে উৎসাহ বাক্য, যে গুভেচ্ছা, যে আশীর্বাণী লাভ করিয়াছি, উহা সেই শক্তিতেই হইয়াছে। অবশ্ৰ কিছু কাষ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পাশ্চাত্যদেশ-ভ্ৰমণে বিশেষ উপকার হইরাছে আমার। কারণ পূর্বে বাহা হয় ত হৃদয়ের আবেগে বিশ্বাদ করিতাম, এখন সে বিষয় আমার পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ সভা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে দকল হিন্দুর মত আমিও বিশ্বাস করিতাম— ভারত পুণ্যভূমি—কর্মভূমি। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু আজি আমি এই সভার সমক্ষে দাড়াইয়া দূঢ়তার সহিত বলিতেছি—ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। বদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণাভূমি' নামে বিশেবিত कत्रा यांटेट भारत, यिन धमन रकान द्यान थारक, रयशास शृथिवीत मकन जीवत्करे जारात कर्मकन जुनिए जानिए रहेत्व, यि अमन कान স্থান থাকে বেথানে ভগবল্লাভাকাজ্ঞী জীব মাত্রকেই পরিণামে আদিতে হইবে, যদি এমন কোন স্থান থাকে যেখানে মনুযাজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক শান্তি, বৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদ্গুণের विकाम इरेग्राइ, यिन अमन क्लान मिन थारक रायान मर्सारमका অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্গৃষ্টির বিকাশ হইরাছে—তবে নিশ্চর করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ আবিভূতি হইয়া সমগ্র জগৎকে বারম্বার সনাতন ধর্ম্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বস্থায় .

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

620

ভাসাইরাছেন। এখান হইতেই উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইরাছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোক-সর্বাস্থ সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপর দেশীর লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়-দগ্মকারী জ্ডবাদরূপ অনল নির্ব্বাণ করিতে যে অমৃত-সলিলের প্রয়োজন তাহা এখানেই বর্ত্তমান। বন্ধুগণ, বিশ্বাস কর্মন ভারতই জ্লগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।"

পরদিনও বহু লোক স্বামিজীকে দর্শন করিতে আসিলেন। তিনিও
সকলকে মধুর উপদেশ দানে তৃপ্ত করিলেন। সন্ধ্যার সময়ে স্বামিজী
দেব-দর্শনার্থ এক স্থানীর শিব-মন্দিরে গমন করিলেন। সেধানেও
অসংখ্য লোক তাঁহার অন্থগমন করিল, আর ক্রমাগত পথের মধ্যে
গাড়ী থামাইয়া তাঁহাকে নানাবিধ ফল পুলাদি উপহার এবং গলায় মালা
ও অন্দে গোলাপজল ছিটাইয়া দিতে লাগিল। স্থানীয় প্রথামুসারে
তাঁহার সম্মানার্থ প্রতি হিন্দু গৃহস্থের দারদেশ, বিশেষতঃ কলম্বোর
তামিলপল্লীর মধ্যভাগে অবস্থিত চেকু খ্রীটের প্রত্যেক গৃহদ্বার দীপসজ্জা
ও নারিকেল কদলী প্রভৃতি মাঙ্গলিক ফলরান্দি দ্বারা স্থানাভিত
হইয়াছিল। তিনি মন্দিরদ্বারে উপনীত হইবামাত্র সমাগত জনগণ 'জয়
মহাদেব' ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। বিগ্রহ দর্শন ও
মন্দিরের পুরোহিতদিগের সহিত অল্পল কথাবার্ত্তা বলিয়া স্থামিজী
পুনরায় নিজ বাংলায় কিরিলেন। সেথানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত
তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্ম বিস্রাছিলেন। তাঁহাদের সহিত
ধর্মবিষয়ক আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি আডাইটা বাজিয়া গেল।

পরদিন অর্থাৎ সোমবার তিনি মিঃ চিলিয়া-র বাটাতে নীত হইলেন। সেথানে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার দর্শনপ্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল এবং তিনি উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা ফুলের উপর ফুল ও মালার উপর মালা দিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলিবার উত্যোগ করিল। তাঁহার বিদিবার জ্বন্ত একটি স্বতন্ত্র গঙ্গাজল-পরিশুদ্ধ আসন ছিল। তিনি সকলকে বিভূতি বিতরণ করিতে লাগিলেন, তার পর শ্রীশ্রীরামরুক্ষদেবের একখানি প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন ও ভক্তিভরে করবোড়ে তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সর্বাশেষে সঙ্গীত ও জ্বাবোগান্তে সভা ভঙ্গ হইল।

ঐ দিবদ কলম্বার পাব্লিক হল বা সাধারণ সভাগৃহে স্বামিজী তাঁহার ছিতীয় বক্তৃতা দেন। এই দিন তিনি অবৈত্বাদ সম্বন্ধে বলেন এবং বেদাদিসম্বত এই ধর্মভাবই একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্মরূপে গ্রাহ্ম হইবার যোগ্য বলিয়া নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেন। বক্তৃতাকালে সভাস্থলে কয়েকজ্বন সিংহলবাসীর ইউরোপীয় পরিচ্ছদদর্শনে নিতান্ত ক্র্ব্ব হইয়া তিনি বলেন যে, এরূপ অন্ধ অন্থকরণ অতীব হেয়, বিশেষতঃ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ভারতের পক্ষে অচল। কালা চেহারায় ওসব মোটে মানায় না। তিনি কোন পরিচ্ছদ-বিশেষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই, কেবল বিদেশীয়ের অনুকরণপ্রবৃত্তির প্রতি অন্থযোগ করিয়াছিলেন।

কলম্বো হইতে স্বামিজীর জাহাজে করিয়া মাল্রাজে যাইবার সংকল্প ছিল। কিন্তু সিংহল এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন সহর হইতে ক্রমাগত তার আসিতে লাগিল—'আপনি একবার মাত্র এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে ক্বতার্থ করুন।' সকলের অন্থরোধে স্বামিজী তাঁহার পূর্ব অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া স্থলপথে ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন এবং ১৯শে মঙ্গলবার প্রাতঃকালে স্পোশাল সেলুনে কাণ্ডি যাত্রা করিলেন।

কাণ্ডি সিংহলের প্রসিদ্ধ পার্ব্বতা স্বাস্থ্যনিবাস। রেলওয়ে ষ্টেশনে

বছদংখ্যক ব্যক্তি স্বামিজীর জন্ম অপেক্ষা করিভেছিলেন। তিনি পৌছিবামাত্র তাঁহারা মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও দেবমন্দির-চিহ্নিত পতাকা, জয়ধ্বনি ও বাত্যনাদ সহকারে তাঁহাকে একটি বাংলার লইরা গিয়া এক মনোহর অভিনন্দন প্রদান করিলেন। অভিনন্দনের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও সহরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু দর্শনের পর স্বামিজী কাণ্ডি পরিত্যাগ করিলেন ও সেই দিবস সন্ধ্যার সময়ে 'মাতালে' নামক স্থানে পৌছিয়া তথার রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রায় ছইশত মাইল দ্রবর্ত্তী জাফ্নাভিম্থে বাজ্রা করা হইল। বড় মজার বাজা।—২০০ মাইল বোড়ার গাড়ীতে। এই স্থানের প্রাক্তিক দৃশ্য ভ্বন-মনোহর। পথের উভর পার্য শস্ত-শ্যামোজ্জন শোভা বিস্তার করিয়া পথিকগণের প্রাণ ভ্লাইতে লাগিল। কিন্তু ফুর্ভাগ্যের বিষয় 'ডাম্ব্ল' নামক স্থানের কয়েক মাইল পড়েই পাহাড় হইতে নামিবার সময় গাড়ীর সম্ব্রুভাগের একথানি চাকা ভাঙ্গিয়া বাওয়াতে রাস্তায় তিন ঘণ্টা বিদিয়া থাকিতে হইল। অনেকক্ষণ পরে অতি কপ্তে এক দ্র গ্রাম হইতে একটি গো-বান সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সেভিয়ার পত্নীর স্থান করা হইল ও মালপত্র চালান গেল। স্থামিক্ষী ও তাঁহার সঙ্গীরা কয়েক মাইল হাঁটিয়া চলিলেন। তারপর আবার গরুর গাড়ীর যোগাড় হইল এবং রাত্রিটা তাহাতেই কাটাইয়া কানাহাড়ি ও তিনপানি হইয়া ৮ ঘণ্টা পরে সকলে ধীরে বীরে অনুরাধাপুরে পৌছাইলেন।

অন্ধরাধাপুর পৃথিবীর মধ্যে একটি অতি প্রাচীন এবং বৃহত্তম ভূপ্রোথিত নগর। ইহার মধ্যে এত অসংখ্য মন্দির ও মঠের ধ্বংসাবশেষ আছে যে তাহা দেখিলে মনে হয় হুই হাজার বংসর পূর্ব্বে যথন ইহার অবস্থা ভাল ছিল তথন পৃথিবীর মধ্যে অতি অন্ন সহরই সমৃদ্ধিতে ইহার

## স্বামী বিবেকানন্দ

428

नमक्क हिल। এथानে वोष्क्रपूर्णत ज्ञानक आहीन कीर्डि এथन । विश्वमान, যথা—বোধগন্নাস্থিত মহাবোধিতরুর শাখাসঞ্জাত একটি পবিত্র অর্থযুক্ষ (জনরব এইরূপ যে ২৪৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ইহা রোপিত হয়), সেই স্মৃদূর অতীত যুগের স্থাপত্য বিভার প্রকৃষ্ট নিদর্শনম্বরূপ এক প্রাচীন সরোবর এবং 'দাগোবা' নামে বিখ্যাত কতকগুলি প্রাচীন ন্তুপ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অমুসন্ধান ফলে যে সকল বিষয় আবিফার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা অমুমান করেন যে তামিলগণ কর্তৃক সিংহল আক্রমণের পর হইতে এই সকল দাগোবার মধ্যে পূর্বকালীন বৌদ্ধমন্দিরনিহিত রাশি রাশি মণি মৃক্তা হীরা জহরৎ গুপ্তভাবে রক্ষিত রহিরাছে। স্বামিজী এবং তাঁহার সহচরগণের অবস্থানের জন্ম বে স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার সন্নিকটে এক সহস্র ছন্ন শত গ্রাণাইট প্রস্তরের স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি ২০০ খৃষ্ট পূর্বাবেদ নিশ্মিত একটি স্থবৃহৎ নবতল পিততল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। এক সময়ে এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে হুগ্নু পুরোহিতদিগের জন্মই এক সহস্র শরন প্রকোষ্ঠ ছিল, তাছাড়া অন্তান্ত উদ্দেশ্যে আরও বহু কক্ষ ছিল। ইহার ছাদ ছিল পিত্তলের এবং বৃহৎ সভাগৃহটী সিংহশিরোপরি অবস্থিত অনেকগুলি স্থবৰ্ণ স্তম্ভে স্থসজ্জিত ছিল। তাহার মধ্যভাগে একটি দ্বিদ-রদনির্শ্বিত সিংহাসন ও একপার্শ্বে একটি কনকথচিত স্থ্যা ও অপর পার্ষে একটি রজতময় চন্দ্রমা বিরাজিত ছিল।

পূর্ব্বোক্ত অশ্বথ বৃক্ষতলে স্বামিজী হুই তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'উপাসনা' সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। তিনি ইংরাজিতে বলিতে লাগিলেন আর দ্বিভাষিগণ সঙ্গে সঙ্গে তাহা তামিল ও সিংহলী ভাষার অনুবাদ করিয়া ব্ঝাইয়া দিতে লাগিল। তিনি তাঁহার শ্রোত্বর্গকে অসার প্রাভ্ন্তর ত্যাগ করিয়া বেদবিহিত মার্গের প্রতি মনোযোগী হইতে উপদেশ দিলেন। এই পর্যান্ত বলিবার পর দলে দলে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও

গৃহস্থ সেখানে সমবেত হইরা ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতি বাঞ্চাইরা এমন বীভংস শন্ধ আরম্ভ করিল যে স্বামিঞ্জী থামিতে বাধ্য হইলেন। তিনি না থাকিলে এবং হিন্দুদিগকে ধৈর্য্য সহকারে সহু করিবার উপদেশ না দিলে সেদিন ওথানে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিষম দ্বন্থ হইত। কিন্তু তিনি ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমত্ব ব্যাইয়া দিয়া এই বৌদ্ধর্ম্মপ্রপ্রধান স্থানে বলিলেন, "ধর্ম্মের গোঁড়ামি এবং তাহা লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ করা নিতান্ত অজ্ঞানতার পরিচায়ক। ভগবানকে শিব বিষ্ণু বা বৃদ্ধ যে নামেই পূজা কর না কেন, তিনি এক ব্যতীত গৃই নহেন, স্মৃতরাং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহায়ভূতি থাকা অত্যাবশুক।"

অনুরাধাপুর হইতে জাফনা ১২০ মাইল। কিন্তু রাস্তা ও ঘোড়া উভয়েরই অবস্থা শোচনীয় বলিয়া অতি কট্টে যাইতে হইল। কেবল পথের মনোলোভা শোভায় এ কট্ট তত গায়ে লাগিল না। যাহা হউক পথে তুইরাত্রি কাহারও নিদ্রা হয় নাই। মধ্যে ভাভোনিয়া নামক স্থানের হিন্দু অধিবাসিগণ স্বামিজীকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। ইহারা স্বামিজীর দর্শনে অতীব হাট্ট হইয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ বিবেচনা করিয়াছিলেন। স্বামিজীর মধুর স্বভাব, উদার ভাব ও নিঃস্বার্থতা দেখিয়া তাঁহারা মৃগ্ধ হইয়াছিলেন। স্বামিজী সংক্ষেপে এই অভিনন্দনের উত্তর দিয়া সিংহলের স্থন্দর বনময় প্রেদেশ দিয়া জাফনাভিমৃথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে সিংহল ও জাফনাদ্বীপের সংযোগদেতু 'হন্তী গিরিবছো' বামিজীকে এক অভার্থনা প্রদন্ত হইল। জাফনা সহর হইতে ১২ মাইল অগ্রে উক্ত সহরের সম্রান্ত ও গণ্যমান্ত এক শত হিন্দু ভদ্রলোক যানাদি সহিত স্বামিজীর জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবশিষ্ট পথ তাঁহারা স্বামিজীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। সহরের প্রত্যেক পথ ও গৃহ তাঁহার আগমনোপলকে নানান্ধপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সায়ংকালে বখন সারবন্দী মসালের আলো জলিয়া স্বামিজীকে হিন্দুকলেজের প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া হইল, তখন সে দৃশু অতি হৃদয়গ্রাহী হইল। এই স্থানে এক বৃহৎ সামিয়ানার মধ্যে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করা হইল—সমবেত লোকসংখ্যা অন্যুন দশ হইতে পনর সহস্র হইবে। সে দিন রবিবার ২৪শে জায়য়ারী। স্বামিজী শকট হইতে অবতরণ করিয়া শিবান ও কাথিরসান মন্দিরে পূজা করিলেন এবং মন্দিরস্বামী কর্তৃক পূজামাল্যভূষিত হইলেন। হিন্দু, মুসলমান, খুটান সর্বশ্রেণীর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। মগুপে প্রবেশকালে ত্রিবায়ুরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীয়ুক্ত এস্ চলপ্পপিলে স্বামিজীকে মঞ্চোপরি লইয়া গেলেন এবং তাঁহার কঠে পূজামাল্য প্রদান করিলেন। অতঃপর অভিনন্দন পঠিত হইল এবং স্বামিজী তত্ত্বরে একঘণ্টাকান্রব্যাপী একটি স্ক্লয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দিলেন। এই অভিনন্দনপত্রের মর্ম্ম এইয়প—

# "গ্ৰীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী

শ্ৰদ্ধাস্পদেষু,

জাফনাসহরাধিবাসী আমরা হিন্দুগণ সিংহলে হিন্দুধর্মের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ এই স্থানে আপনাকে স্বাগত সম্ভাবণ করিতেছি। লঙ্কাদীপের এই অংশে পদার্পণ করিবার জন্ম আপনাকে যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম আপনি তাহা অমুগ্রহপূর্বক স্বীকার করাতে আমরা ধন্ম হইয়াছি।

আপনি বেদে প্রকাশিত সত্যের আলোক চিকাগো ধর্মমহাসভার প্রকাশ করিরাছেন, ভারতের ব্রহ্মবিছা ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রচার করিরাছেন, সমগ্র পাশ্চাভ্যদেশবাসীকে হিন্দুধর্মের সত্যসমূহ জানাইরাছেন এবং তদ্ধারা পাশ্চাভ্যদেশকে প্রাচ্য-ভূমির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছেন। এইরপে আমাদের ধর্মের জন্ম আপনি বে
নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্ঞস্ত আমরা এই স্ক্রেরেগ,
আপনাকে আমাদের হৃদরের গভীর ক্বতজ্ঞতা জানাইতেছি। আরও
এই জড়বাদ-সর্বস্থ বুগে যথন সর্বত্তই শ্রদ্ধার হ্রাস ও আধ্যাত্মিক
সত্যাম্বেমণে লোকের অরুচি, এই বোর ছদিনে আপনি যে আমাদের
প্রাচীন ধর্মের পুনরভ্যদরের জন্ম আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন,
তজ্জন্তও আমাদের বহুতর ধন্তবাদ গ্রহণ কর্মন।" ইভ্যাদি \* \* \*

পরদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় তিনি হিন্দু কলেজে প্রায় চারি হাজার ব্যক্তির সমক্ষে বেদান্ত' সম্বদ্ধে একটি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতা প্রবণে সভাস্থ সমৃদ্য লোকের অন্তঃকরণে তড়িৎপ্রবাহ বহিয়াছিল। স্বামিন্দীর বক্তৃতা শেষ হইলে সেভিয়ার সাহেব সমবেত জনমগুলীর অন্থরোধে তাঁহার হিন্দুধর্ম গ্রহণের কারণ ও স্বামিন্দীর সহিত ভারতবর্ধে আসার উদ্দেশ্য বিবৃত্ত করিয়া একটি বক্তৃতা দিলেন।

জাফনাতেই স্বামিজীর সিংহল ভ্রমণ শেষ হইল। কলমো হইতে জাফনা পর্যান্ত সর্বব্রেই সিংহলবাসীরা তাঁহার প্রতি এত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিল ও এরপ উৎসাহ সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল যে ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। সিংহল দেশে পূর্ব্বে কেহই স্বামিজীর পরিচর জানিত না, তারপর বড় বড় সহর হইতে দেশের অভ্যন্তরে অন্তান্ত স্থানে যাতায়াতের এমন স্থবিধা নাই যাহাতে স্বামিজীর আগমনবার্ত্তা সহজে সর্ব্বসাধারণের গোচর হওয়া সম্ভব। স্থতরাং তাঁহার এই অভ্যর্থনা অত্যাশ্র্য্য ঘটনা বলিতে হইবে। এই অল্প কয়দিনেই সিংহলবাসীরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল এবং রামক্রঞ্চদেবের উপদেশ প্রচার করিবার

624

### স্বামী বিবেকানন্দ

জ্যু তাঁহাকে ওদেশে লোক পাঠাইতে অন্বরোধ করিয়াছিল। আরও অনেক সহর ও সভাসমিতির পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র ও টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল, কিন্তু সময়াভাবে স্বামিজী সকলের অনুরোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। বিশেষতঃ এ কয়িদন অনবরত লোকসমাগমে তিনি কিছু ক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার একজন সঙ্গী লিথিয়াছেন—"তিনি যদি আর কিছুদিন সিংহলে থাকিতেন তাহা হইলে লোকের শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগের চোটে মারা যাইতেন।"

## দক্ষিণ ভারতে

অতঃপর স্বামিজীর ইচ্ছাতুসারে সিংহল হইতে ভারতবর্ষ বাইবার वावश श्रेष्ठ नां शिन। कांकना श्रेष्ठ कन्नभर्थ ভाরতবর্ষ পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী। একথানি দেশী জাহাজ ভাড়া করিয়া ২৫শে জাহুয়ারী রাত্রি বারটার সময় স্থামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগণ রওনা হইলেন এবং বায়ু অনুকূল খাকাতে বড়ই আনন্দের সহিত সকলে ভারতাভিমুথে যাইতে লাগিলেন। পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই জাহান্ত পাম্বানে পৌছিল। পাম্বান ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী একটি কুদ্র ঘীপ। এথান হইতে রামনাদের রাজার অন্তরোধ রক্ষার্থ রামেশ্বর यारेवात कथा हिन। किन्न यग्नः त्रामनामाधिभिष्ठिरे मननवल यामिकीत অভার্থনার্থ এথানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অপরাত্রে ষ্টিমার হইতে স্বামিজীকে নিজ রাজভরণীতে লইয়া গেলেন এবং পাত্তমিত্র সভাদদ্গণের সহিত সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিলেন। স্বামিজী রাজার হাত ধরিয়া উঠাইলেন ও আশীর্বচন উচ্চারণ করিলেন। সন্মাসী-গুরু ও রাঞ্চশিয়্যের সে মিলন অতি প্রাণস্পর্শী দুশু স্জন করিল। স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে গমনে বাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন রামনাদাধিপতি তাঁহাদিগের অন্ততম। স্থুতরাং একণে ভারতে পুন: পদার্পণের প্রথম স্ত্রপাতেই রামনাদরাব্দের সহিত সাক্ষাতে তিনি অতিশয় স্থুখী হইলেন। নৌকা হইতে তীরে উত্তীর্ণ হইবার পুর পাম্বানবাসীরা স্বামিন্ধীকে অতি সাদরে অভ্যর্থনা করিল। জেটির নিমেই এক প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ নানাবিধ পুষ্পপত্রে অতি স্থন্দররূপে শোভিত হইরাছিল। এই চন্দ্রাতপের নিম্নে পাম্বানবাসীর

পক্ষ হইতে প্রীযুক্ত নাগলিক্ষম্ পিলে মহাশয় এক অভিনন্দন পাঠ করিলেন। অভিনন্দনে তাঁহারা স্থামিজীকে তাঁহাদের ধর্মাচার্যারূপে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পাশ্চাত্যদেশে আপনার হিন্দুধর্ম প্রচারে মথেষ্ট স্কুলল ফলিয়াছে, এক্ষণে এই নিদ্রিত ভারতকে তাহার বহুদিনের অকালনিক্রা হইতে জাগাইবার জন্ম অনুগ্রহপূর্বক বন্ধপরিকর হউন।" রাজাও হৃদয়াবেগে ব্যক্তিগত ভাবে একটি স্বতন্ত্র অভিভাষণ স্বারা স্থামিজীর নিকট স্বকীয় মনোভাব নিবেদন করিলেন। স্থামিজীও বধাযোগ্য উত্তর প্রদানে সকলকে প্রীত করিলেন। এইখানে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "ভারতের জাতীয় জীবন একমাত্র ধর্মে প্রভিষ্টিত—রাজনীতি চর্চায়, যুদ্ধবিল্ঞা পারদর্শিতায়, বাণিজ্যের উৎকর্ষে বা শিল্প সমৃক্ষিতে নহে। ধর্মই আমাদের একমাত্র আশ্রায় ও অবলম্বন এবং জাতীয় জীবনের মেরুদগুস্বরূপ। আর ইহাই পৃথিবীর নিকট আমাদের একমাত্র দেয়।"

সভার কার্য্য শেষ হইলে স্বামিজীকে রাজশকটে আরোহণ করাইরা, রাজা ও অমাত্যবর্গ পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদত্রজে রাজকীয় বাংলার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। রাজার অভিপ্রারায়সারে শকটবাহী অশ্বদিগকে মৃক্তি দিয়া সকলে মিলিয়া গাড়ী টানিতে লাগিলেন। স্বরং রাজাও তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিলেন। পাম্বানে স্বামিজী তিন দিন বড়ই আনন্দে কাটাইলেন। ঐ স্থানের এবং ইহার নিকটবর্ত্তী রামেশ্বরের অনেক অধিবাসী এই সময়ে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া আপনাদিগকে ক্বতার্থ মনে করিতে লাগিল। দিতীয় দিবস স্বামিজী রামেশ্বরের মন্দির দর্শনে যাত্রা করিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়া যে দিন শেষ এই রামেশ্বরে আসিয়াছিলেন সেদিনের কথা আজ মনে পড়িল, সেদিন

· এ মহোৎসব কোণায় ছিল, যে দিন তিনি জীর্ণ-মলিন ভিক্লুকের বেশে क्मीव खांख চরণে এই मिलत बारत উপস্থিত হইরাছিলেন! वाहा इউক, স্বামিজীর গাড়ী বধন মন্দির সন্নিধানে পৌছিল তথন এক বৃহতী জনতা, হস্তী, উট্ট, অশ্ব, মন্দিরের চিহ্নিত পতাকা, দেশী সঙ্গীত এবং অন্তান্ত সত্মানের চিহ্ন লইয়া উপ্রস্থিত হইল। মন্দিরে উপস্থিত रहेरात भन्न सामिको ७ छाँरात भिग्रवर्गतक मनित्तत्र मनिमानिका छ হীরা জহরত প্রভৃতি রত্নাদি দেখান হইল। স্বামিজী সমস্ত মন্দিরটি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—তাঁহাকে মন্দিরের অভূত কারুকার্য্য ও স্থাপত্য কৌশলাদি প্রদর্শিত হইতে লাগিল। সহস্র স্তম্ভোপরি স্থাপিত চাঁদনীটিও স্বামিজী দেখিলেন। অবশেষে তাঁহাকে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা হইল। তথন সেই প্রাচীন শিবমন্দিরের স্থবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণতলে দণ্ডারমান হইয়া তিনি "তীর্থমাহাত্ম ও উপাদনা" সম্বন্ধে একটা হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা मिलन। প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, শিবের অর্চনা শুধু মন্দিরস্থ বিগ্রহের व्यक्तना नरह, किन्छ मीन मतिज व्याजूदात मर्था रव छोवत्रशी मिव व्याह्न তাঁহারই অর্চনা। শ্রীগুক্ত নাগলিক্ষম্ মহাশম্ন তামিল ভাষায় সকলকে বক্তৃতার মর্ম বুঝাইয়া দিলেন। রামনাদাধিপতি ভাবে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। পরদিন স্বামিজীর উপদেশের স্বার্থকতা সম্পাদনের জ্ঞ্য তিনি শত সহস্র ছঃখী ব্যক্তিকে আহার্য্য ও বন্ধ বিতরণ করিলেন এবং এই ঘটনার স্বরণার্থ সেই স্থানে প্রায় ত্রিশ হাত উচ্চ এক স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া ততুপরি নিয়লিখিত পংক্তি কয়ট কোদিত করাইলেন—

# "সত্যমেব জয়তে"

"পশ্চিম প্রদেশে বেদান্ত ধর্ম প্রচারে অশ্রুতপূর্ব সফলতা লাভ

করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দ স্বীর ইংরাজ শিষ্যগণের সহিত ভারতভূমির যে স্থলে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন সেই পবিত্র স্থান নির্দেশ করিবার জন্ম রামনাদাধিপতি ভাস্কর সেতুপতি কর্তৃক এই স্বারকস্তম্ভ প্রোথিত হইল। সন ১৮৯৭, ২৭শে জানুয়ারী।"

পাখান হইতে আবার জাহাজে চড়িয়া ভারতে আসিতে হইল। ভারতে পৌছিয়া রামনাদের রাজার ছত্রে স্বামিজী প্রাতর্ভোজন সমাপন করিলেন। তারপর তিরুপিলানি নামক স্থানে পৌছিলে তথাকার অধিবাদিগণ স্বামিজীকে অভার্থনা করিলেন। প্রাককালে রামনাদ দেখা গেল। সমুদ্রতীর হইতে স্বামিজী বরাবর গোশকটে যাইতেছিলেন, কিন্তু রামনাদের নিকটে পৌছিলে তাঁহাকে একথানি স্থদৃশ্য নৌকায় তুলিয়া একটি বৃহৎ হ্রদের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। দাক্ষিণাত্যে এরপ অনেক বড় বড় হ্রদ আছে। স্থতরাং রামনাদে উক্ত বিশাল হ্রদোপকূলে স্বামিজীর অভ্যর্থনার বন্দোবন্ত হইয়াছিল। হ্রদতীরে অভ্যর্থনা হওয়ার দরুণ সভাও বেশ জমিয়াছিল। গুড উইন সাহেবের লিখিত বুতান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, স্বামিজী রামনাদে অতি উচ্চ সন্মান পাইয়াছিলেন। তিনি তারে উত্তীর্ণ হইবামাত্র তোপধানি হইতে লাগিল এবং নভন্তলে তারকাকারে বিচিত্রবর্ণের আতসবাজী উঠিতে লাগিল। রামনাদের রাজা অবশু অভার্থনাকারীদের অগ্রণী। তিনি चन्नः चामिकीरक অভার্থনা করিয়া লইয়া রামনাদের কয়েকটি সম্রান্ত বাক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। অনন্তর স্বামিজী রাজার গাড়ীতে চড়িয়া রাজভাতা পরিচালিত রাজার শরীররক্ষকগণের বারা বেষ্টিত হইয়া চলিতে লাগিলেন এবং রাজা নিজে সমবেত জনতার নেতৃত্বরূপ হইরা স্বামিজীর অনুধাবন করিতে লাগিলেন।

বাস্তার হুই ধারে শত শত মশাল জ্বলিতেছিল এবং দেশী ও বিলাতি . হই প্রকার বাভধ্বনিতে চতুর্দ্দিক গমগম করিতেছিল। স্বামি**ন্দী** জাহাজ হইতে নামিবার পর নগর প্রবেশ পর্যান্ত বিলাতি ব্যাত্তে 'হের ঐ আসিছে বিজয়ী বীর' এই স্থরটি বাজান হইতেছিল। অর্দ্ধেক পথ এইরূপে আসা হইলে স্বামিন্ধী রাজার অন্তুরোধে একটি স্থচারু রাজশিবিকায় আরোহণ করিয়া 'শল্পর ভিলা' নামক প্রাদাদে উপনীত হইলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর বৃহৎ সভাগৃহে স্বামিজীকে বসান হইল। ইতোমধ্যে তথায় লোকের ভিড় হইরা গিয়াছিল। स्रामिकीत्क त्मिथेवामांज চातिमित्क डेटेक्टःस्रदत क्रम्सनि ७ डे९मव কোলাহলের ধুম পড়িয়া গেল। রাজা প্রথমে স্বামিজীর বহু প্রশংসা করিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন এবং তাঁহার ভাতা রাজা দিনকর সেতৃপতিকে, রামনাদবাসীর পক্ষ হইতে স্বামিজীকে প্রদত্ত নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করিতে বলিলেন। পাঠ শেষ হইলে পত্ৰথানি বিচিত্ৰ কাৰুকাৰ্য্য খচিত একটি স্থৰ্ণ মণ্ডিত পেটিকায় कतिया यामिकीत रुख छे अरात्रयक्षण थानान कता रहेन।

# রামনাদ অভিনন্দন

· শ্রীপরমহংস যতিরাজ দিথিজয় কোলাহল সর্বমতসম্প্রতিপর পরম-যোগেশ্বর শ্রীমন্তগবচ্ছীরামক্বঞ্চপরমহংসকরকমলসঞ্জাত রাজাধিরাজদেবিত শ্রীবিবেকানন্দস্বামি পৃজ্যপাদেবু—

স্থামিন্!

এই প্রাচীন ঐতিহাসিক সংস্থান সেতৃবন্ধন রামেশ্বর বা রামনাথ পুরম্ বা রামনাদের অধিবাসী আমরা আমাদের এই মাতৃভূমিতে সাদরে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। যে স্থান সেই মহাধর্মবীর আমাদের পরম ভক্তিভাঙ্গন প্রভু শ্রীভগবান রামচন্দ্রের পদার্পণে পবিত্র হইরাছে সেইস্থানে ভারতে প্রথম পদার্পণের সময় আমরা যে প্রথমেই আপনাকে আমাদের স্থান্তের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতে সমর্থ হইরাছি, ইহাতে আমরা আপনাদিগকে মহা সোভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেছি।

আমাদের মহান্ স্নাত্ন ধর্মের প্রকৃত মহত্ত্বপাশ্চাত্যদেশের মনীষিগণের চিত্তে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্ম আপনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসার্হ এবং ঐ চেষ্টায় যে অভূতপূর্ব স্থফল ফলিয়াছে, তাহাতে আমরা অকপট আনন্দ ও গৌরব অস্তুত্ব করিয়াছি। আপনি অপূর্ব্ব বাগ্মিতা সহকারে ও অভ্রান্ত স্পষ্ট ভাষায় ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করাইয়া দিয়াছেন যে, হিন্দুধর্মাই আদর্শ সার্বভৌম ধর্ম আর উহা সকল জাতি ও সকল ধর্মাবলম্বী নরনারীরই প্রকৃতির উপযোগী। আপনি মহানিঃস্বার্থ ভাবের প্রেরণায় মহোচ্চ উদ্দেশ্য প্রাণে লইয়া ও মহা স্বার্থত্যাগ করিয়া বহু দেশ, নদ নদী, সমুদ্র ও মহাসমুদ্র পার হইয়া অতুল ঐশ্বর্যশালী ইউরোপ ও আমেরিকায় সত্য ও শান্তির সংবাদ বহন করিয়াছেন এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার জয় পতাকা উড়াইয়াছেন। আপনি উপদেশ ও জীবন উভয়তঃ সার্কভৌম ভ্রাতৃভাবের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যে পরিণতির সম্ভাবনীয়তা দেথাইয়াছেন। সর্ব্বোপরি, আপনার পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রচারের ফলে গৌণভাবে ভারতের উদাসীন পুত্র-ক্সাগণের প্রাণেও অনেক পরিমাণে তাহাদের পূর্বপুরুষদের আধ্যাত্মিক মহন্ত্রে ভাব জাগরিত হইয়াছে এবং তাহাদের পরম প্রিয় অমূল্য ধর্মের চর্চা ও অমুষ্ঠানে একটা আন্তরিক আগ্রহ জনিয়াছে।

এইরপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভর প্রদেশের আধ্যান্মিক পুনরুখানের

## দক্ষিণ ভারতে

40 C

জন্ম আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিরাছেন, তজ্জন্ম আপনার প্রতি বাক্যের দারা ক্বতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। আপনার অন্ততম অন্থরক শিশু, আমাদের রাজার প্রতি আপনি যে বরাবরই পরম অন্থ্রহ প্রকাশ করিরা আসিতেছেন, একথা উল্লেখ না করিলে এই অভিনন্দনপত্র অসম্পূর্ণ থাকিরা যায়। আপনি অন্থ্রহপূর্বক তাঁহার রাজ্যে প্রথম পদার্পন করার জন্ম তিনি আপনাকে যেরপ সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, তাহা তিনি ভাষার প্রকাশে অসমর্থ।

উপসংহারে আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা করি বে, তিনি বেন, আপনি যে কল্যাণকর কার্য্য এত স্থলরব্ধপে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পরিচালন করিতে আপনাকে দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য ও বল প্রদান করেন। আপনার পরমভক্ত আজ্ঞাবহ শিশ্য ও সেবক-গণের শ্রনা ও প্রেমসহকৃত এই অভিনন্দন।

রামনাদ

२०८म काल्यात्री, >৮৯१

প্রত্যান্তরে স্বামিজী ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনের প্রয়োজন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া একটি স্থমধুর ও ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতার প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন, ভারত আবার জাগিয়াছে। বড় স্থন্দর ভাষায় তিনি কথাটি বলিয়াছিলেন। যথা—

শুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে। মহাদ্রংথ অবসান-প্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দ্রে থাকুক, কিম্বদন্তী পর্যান্ত যে স্থদ্র অতীতের ঘনাদ্বকার ভেদে অসমর্থ তথা হইতে এক অপূর্ব্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান ভক্তি কর্মের অনন্ত হিমালয়ম্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতি গৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃত্ব অথচ দৃঢ় অন্ত্রান্ত ভাষার কোন অপূর্ব্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। বতই দিন যাইতেছে ততই যেন উহা স্পষ্টতর, ততই যেন উহা গন্তীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অন্থিমাংসে পর্যান্ত প্রাণসঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে দে দেখিতেছে না, বিক্রতমন্তিক্ষ যে সে ব্রিতেছে না যে আমাদের এই মাতৃভূমি তাহার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ই হার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রায় আচ্ছর হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে আর ই হাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবেনা; কুন্তুকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।"

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে রাজা প্রস্তাব করিলেন, স্বামিজীর রামনাদে শুভ পদার্পণের স্থৃতিচিহুস্বরূপ এই স্থান হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইয়া মাক্রাজ ছভিক্ষ ফণ্ডে প্রেরিত হউক।

রামনাদে অবস্থান কালে বহু ব্যক্তি স্থামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। একদিন তিনি এখানকার খৃষ্টান স্থলগৃহে একটি বক্তৃতা দেন এবং আর একদিন তাঁহার সম্মানার্থ রাজপ্রাসাদে এক দরবার হয়। এখানে স্থামিজীকে সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় অনেকগুলি অভিনন্দন দেওয়া হয়। তিনিও একটি স্থলর ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। তাহাতে বলেন, রামনাদাধিপ যদিও সাংসারিক পদমর্য্যাদায় খৃব উচ্চ তথাপি তাঁহার চিত্ত সর্বাদা ঈশ্বরে মৃক্ত এবং এই কারণে তিনি রামনাদ্পতিকে রাজবি উপাধিতে ভূষিত করিলেন। অতঃপর রাজার একান্ত অম্বরোধে স্থামিজী ভারতে শক্তি উপাদনা সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন। ইহা ফনোগ্রাফে তোলা হয়। রবিবার সন্ধ্যাকালে এই

দরবার হয়। ঐ দিনই মধ্যরাত্তে তিনি রামনাদ হইতে মাজ্রাজ বাত্রা করিলেন।

রামনাদ পরিত্যাগের পর স্বামিন্ধী প্রথমে পরমক্ডিতে আদিলেন।
তৎস্থানবাদিগণ পরম সমারোহ সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনার আরোজন
করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামিন্ধীকে একথানি অভিনন্দন পত্র প্রদান
করেন। এই অভিনন্দন পত্রে তাঁহারা স্বামিন্ধীর পাশ্চাত্য প্রদেশে
হিন্দুধর্ম প্রচারের সফলতায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, "আপনার
সঙ্গে যে পাশ্চাত্য শিশ্বগণ রহিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত
হইতেছে যে, পাশ্চাত্যেরা আপনার ধর্মোপদেশ শুরু শুনিয়া ও উহাতে
সায় দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—উহা তাহাদের জীবনকে পর্যান্ত পরিবর্ত্তিত
করিয়া দিয়াছে। আপনার অভ্ত শক্তি দেখিয়া আমাদের সেই
প্রাচীন ঝিবিদিগের কথা শ্বতিপথে উদিত হইতেছে, যাঁহারা তপত্রা
ও আত্মশংবম ঘারা পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়া মানবজ্বাতির প্রকৃত
আচার্য্য ও নেতা হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

পরমকৃতি হইতে স্বামিলী মনমহরার উপস্থিত হইলেন। মনমহরা ও তৎসমীপবর্ত্তী শিবগঙ্গার জমিদার ও অক্সান্ত অধিবাসিগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। প্রথমে এই স্থানে স্বামিজী আসিতে পারিবেন না এই মর্ম্মে তার করা হয়। ইহাতে তাঁহারা অতীব হৃঃখিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে স্বামিজীর আগমনে সকলেই পরম পুল্রিত হইলেন ও আপনাদিগকে ধন্ত জ্ঞান করিলেন। অভিনন্দন পত্রের একত্বনে তাঁহারা বলিলেন, "পাশ্চাত্য উদরস্ক্র জড়বাদ যে সময়ে ভারতীয় ধর্ম্ম-ভাবসমূহের উপর জীব্র আক্রমণ করিতেছিল, সেই সময়ে আপনার স্থায় একজন শক্তিশালী আচার্য্যের অভ্যদয়ে ধর্মজগতে বুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিখাস—আমাদের ধর্ম ও দর্শনক্রপ

#### স্বামী বিবেকানন্দ

40b

অম্ল্য স্বর্ণের উপর যে ধ্লিরাশি কিছুকালের জন্ত সঞ্চিত হইয়ছিল, তাহা দ্র হইয়া আপনার তীক্ষ্ণ প্রতিভারপ মৃদ্যাযন্ত্রের সাহায্যে প্রচলিত মৃদ্যারপে জগতের সর্বত্র ব্যবহৃত হইবে। আপনি যেরপ উদারভাবে চিকাগোর ধর্মমহাসভায় সমবেত অসংখ্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমক্ষে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের স্থির বিশ্বাস—আমাদের পৃজনীয় মহারাণীর রাজ্যে যেমন স্থ্য অন্ত যায় না, তেমনি আপনারও ধর্ম্মরাজ্য জগতের সর্বত্র বিস্তৃত হইবে।"

মনমহরা অভিনন্দনের উত্তর দান করিয়া স্থামিজী অবশেষে মহরার পৌছিলেন। মহরা একটা প্রাচীন বিহাচর্চার স্থান এবং আজও পর্যান্ত বহু প্রাচীন রাক্ষ্যসমূহের স্মৃতি ও অনেক উত্তমোত্তম মন্দিরাদি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এখানে রামনাদরাজের একটি স্থন্দর বাংলা আছে। স্থামিজী সেইখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে একটি মথমলের খাপে করিয়া তাঁহাকে নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইল।

## "পরম পূজাপাদ স্বামিজী,

মহুরাবাদী আমরা হিন্দুসাধারণ আমাদের এই প্রাচীন পবিত্র নগরীতে আপনাকে অন্তরের সহিত পরম শ্রদ্ধাসহকারে স্বাগত সম্ভাবণ করিতেছি। আমরা আপনাতে হিন্দু সন্ন্যাসীর জীবস্ত উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আপনি সংসারের সমৃদ্য বন্ধন ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনরূপ মহান্ পরহিত্রতে নিযুক্ত হইরাছেন্। আপনি নিজ জীবনেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্মের সহিত বাহু অনুষ্ঠানের অচ্ছেল্ড সম্বন্ধ নাই, কেবল উন্নত দার্শনিক ধর্মই ত্রিতাপ-তাপিত জীবকে শাস্তিদানে সমর্থ।

"আপনি আমেরিকা ও ইংলগুবাসীকে সেই ধর্ম ও দর্শনকে শ্রদ্ধা করিতে শিথাইরাছেন, যাহা প্রত্যেক মানবকে তাহার নিজের অধিকার ও অবস্থা অমুযায়ী উপায়ে উন্নতিপথে আরোহণে সাহায্য করে। যদিও গত চার বৎসর আপনি পাশ্চাতাদেশবাসীকেই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি এই দেশেও সেই সকল বক্তৃতা ও উপদেশ কম আগ্রহ সহকারে পঠিত হয় নাই এবং উহা বিদেশাগত উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান জড়বাদের প্রভাবকেও সমুচিত করিতে কম সাহায্য করে নাই!

"ভারত যে আজ পর্যান্ত জীবিত রহিরাছে তাহার কারণ, তাহাকে জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপ মহাব্রত সাধন করিতে হইবে। কলিষ্ণের অন্তর্মবর্ত্তী এই উপযুগের শেষভাগে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের আবিভাবে আমরা নিশ্চিত বৃদ্ধিতেছি, শীঘ্রই অনেকানেক মহাত্মা আবিভূতি হইরা এই ব্রত উদ্যাপন করিবেন।

"আপনি ভারতীয় দর্শনের যে স্থন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেজগু আনন্দপ্রকাশ ও সহস্র মন্থ্যাজাতির যে অমৃল্য উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞদ্বরে স্থীকার—এই ছই বিষয়ে প্রাচীন বিভার লীলাভূমি, স্থন্দরেশ্বরদেবের প্রিয়, যোগিগণের পবিত্র দ্বাদশান্তক্ষেত্র এই মছরা ভারতের অগু কোন নগরীর অপেক্ষা পশ্চাদ্গামী নহে জানিবেন।

"আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবন, উল্লম ও বল প্রদান করুন এবং জগতের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত রাখুন।"

তিন সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত নানাস্থানে ভ্রমণ ও দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া স্বামিজীর শরীর অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি শেষের কয়েক স্থানে তাঁহার আর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবার মত

#### স্বামী বিবেকানন্দ

অবস্থা ছিল না। কিন্তু তথাপি তিনি নিজ স্বচ্ছলতা বা শরীরের প্রতি বিন্দুমাত লক্ষ্য না করিয়া কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর হইলেন এবং মহুরা অভিনন্দনের উত্তরে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। এই স্থানে অবস্থিতিকালে তিনি একদিন তত্ত্তত্য স্থবিখ্যাত মন্দির দর্শন করিতে গেলেন। এই মন্দির ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দিরসমূহের অন্ততম এবং উহার স্থাপত্যকার্য্য অতি স্থন্দর। স্থামিজী ও তাঁহার ইউরোপীর শিশ্তগণ মন্দিরস্থ ধনরত্নাদি দর্শন করিলেন। ইহার মধ্যে একটি ছপ্রাপ্য গব্দমতি ছিল। সন্ধ্যার টেনে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলযোগে স্বামিজী মহুরা হইতে কুগুকোণম্ যাত্রা করিলেন। প্রত্যেক ষ্টেশনে শত শত লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ম সমবেত হইয়াছিল। অতি নগণ্য গ্রাম হইতেও লোক আসিয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যপ্রদান ও সাদর সম্ভাষণ দ্বারা আপ্যাহিত করিয়াছিল। তিনি সকলকেই মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিতে লাগিলেন এবং সহাস্ত বদনে তাহাদের প্রদত্ত উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিলেন। সর্বত্রই তাঁহাকে হ'এক দিন থাকিবার জন্ম অমুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু সময়সংক্ষেপ বলিয়া ও শরীরের ক্লান্তিনিবন্ধন তিনি সে অভুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাত্তি চারিটার সময় গাড়ী যখন ত্রিচিনপল্লীতে পৌছিল তখন দেখা গেল সহস্রাধিক লোক তাঁহার জম্ম অপেকা করিতেছে। গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র ভাহারা তাঁহাকে এইট অভিনন্দন প্রদান করিল। তাহাতে বলিল, "আমরা আশা করিয়াছিলাম আপনি অন্ততঃ একদিন এথানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কুতার্থ করিবেন। যাহা হউক, মান্দ্রাজবাসীরা যে শীঘ্রই আপনাকে পাইবে ইহাই ভাবিয়া আমরা পরম আনন্দবোধ করিতেছি।" ত্রিচিনপল্লীর জাতীয় উচ্চ বিখ্যালয়ের পরিচালক সমিতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

620

### দক্ষিণ ভারতে

633

এবং ছাত্রবৃন্দও স্বামিজীকে স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করেন। স্বামিজীকে অবশ্র খুব সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল। তাঞ্জোরে কয়েকদিন পরে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর উৎসব ও লোকস্মাগম হইরাছিল। পথিমধ্যে তিনি বেরূপ সাদর অভার্থনা পাইতেছিলেন তাহা হইতেই কুন্তকোণমে তাঁহার কিন্ধপ অভার্থনা হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। প্রকৃতপক্ষে হইয়াছিলও তাহাই। কুন্তকোণমবাসীরা তাঁহাকে পাইয়া অত্যধিক আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। এই নগর সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধান ধর্মকেন্দ্র ও নানা ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি-বিজড়িত। এখানে স্বামিদ্রী তিন দিন থাকিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন; কারণ বেশ বুঝিতে পারা গেল, মাল্রাজে ইহা অপেকাও গুরুতর কাও হইবে। কুন্তকোণমে হিন্দুসমাজ ও হিন্দু ছাত্রবুন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ছুইটি অভিনন্দন দেওয়া হয় এবং স্বামিজী উত্তরে 'বেদান্তের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে বহু বিষয়ে আলোচনা করিয়া প্রসম্বক্রমে বলেন, আমাদের সর্ব্ধপ্রকার তুর্দশা, অবনতি ও তুঃখকষ্টের জন্ম একমাত্র আমরাই দায়ী; আমরাই আমাদের দেশের সাধারণলোককে পদদলিত করিয়া তাহাদিগকে নীচ জাতিতে পরিণ্ত করিয়াছি এবং প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে এক্ষণে ব্রাহ্মণাপেক্ষা চণ্ডালের শিক্ষাতেই অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। উপসংহারে তিনি বলেন, "হে হিন্দুগণ, তোমাদিগকে ইছাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই জাতীয় মহান্ অর্ণবপোত শত শত শতাকী ধরিয়া হিন্দুজাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে, হয়ত উহা কিঞ্চিং জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে আমাদের ভারতমাতার সকল সন্তানেরই প্রাণপণে এই সকল ছিদ্রবন্ধ ও পোতের জীর্ণসংস্থার করিবার



652

## স্বামী বিবেকানন্দ

চেষ্টা করা উচিত। আমাদের স্বদেশবাসীকে এই বিপদের কথা জানাইতে হইবে—তাহারা জাগ্রত হউক; তাহারা এ দিকে মনঃসংযোগ কর্মক। আমি ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যান্ত উচৈঃম্বরে লোকদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত করিয়া নিজেদের অবস্থা বৃষিয়া ইতি-কর্ত্তব্য সাধন করিতে অহ্বান করিব। ইত্যাদি—"

কুস্তকোণন্ হইরা স্বামিঞ্জী মান্দ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে প্রায় সকল ষ্টেশনেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম পূর্ব্বের ন্থায় জনতা দেখা যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ মায়াবরন্ ষ্টেশনে লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। তথায় প্রীবৃক্ত ডি, নাটিনা আয়ার প্রমুখ একটি কৃত্র কমিটী তাঁহাকে ষ্টেশন প্রাট্করমের উপর একটা অভিনন্দন প্রদান করিলেন। উত্তরে তিনি সকলকে ধন্মবাদ দিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি বিশেষ কোন বড় কাজ করি নাই। আমা অপেক্ষা আর যে কেই ইহা আরপ্ত ভাল করিয়া করিতে পারিতেন। তবে আমার প্রভু যাহা আমাকে করিতে পাঠাইয়াছিলেন আমি শুরু তাহাই সমাধা করিয়া আদিয়াছি। আমার কৃত্র শক্তি যে আপনাদের সহাম্ভূতি লাভ করিয়াছে ইহাতেই আমি ধন্ম।" আরপ্ত বলিলেন, অন্ম কোন সময় তিনি মায়াবরমে আদিবার চেষ্টা করিবেন। মহা উৎসাহধ্বনির মধ্যে টেন ছাড়িয়া দিল। চতুদ্দিক 'জয় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজকি জয়' রবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

মাক্রাজে যাইবার পথে প্রত্যেক ষ্টেশনে পূর্ব্বৎ ভিড় হইতে লাগিল।
একস্থানে এমন হইয়াছিল যে সেথানকার লোকেরা ষ্টেশন মাষ্টারকে
অস্ততঃ ছই চারি মিনিটের জন্মও ট্রেনটি থামাইতে অমুরোধ
করিয়াছিল। কিন্তু সে ষ্টেশনে ঐ ট্রেন থামিবার কথা নহে। স্কুতরাং
ষ্টেশন মাষ্টার তাহাদিগের কথার কর্ণপাত করিলেন না। যথন পুনঃ

#### দক্ষিণ ভারতে

639

পুন: অমুরোধ করিয়াও কোন ফল হইল না, তথন সেই সহস্রাধিক লোক দূরে দ্রেন আদিতেছে দেখিয়া অধীরভাবে উন্মন্তবৎ রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়িল। ষ্টেশন মাষ্টার গতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন। গার্ড সাহেব ব্যাপারটি আন্দাঙ্কে কতক অমুমান করিলেন এবং অতগুলি লোকের প্রাথনাশ হইবে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইতে আদেশ দিলেন। গাড়ী থামিবামাত্র দলে দলে সকলে স্বামিন্তীর কামরার দিকে ছুটিতে লাগিল। তিনি তাহাদের এবস্প্রকার ভক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং কয়েক মৃহুর্ত্তের জন্ম তাহাদের সন্মুখবর্ত্তী ইইয়া হন্তপ্রসারণপূর্বক আশীর্কাদ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

#### মান্দ্রাজে

भावादतम रहेरा सामिकी मालाक भी हिलन। यथन रहेन मालाक পৌছিল তথন দেখা গেল, সহস্ৰ সহস্ৰ ব্যক্তি স্বামিন্সীকে অভ্যৰ্থনা করিবার জন্ম সমবেত হইয়াছে। স্বামিজীর আগমনের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে মান্দ্রাজে তাঁহার অভার্থনা উপলক্ষে বিশেষ উৎদাহ-লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। মান্দ্রাঙ্গ হাইকোর্টের বিখ্যাত বিচারপতি ত্রীযুক্ত হুত্রদ্ধণ্য আয়ার প্রমুখ সহরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্র ও সম্রাস্ত ব্যক্তিগণ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মাক্রাজ প্রেদি-ডেন্সির অনেক রাজা, জমিদার, সভাসমিতি ও মিউনিসিপালিটর প্রতিনিধিগণ এই ঘটনা উপলক্ষে সহরে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। नगर्ति (काथा अक्नीयुरक, काथा अविभूत्न, काथा अवा नाहिरकन-শাখাদমূহে স্কুচারুক্সপে সজ্জিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন স্থানে সপ্তদশটি বিজয়তোরণ নিশ্মিত হইয়াছিল। চতুর্দিকে পত্পত্ শব্দে বিচিত্রবর্ণের পতাকা উড়িতেছিল এবং দারে দারে ফুলের মালা ছলিতেছিল। মাঝে मात्व अवर्शकरत मीथि পाইতেছিল 'পृजनीय वित्वकानम मीर्घकीवी হউন', 'স্বাগত হে ভগবংদেবক', 'স্বাগত অতীতঋষিগণদেবক', 'স্বামী 🥍 বিবেকানন্দের প্রতি নবজাগ্রত ভারতের সানন্দ সম্বর্দ্ধনা', 'এস শান্তির অগ্রদৃত', 'এদ ঞ্রীরামক্ষের উপযুক্ত সন্তান', 'স্বাগত পুরুষদিংহ' ইত্যাদি। আর নানাবিধ সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে ছিল 'একং সদ্বিপ্রা: वहशा वमिन्छ'। এগমোর ষ্টেশনটি দূর হইতে ঠিক যেন রঙ্গমঞ্চের ভার দেখাইতেছিল এবং স্বামিজীর গমনপথ রক্তবন্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। সাজসজ্জাদর্শনে মনে হইভেছিল যেন নগরে এক বিরাট রাজস্ম যজের অন্তর্গান হইতেছে। পথপার্ষে, -গৃহদ্বারে, গবাক্ষে, অলিন্দে ও ছাদের উপর সহস্র সহস্র লোক। পথে অবিরাম লোকগতি। মান্দ্রাজে কথনও কাহাকে অভার্থনা করিবার জন্ম এরপ সমারোহ, জনসমাগম বা উৎসাহ দৃষ্ট হয় নাই—এমন কি, লর্ড রিপণ ব্যতীত, কোন প্রধান রাজপুরুবের সম্মানার্থও নহে।

चामिकी यथन दिश्मान जानियां त्नीहित्तन, जथन तक कर्ध इटेटज জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। চতুর্দ্ধিকে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। তিনি অবতরণ করিবামাত্র অভার্থনা সমিতির সভ্যেরা তাঁহার হস্তধারণ-পূর্ব্বক অগ্রদর হইলেন। তাঁহার সহিত ছিলেন তাঁহার ছইজন গুরু ভাই, सामी नित्रक्षनांनल ७ सामी निवानल এवः निष्ठ मिः छष् छेरेन। कारश्वन এবং মিদেস্ সেভিয়ার পূর্বাদিন আদিয়া পৌছিয়াছিলেন। তাঁহারা ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, আর কলম্বো হইতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পূর্ব্বোক্ত টি, জি. হারিসন সাহেব ও তাঁহার পত্নী আসিয়াছিলেন। ষ্টেশন **इटेट** निर्शमनद्यादत जानाभभितिहद्यानि इटेन। उ९भटत श्रामिकीत কণ্ঠদেশ জন্নমাল্যে বিভূষিত করা হইল এবং যন্ত্রবান্তোখিত জাতীয় সঙ্গাতধানি চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল। উপস্থিত ব্যক্তিবুন্দের সহিত সামাত্ত কথোপকথনান্তে স্বামিন্ধী গুরুত্রাতৃত্বর ও শ্রীযুক্ত স্কুব্রন্ধণ্য আয়ারের সহিত একটি স্থসজ্জিত অশ্ববানে আরোহণ করিয়া এটণি মি: বিলগিরি আয়েঙ্গারের 'ক্যাস্ল্ কার্নান' নামক ভবনাভিমুখে গমন 🦠 করিলেন। অনতিবিলম্বে ছাত্রগণ আদিয়া ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই তাঁহার গাড়ী টানিতে লাগিল এবং শত সহত্র ব্যক্তি তাঁহাদিগের অমুগমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে দর্শকর্ন উপহারপ্রদানের জন্ম ক্রমাগত গাড়ী থামাইতে লাগিল আর অনবরত স্থামিজীর উদ্দেশে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। উপহারের মধ্যে অধিকাংশই ফল,

বিশেষতঃ নারিকেল। চিন্তাদৃপেত প্রভৃতি কতিপয় স্থানে মাল্রাঞ্চরমণীরা কপ্র-চন্দন, পুল্প-ধ্পাদি এবং প্রদীপের দ্বারা স্বামিজীর আরতি করিলেন। একটা সম্রান্তবংশীয়া প্রাচীনা সেই বিষম জনতা ভেদ করিয়া স্বামিজীর সল্পুথে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন—তাঁহার বিশ্বাস স্বামিজী তাঁহার আরাধ্য 'সম্বন্ধমূর্ত্তি'র অবতার। এত গোলবোগে গন্তব্যস্থানে পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সাড়ে নয়টার সময় সেধানে পৌছিলে মাল্রাজ হাইকোটের উকীল প্রীমৃক্ত ক্রক্ষমাচারীয়ার 'মাল্রাজ বিহান্ মনোরঞ্জিনী সভা'র পক্ষ হইতে সংস্কৃত ভাষায়্র স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি অভিভাষণ পাঠ করিলেন। পরে কানাড়ী ভাষায়ও একটি অভিনন্দন পঠিত হইল। অবশেষে শ্রীমৃক্ত স্বেক্ষণ্য আয়ারের অনুরোধে সকলে সে রাত্রের মত স্বামিজীকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

মাক্রাব্দে এই অভ্যর্থনার স্থ্রপাত। কিন্তু এখানে যে তরঙ্গ উথিত হয় তাহা ক্রমশঃ হিমালয়ের পাদদেশ পর্যান্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে এই স্থান হইতেই বর্ত্তমান ভারতের নব অভ্যাদয়।

মাক্রাজে স্থামিজী নয় দিন ছিলেন এবং ছয়ট বক্তৃতা দিয়া-ছিলেন। এই বক্তৃতার বজ্রনির্ঘোষে আসমুদ্র হিমাচল আলোড়িত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী রবিবার অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে স্বামিজীকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। নিম্নে উহার সমগ্রটীর বন্ধান্তবাদ উদ্বৃত হইল।

# মান্দ্রাজ অভিনন্দন

পূজাপাদ স্বামিজি,

আমরা আপনার মান্তাজবাদী সমধর্মাবলম্বী হিন্দুগণের পক্ষ হইতে পাশ্চাতাদেশে ধর্মপ্রচারের পর এতদ্ধেশে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে আপনাকে হৃদয়ের সহিত অভার্থনা করিতেছি। অভিনন্দন করিতে হয় বলিয়া অথবা অপরের দেখাদেখি আমরা আপনাকে অভার্থনা করিতেছি না। ঈশ্বরকুপায় ভারতের প্রাচীন মহোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শসমূহ জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়া আপনি যে সত্যপ্রচাররূপ মহান কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তজ্জ্য আপনাকে আমাদের হাদরের ভালবাসা ও কুভজ্ঞতা প্রকাশের জহুই আমাদের এই চেষ্টা। চিকাগোতে যথন ধর্মহাসভার আয়োজন হইল, তথন আমাদের কতিপর স্বদেশবাসীর স্বভাবত:ই এই আগ্রহ হইল যে, উক্ত মহাসভার আমাদের এই মহান ও প্রাচীন ধর্মত যেন উপযুক্তরূপে আলোচিত হয়, যেন মার্কিন জাতির নিকট ও তাহাদের সাহায্যে সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির নিকট আমাদের ধর্ম ধথাবথরূপে ব্যাখাত হয়। ঠিক এই সময়ে সোভাগ্যক্রমে আপনার সহিত আমাদিগের সাক্ষাং হয়। আমরা তথনই সকল জাতির ইতিহাসে চিরকাল ধরিয়া যে সত্য প্রমাণিত इरेग्नार्फ, তाहा आवात উপनिक्ष कतिनाम-- अर्थार नमन्न इरेटनरे উপযুক্ত লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যথন আপনি উক্ত ধর্ম-মহাসভার হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে যাইতে স্বীকৃত হইলেন তথন আপনার অপূর্ব্ব শক্তিসমূহের পরিচয় পাইয়া আমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, উক্ত চিরম্মরণীয় ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি

460

#### স্বামী বিবেকানন্দ

অতি দক্ষতার সহিত উহার সমর্থন করিবেন। আপনি যেরূপ স্পষ্ট ভাষায় বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক ভাবে হিন্দুধর্ম্মের সনাতন মতসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে শুধু যে উক্ত মহাসভার সভ্যগণের হৃদয় বিশেষ ভাবে আক্লপ্ট হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য নরনারী উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ধর্মনিঝ রিণীর অমরত ও প্রেমরূপ স্লিল পান করিলে তাঁহারা সতেজ হইতে পারেন এবং সমগ্র মানব-সমাজ পূর্ব্বাপেকা অধিকতর, পূর্ণতর ও বিগুদ্ধতর উন্নতির ভাগী হইতে পারে, যাহা জগতে আর কখনও ঘটে নাই। ধর্মসমন্বররূপ হিন্দুধর্মের বিশেষস্বজ্ঞাপক মতটির প্রতি জগতের অস্তান্ত মহান্ ধর্মসমূহের প্রতি-নিধিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে আমরা আপনার নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। প্রকৃত শিক্ষিত ও সত্যানুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে এখন আর এরপ বলা সম্ভব নহে যে, সত্য ও পবিত্রতা কোন বিশেষ স্থানে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ কিংবা উহা কোন বিশেষ মত বা সাধন প্রণালীর একচেটিয়া অধিকার, অথবা কোন বিশেষ মত বা দর্শন অন্তান্ত গুলিকে নিরন্ত ও বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপনি ভগবদ্গীতার অন্তনিহিত মধুর সমন্বয়ভাব সমাক্রপে প্রকাশ করিয়া আপনার অনত্করণীয় মধুর ভাষায় বলিয়াছেন—'সমগ্র ধর্মজগৎ বিভিন্ন-প্রকৃতি নরনারীর বিভিন্ন অবস্থাচক্রের মধ্য দিয়া এক লক্ষ্যের দিকে গতি মাত্র।' আপনার উপর অপিত এই পহিত্র ও মহান্ কার্যাভার সমাপন করিয়াই যদি আপনি নিশ্চিত্ত হইতেন, তাহা হইলেও আপনার স্বধর্মা-বলম্বী হিন্দুগণ আনন্দ ও ধন্তবাদ সহকারে আপনার কার্য্যের অসীম গুরুত্ব স্বীকার করিত। কিন্তু আপনি পাশ্চাত্যদেশে গিয়া ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীন উপদেশকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র মানবজাতির নিকট জ্ঞানা-लाक ७ मास्त्रित स्ममानात वहन कित्रप्राह्म । द्यमान्त्रभयं द्य विद्यस्थाद

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

#### শ শাল্রাজে

७३३

যুক্তিদহ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্ম আপনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ভজ্জ্ঞ আমরা আপনাকে ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু আপনি आमारमतं धर्म ଓ मर्मन थाहारतत क्य शाही विভिन्नमाथाविभिष्टे अकृष्टि কর্মপ্রধান 'মিশন' প্রতিষ্ঠারূপ যে গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার বিষয় উল্লেখ করিতে আমাদের বিশেষ আনন্দ বোধ হইতেছে। আপনি যে প্রাচীন আচার্য্যগণের পবিত্র পথের অনুসরণ क्तिट्टिह्न, এবং যে মহান্ আচার্য্য আপনার জীবনে শক্তি সঞ্চার ক্রিয়া উহার উদ্দেগ্রদমূহকে নিয়মিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে উচ্চভাবে অফু-প্রাণিত হইয়াছিলেন আপনিও সেই উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এই মহানু কার্য্যে আপনার সমগ্র শক্তি নিযুক্ত করিতে কুতসংকল্প হইয়াছেন। আশা করি যেন ঈশ্বরক্পায় আমরাও এই মহান কার্য্যে আপনার সহযোগী হইবার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারি। আমরা সেই সর্বশক্তিমান ও পরম দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট হৃদয়ের সহিত এই প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আপনাকে দীর্ঘ জীবন ও পূর্ণ শক্তি প্রদান করেন আর আপনার কার্যাকে যেন সনাতন সত্যের শিরোভ্রণের উপযুক্ত গৌরব ও निष्तित मुक्छे नाटन अभीव्यान करतन।

উপরোক্ত অভিনন্দন পাঠের পর 'বিষংবৈদিক সভা', 'মাল্রাজ সমাজ-সংস্কার সমিতি' ও থেতড়ির মহারাজা—ই হাদিগের প্রেরিত তিনটি অভিনন্দন এবং তহ্যতীত সংস্কৃত, ইংরেজী, তামিল ও তেলেগু ভাষার রচিত আরও বিংশতিটা অভিনন্দন পাঠান্তে স্থামিজীকে নিবেদন করা হইল। স্থামিজী যথন প্রত্যুত্তর দিবার জন্ত দণ্ডায়মান হইলেন তথন যে উচ্চ কোলাহল ও জনসংঘর্ষ আরম্ভ হইল তাহা বর্ণনাতীত। দশ সহস্রেরও অধিক লোক সমাগত হইয়াছিল। অনেকে স্থানাভাবে সভার বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। যথন এই সংক্ষুর জনসমূদকে শান্ত করা অসম্ভব হইরা উঠিল, তথন স্থামিদ্রা হল হইতে বাহিরে গিয়া একথানি গাড়ীর কোচবাল্মের উপর আরোহণ করিয়া পার্থ-সারথি শ্রীক্ষের স্থায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ লোকের ভিড় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং সকলে স্থামিদ্রীর বক্তৃতা শুনিতে না পাইয়া গাড়ীর দিকে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল। স্থতরাং রীতিমত সভা হইবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। অগত্যা স্থামিদ্রী সংক্ষেপে ত্র'চার কথা বলিয়া এবং শ্রোত্বর্গকে ধন্তবাদ দিয়া সেদিনকার মত বক্তৃতা শেষ করিলেন, তিনি তাহাদিগের উৎসাহদর্শনে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "দেখিও যেন এ আগুন নিভিয়া না য়ায়।"

অভিনন্দনের প্রত্যান্তর ব্যতীত স্বামিজী মান্ত্রাজে আরও পাঁচটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন— (১) আমার সমর-পন্থা, (২) ভারতীয় জীবনে বেদান্তের নিয়োগ, (৩) ভারতের মহাপুরুষগণ, (৪) আমাদিগের উপন্থিত কর্ত্তব্য, (৫) ভারতের ভবিশ্বং। প্রথম বক্তৃতাটি ভিক্টোরিয়া হলে প্রদন্ত হয়। পূর্ব্বদিন অতিরিক্ত জনতাবশতঃ বক্তৃতা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া এই দিন তিনি মান্ত্রাজবাসীদিগের সদয় ব্যবহারের জ্বন্ত ধন্তবাদ প্রদান করিয়া বলেন, "অভিনন্দনপত্রসমূহে আমার প্রতি যে সকল স্থন্দর স্থন্দর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার জন্ত আমি কিরপে আমার ক্বত্ত্বতা প্রকাশ করিব তাহা জানি না, তবে আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে উহাদের যোগ্য করেন আর আমি যেন সারাজীবন আমাদের ধর্ম্ম ও মাতৃভূমির সেবা করিতে পারি।"

এই বক্তাটি অতিশয় দীর্ঘ এবং ইহাতে নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রধানতঃ নিজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথার উল্লেখ ও সংস্কার সম্বন্ধীয় মন্তব্যপূর্ণ বলিয়াই ইহা বিশেষভাবে পাঠের যোগ্য। এই বক্তৃতা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, থিওসফিক্যাল সোনাইটি, ব্রাশ্ধ-

সমাজ বা খৃষ্টীয় মিশনরী কোন সম্প্রদারের নিকট হইতেই তিনি আমেরি-কায় কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই, বরং তাঁহাদের অনেকে তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন।

দিতীয় বক্তৃতায় তিনি 'হিন্দু'শন্দের উৎপত্তিনির্ণয়-প্রসঙ্গের অবতারণা कतियां वरनन, हिन्दू नक यथन य अर्थि अयुक्त इरेग्ना थाकूक, य वाक्ति বেদের সর্ব্বোচ্চ প্রামাণ্য অস্বীকার করে, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার অধিকার নাই। এই বেদের সারাংশ উপনিষদ্ বা বেদান্ত; স্থতরাং বর্ত্তমান কালে সমগ্র ভারতের হিন্দুকে যদি কোন সাধারণ নামে পরিচিত করিতে হয়, তবে তাহাদিগকে সম্ভবতঃ বৈদান্তিক বা বৈদিক এই ছুইটির মধ্যে যাহা হন্ন একটা বলিলেই ঠিক বলা হন্ন। তারপর তিনি বেদ নামধের অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশি, ভারতীর সর্ক্ষবিধ ধর্ম্মত, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মেরও মূলভিত্তি এবং শাস্ত্র ও দেশাচারের পার্থক্য ও বেদব্যাখ্যায় ভাষ্যকারদিগের মতভেদ প্রদর্শন করিয়া যুগাবতার শ্রীরামক্বঞ্চদেব কি ভাবে সকল মতের সমন্বয়দাধন করিয়াছিলেন তাহা বির্ত করেন। তৎপরে তিনি উপনিবৎসমূহের অদ্ভূত ভাষার প্রশংসা করিয়া মুণ্ডকোপনিষদ্ হইতে 'দা স্থপর্ণা' ইত্যাদি বাক্য উদ্ভূত করিয়া প্রমাণ করেন, উপনিবং-তত্ত্বের আরম্ভ বৈতবাদেও সমাপ্তি অবৈতে এবং পুরাণের গল্প ত্যাগ করিয়া উপনিষদের তেজ অবলম্বন করিতে উপদেশ निया वर्णन, "मम्ब कीवन आमि এই महानिका পाইয়ाছ—উপনিষদ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, হর্বনতা ত্যাগ কর। মানব কাতর क्छ बिखामा करत, मानरवत इर्वना कि नारे ? छेर्शनियत वरतन. আছে বটে, কিন্তু অধিকতর হুর্ব্বগতার দারা কি এই হুর্ব্বগতা দূর হইবে? मत्रना निज्ञा कि मत्रना मृत श्रेट्त ? পাপের ছারা कि পাপ দূর श्रेटत ? উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই 'অভীঃ', 'ভয়শুন্ত হও' এই বাক্য বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ'—'ভঃশৃখ্য' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। অভীঃ—ভয়শৃন্ত হও; আর আমার মনশ্চকুর সমক্ষে সদূর অতীত হইতে সেই পা\*চাত্যদেশীয় সম্রাট আলেকজাণ্ডারের চিত্র উদিত হইতেছে—আমি যেন দেখিতেছি, সেই দোদিওপ্রতাপ সমাট সিক্সনদের তটে দাঁড়াইয়া অরণাবাসী, শিলাথণ্ডোপবিষ্ট, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, স্থবির আমাদেরই জনৈক সন্যাসীর সহিত আলাপ করিতেছেন—সম্রাট্ সন্ন্যাসীর অপূর্বে জ্ঞানে বিশ্বিত হইয়া তাঁহাকে ধনমানের প্রলোভন দেখাইয়া গ্রীসদেশে আদিতে আহ্বান করিতেছেন। সন্ন্যাদী অর্থ ও মানের প্রলোভনের কথা শুনিয়া হাস্ত সহকারে তাঁহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত इट्टलन; ज्थन मुबार निक ताक्ष अञान अकान कित्रा विनालन, 'यि जार्शन ना जारमन, जामि जारमारक मातिया रकनिव'; তথন সন্মাসী উচ্চহাত্ত করিয়া বলিলেন, 'ভূমি এথন বেরূপ विनित्न, জीवत्न এরপ गिथा। कथा आंत्र कथन ७, वन नारे। आगांत्र মারে কে? জড়জগতের সুমাট তুমি আমার মারিবে? তাহা कथनहे इहेटल পाद्र ना। आगि हिट्युयक्तभ, অজ ও अक्षत्र; আমি কথনও জন্মাই নাই, কথন মরিব না, আমি অনন্ত, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ। তুমি বালক, তুমি আমায় মারিবে ?' ইহাই প্রকৃত তেজ, ইহাই প্রকৃত নির্ভীকতা। বন্ধুগণ! উপনিষহক্ত এই তেজম্বিতাই এক্ষণে বিশেষভাবে আমাদের জীবনে পরিণত করা আবশুক হইরা পড়িয়াছে ।"

তৃতীয় বক্তৃতায় তিনি বলেন, ধর্মজীবন লাভ করিতে হইলে ঋষি হইতে হইবে—ঋষি অর্থাং যিনি ধর্মকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

### মান্দ্রাজে

७२.७

তারপর শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও গীতা প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ ইইতে ভগবান বৃদ্ধদেব, জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্যা, মহাস্কৃত্ব রামাস্থলাচার্যা, প্রেমাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণতৈত্তম এবং জ্ঞান-ভক্তি-সমন্ব্যাচার্যা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব —সকলের জীবন আলোচনা ও তাহা ইইতে কি শিক্ষালাভ হয় তাহা বর্ণনা করেন।

চতুর্থ বক্তৃতাটি ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতিতে প্রদন্ত হয়। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, আমেরিকা গমনের পূর্ম্ব এই সমিতির সভাগণের সহিত স্থামিজীর পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত নানাবিষয়ে আলোচনা হওয়াতে ক্রমশঃ মান্দ্রাজ্বাসীরা তাঁহার অভুত ক্রমতাবলীর পরিচয় পান এবং অবশেষে তাঁহাদের চেষ্টাতেই তিনি চিকাগোধর্মমহাসভায় হিল্পধর্মের প্রতিনিধিরপে প্রেরিত হন। এই সকল কারণে এই বক্তৃতাটি বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য।

শেষ বক্তৃতাটি একটি বৃহৎ তাঁব্র মধ্যে প্রদন্ত হয়, তাহাতে প্রায় চারি সহস্র ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

উপরি উক্ত বক্তৃহাগুলি ব্যতীত 'ঢেল্লাপুরী অন্নদানম্' নামক এক দাতব্য ভাণ্ডারের সাম্বংসরিক অধিবেশনে স্বামিন্ধী সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইস্থানে একজন বক্তা অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণজাতিকে ভিক্ষাদান-প্রথার দোষ প্রদর্শন করেন। স্থামিন্ধী ঐ বিষয়ে বলেন, "এই প্রথার ভাল মন্দ ছু' দিকই আছে। ব্রাহ্মণগণই হিন্দুজাতির সমৃদয় জ্ঞান ও চিন্তাসম্পত্তির রক্ষকস্বরূপ। যদি তাঁহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অয়ের সংস্থান করিতে হয়, তবে তাঁহাদের জ্ঞানচর্চার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিরে ও সমগ্র

ভারতের অবিচারিত দান ও অক্তান্ত জাতির বিধিবদ্ধ দানপ্রথার



স্বামী বিবেকানন্দ

**७**२8

তুলনা করিয়া স্বামিজী বলিলেন, "ভারতের দরিত্র মৃষ্টিভিফা লইয়া সম্ভোষ ও শান্তিতে জীবনযাপন করে, পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রকে व्याह्मिल्मादत भन्नीवथानाम याहेटल वाधा कन्ना हम ; मालूय किछ আহার অপেকা স্বাধীনতা ভালবাদে, স্থতরাং দে গরীবধানায় না যাইয়া সমাজের শক্ত, চোর, ডাকাত হইয়া দাড়ায়। ইহাদিগকে শাসনে রাথিবার জন্ম আবার অতিরিক্ত পুলিশ ও জেল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে সমাজকে অতিশয় বেগ পাইতে হয়। সভ্যতা নামে পরিচিত ব্যাধি যতদিন সমাজ্শরীর অধিকার করিয়া থাকিবে, ততদিন দারিদ্র্য থাকিবেই, স্থতরাং দরিদ্রকে সাহায্যদানেরও আবশ্রক থাকিবে। এথন হয় ভারতের স্থায় অবিচারিতভাবে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অন্ততঃ সন্মাসিগণকে (তাঁহাদের মধ্যে সকলে অপকট না হইলেও) আহার লাভ করিবার জন্ম শান্ত্রের ছু'চারটা কথাও শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে, অথবা পাশ্চভাূজাতির স্থায় বিধিবদ্ধভাবে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অতি ব্যয়সীয়া দরিজ্ঞ:খ-নিবারণ প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে এবং যে আইনের ফলে ভিক্ষুককে চোর ভাকাতে পরিণত করিয়াছে। এই ছুইটা ছাড়া পথ নাই। এখন কোন্ পথ অবলম্বনীয়। একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে।"

স্বামিজী একদিন মান্দ্রাজ সমাজ-সংস্কার সমিতির সভাগৃহেও গমন করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজবাসীরা তাঁহাকে ঐস্থানে একটি কেন্দ্র খুলিবার জ্যু অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, "এ সময়ে নহে। ইহার পরে আমি কাহাকেও পাঠাইয়া দিব।"

ইতোমধ্যে তিনি পাশ্চাত্যবাসী শিষ্য ওভক্তদিগের নিকট হইতে পত্রাদি পাইতেছিলেন। তাঁহারা সেথানে তাঁহার আরন্ধ কার্য্যের ক্রমিক উন্নতি ও বিস্তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে স্থণী করিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ধন্তবাদ ও ক্বভজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছিলেন। অস্তাম্ত পত্রের মধ্যে নিম্নলিথিত পত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি প্রিয় স্কৃষ্ণ ও ভ্রাতঃ,

আমেরিকার বেদান্তধর্ম ও বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যার কার্য্যে
আপনি যেরপ পারদর্শিতা প্রদর্শন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে
যেরপ ওংস্ক্রকা ও অন্থসদ্ধিৎসা স্কলন করিরাছেন, তাছাতে আমরা ধর্ম,
দর্শন ও নীতিশান্ত্রের তুলনামূলক আলোচনাকারী এই কেম্ব্রিক্ত কনফারেন্সের সভাগণ ভবৎক্রত সেই কার্য্যকে বিশেষ মূল্যবান বলিরা স্বীকার করিতে অতিশর আনন্দবোধ করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস আপনি ও আপনার সহকারী স্বামী সারদানন্দ যে ভাবে এই ব্যাখ্যা করিরাছেন, তাহাতে যে কোন গভীর তত্ত্ব আস্বাদনেরই স্থথ আছে ভাহা নহে, পরস্ক তন্ধারা বহুদ্রবর্ত্তী বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী ও সৌল্রাত্রবন্ধন স্থান্ট হইবে এবং মন্থ্যজ্ঞাতির সাধারণ ইষ্ট যে এক এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বিভ্নমান এই ধারণা ( যাহা আমরা জগতের স্কল উচ্চধর্মের নিকট শ্রবণ করিয়া আসিতেছি ) আমাদিগের স্থদমন্ত্রন মহন্ত হইবে।

আমাদের থুব আশা আছে, আপনার ভারতীয় কার্য্য এই মহছুদ্দেশ্য-সাধনে আরও অধিক সহায়তা করিবে এবং আপনি সেই দ্রদেশস্থিত মহান্ আর্য্যবংশসমূদ্ত লাভ্গণের নিকট হইতে লাভ্সেহের স্থারিগ্ধ আর্যাসবাণী লইয়া পুনরায় আমাদিগের নিকট আগমন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আনিবেন আপনার স্থদেশীয়গণের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও ভাবের সংস্পর্ণ হইতে যে অভিজ্ঞতা লাভ ও চিস্তাশীলতার উদ্ভব হয় তাহার ফলস্বরূপ স্থপরিপক্ষ জ্ঞানসম্ভার। এই কন্ফারেন্সের অধিবেশনসমূহে যে ফলপ্রদ কার্য্যসম্ভাবনার দার উন্মুক্ত হইতেছে তাহা অবলোকন করিয়া আমরা সানন্দে জানিতে উদ্গ্রীব হইয়াছি, আগামী বর্ষে আপনার কার্য্যসমূহ কি ভাবে পরিচালিত হইবে এবং আপনাকে আমাদের আচার্য্যরূপে প্রাপ্ত হইবার কোন আশা আছে কি না। আমাদের একান্ত ইচ্ছা, আপনি অচিরে আমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসেন; এবং যদি আপনি আসেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব বন্ধুগণের সকলেই যে, হৃদয়ের ঐকান্তিকী প্রীতি সহযোগে আপনার সম্বর্দ্ধনা করিবেন ও আপনার কার্য্যে ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহের সহিত যোগ দিবেন তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। ইতি

আপনার একান্ত অনুরক্ত ও প্রাভৃভাবে আবদ্ধ লুইদ্ জি জেন্দ্; ডি, ডি, ডিরেক্টর; সি, সি, এভারেট, ডি, ডি; উইলিয়ম জেম্দ্; জন্ই এইচ্ রাইট; বোশিয়া রয়েদ্; জে, ই, লো; এ, ও, লভজয়; রাচেল কেট টেলর; সারা, সি, ব্ল; জন্ পি, ফ্রা।

পত্তের স্বাক্ষরকারীরা সকলেই আমেরিকার বিখ্যাত মনস্বী ব্যক্তি। নিমে ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

ডা: জেন্স্—ক্রকলিন নৈতিক সভার সভাপতি। প্রফেসর
এভারেট—হার্ভার্ড বিশ্ববিফালরের ডীন। প্রফেসর জেম্স্—হার্ভার্ড
বিশ্ববিফালরের দর্শনাধ্যাপক এবং পাশ্চাত্য জগতের একজন প্রধান
দার্শনিক ও মনস্তব্ববিং। প্রফেসর রাইট—হার্ভার্ড বিশ্ববিফালরের
প্রীক ভাষার অধ্যাপক। পাঠকের শ্বরণ থাকিতে পারে ইনিই
স্থামিজীকে চিকাগো ধর্মসভার পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। মিসেস্
বুল—কেম্ব্রিজ কন্ফারেন্সের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং
আমেরিকা ও নরওয়ের একজন গণনীয়া রমণী। মিঃ ফক্স—কেম্ব্রিজ
কন্ফারেন্সের অবৈতনিক সম্পাদক। প্রকেসর রয়েস—হার্ভার্ডের

याखां एक

७२१

দর্শনাধ্যাপক এবং উচ্চাঙ্গের দার্শনিক লেখক। ইনি অনেক বিবয়ে श्वामिकीत निकं सनी।

উপরোক্ত পত্র ব্যতীত ব্রুক্লিন নৈতিক সভা হইতেও স্বামিজীর স্তুতি, প্রশংদা ও বিজয়বার্ত্তা পরিপূর্ণ আর একথানি পত্র আদে। তাহার শিরোনামায় লিখিত ছিল—'আমাদের ভারতীয় আর্য্য ভ্রাতৃ-গণের প্রতি।' পত্রের বহুসংখ্যক অমুলিপি মান্দ্রাঙ্গে মুদ্রিত ও বিতরিত रहेशा हिल।

ডেটুয়েট হইতেও ৪২ জন বিশিষ্ট বন্ধুর স্বাক্ষরিত একথানি অভিনন্দন লিপি আসিয়াছিল। তাহাতে লিখিত ছিল, "মানব-জাতির মাতৃস্থানীয়া প্রাচীন আর্যাজাতির এক শাখা কর্তৃক শাসিত, প্রাচীন অধচ নবীন এই দেশের এই বছদূরবর্ত্তী নগরী হইতে আমরা আপনাকে আপনার জন্মভূমি—বেখানে যুগ্যুগান্তরের জ্ঞান-ভাণ্ডার নিহিত আছে — সেই ভারতভূমিতে আপনা কর্তৃক আমাদিগের নিকট <mark>আনীত</mark> বাণীর প্রতি হৃদয়ের একান্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিজ্ঞাপিত করিতেছি। আর্য্যবংশোম্ভব প্রতীচ্যবাসী আমরা আমাদের প্রাচ্য ভ্রাতৃগণের নিকট হৈটতে এত দীৰ্ঘকাল পৃথক হইয়াছি যে আমরা যে একই শোণিত হইতে উৎপন্ন তাহা আপনার আগমনের পূর্ব্ব পর্যান্ত একপ্রকার বিশ্বত इहेग्राहिनाम रनितनहे इम्र। किन्न जापनि अत्तर्भ जापिनात णिश **मामी** भाषा अञ्चलम वहनष्ट्रहोश आमारमत माथा मिह निर्द्धानश्चात्र জ্ঞানবহ্নি প্রজ্ঞালিত করিয়াছেন, যন্থারা আমরা জানিতে পারিতেছি যে আমেরিকার আমরা ও ভারতের আপনারা বিভিন্ন নহি-মূলতঃ এক।

"প্রেমময় ও জ্ঞানময় জগদীখর সকল কার্য্যে আপনার সহায় ও নিয়ন্তা হউন এবং সর্ববিধ কল্যাণ আপনাকে আশ্রয় করুক। ওঁ তৎসৎ।" অন্তান্ত পত্তের মধ্যে একটি পত্তে স্বামিন্দী বড আহলাদিত হইয়া-

## ७२५ वामी विदक्तनल.

ছিলেন। তাহাতে আমেরিকাবাসিগণ কর্ত্তক তাঁহার গুরুভাইদিগের অভার্থনা ও তাঁহাদের কর্মের বিস্তার ও সফলতার বৃত্তান্ত ছিল। নিউইয়র্কস্থ 'নিউসেঞ্রি হল'এ বেদান্তসভার ছাত্রগণ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্থামীকে যে অভার্থনা করিয়াছিলেন তৎপ্রসঙ্গে ডাঃ ই, জি, ডে বলিয়াছিলেন—

'শ্রোভ্মগুলীর মধ্যে এমন অনেককে দেখিতেছি ধাহারা আমাদের অশেষগুণভূষিত প্রিয়তম আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীমৃথ হইতে বেদান্তের গভীর তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্ম সমবেত হইতেন। আরও অনেককে দেখিতেছি থাহারা সেই প্রিয় মিত্র ও শিক্ষাদাভা গুরুর স্থদেশগমনে হঃথে সন্তাপিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুনরাগমনের জন্ম দীর্ঘকাল একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শুনিয়া আশ্বন্ত হইবেন যে তাঁহার পরিত্যক্ত কার্যভোর উপযুক্ত বাজ্তির হন্তেই স্বন্ধ হইবেন যে তাঁহার পরিত্যক্ত কার্যভোর উপযুক্ত বাজ্তির হন্তেই স্বন্ধ হইয়াছে। ইহার নাম স্বামী সারদানন্দ। এখন হইতে ইনিই আমাদিগকে বেদান্ত শিক্ষা দিবেন। পূর্ববর্ত্তী আচার্য্যের স্বায় ইহাকেও আমরা আমাদের শ্রন্ধা ও প্রীতির অর্ঘা নিবেদনে উন্মুথ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহাই আপনাদের বর্ত্তমান মনোভাব। অতএব আস্থন এক্ষণে সকলে মিলিয়া এই নবাগত আচার্য্যকে অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করি।"

পরমহংসদেবের নিকট বেমন নানা শ্রেণীর ও নানা সম্প্রদারের পণ্ডিত, সাধু ও সাধক আসিতেন, স্বামিজীর নিকটও সেইরূপ বিবিধ শাস্ত্রবিং পণ্ডিত ও নানা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি আসিতে লাগিলেন। আগমবাদী বৈধানস সম্প্রদারের একজন বৃদ্ধ তিরুপাতি হইতে আসিরা স্বামিজীর গলদেশে মাল্যদান করিলেন এবং তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া সাশ্রনমনে কহিলেন, "ইনি স্বয়ং বিধানস।" এই সম্প্রদারের লোকেরা Digitization by eCangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No. ...

Sha Saleston .... Ash Sales

বিথানসকে বিষ্ণুর <del>অবিভার বলিয়া বিখাস করেন</del> এবং ইহারা কর্ম-যোগের বড় অমূরাগী। এই ব্যক্তি স্বামিন্সীর নিকট কর্মযোগের बांशा ७ दिशा विनित्तन, "आशि आक्रम कर्मारांग ७ देशानम नीजित्र মধ্যে লালিত ও বৰ্দ্ধিত হইয়াছি বটে, কিন্তু আপনি আমা অপেকা তাহার তত্ত্ব অনেক বেশী জ্বানেন।"

কিন্তু এই দেশব্যাপী উচ্চ সম্মান ও দেববং পূজা স্বামিন্সীর চিত্তে বিন্দুমাত্রও দম্ভরূপ মালিন্মের সঞ্চার করিতে পারে নাই। তিনি जाशिमित्रव এই ভাব তাঁহার ব্যক্তিগত সম্মানার্থ বিশ্বরা মনে করিলেন না, কিম্ব দেখিলেন ইহাতে ভারতবাসীর আন্তরিক ধর্মপ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অন্তরাগ স্থচিত হইতেছে। তিনি শুধু ভগবানের मग्राम धरे धर्मात गांधां छ श्राम मांब रहेमारे जारामिरगत निक्रे এতটা শ্রদ্ধালাভের অধিকারী হইয়াছেন। বাস্তবিক এত সম্মান হল্পয করা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমেরিকা ইংলও ও ভারতে তিনি সিংহাসনাধিষ্ঠিত নূপতির স্থার সন্মান পাইয়াছেন। স্বামিজীর দেহত্যাগের বহু পরে একজন বক্তা এক সময়ে আমেরিকায় বলিয়াছিলেন— "বান্তবিক স্বামী বিবেকানন বেরূপ সম্মান সম্বর্জনা ও সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন ভারতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বর্ত্তমান ভারতের এই महान् चरम्भात्थिमिक माधुवाक्तित्र श्रीष्ठ मकरण यखारव क्रमरत्रत्र व्यक्तभेष्ठ ও একান্তিকী শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও ক্বতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যেরূপ উৎসাহের সহিত তাঁহাকে অভার্থনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় কোন রাজা বা মহারাজা, এমন কি কোন রাজপ্রতিনিধি পর্যান্ত আজ অবধি এরপ সৌভাগ্যের অধিকারী হন নাই।"

কিন্তু তথাপি তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি যে মাত্রদেবক, সেই মাত্রদেবক। তিনি কথনও হাদয় হইতে

### স্থামী বিবেকানন্দ

সেবার ভাব দূর করিয়া অন্ত ভাব পোষণ করেন নাই। উক্ত বক্তা বলিয়াছিলেন—

শ্বনতের তিনটি শ্রেষ্ঠ জাতির নিকট হইতে মহোচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াও স্থামী বিবেকানন্দের চিত্ত কথনও গর্জ বা আত্মশাঘাজনিত প্রকে উৎকুল্ল হয় নাই কিংবা তদীয় শির মূহুর্ত্তের জন্মও তাঁহার প্রাণপ্রিয় গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিযুক্ত হয় নাই। চিরদিন সেই একই ভাব—আমেরিকা আগমনের পূর্ব্বেও যে বালকবং সরল ও বিনম্র ভাব তাঁহাতে ছিল পরেও তাহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। সর্ব্বসময়েই ত্যাগ-বৈরাগ্য-বহ্লি-পরিপূর্ণ স হৃদয় নশ্বর গৌরবের ক্ষণিকত্ব হ্রদয়য়য় করিত।" বাস্তবিক তিনি বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন—নিন্দা-স্ততিতে কথনও বিচলিত হন নাই। এখানে স্ততির কথা বিললাম, অন্তত্র নিন্দার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

600

विदेशानकत भतकात

## কলিকাতায়

মান্দ্রাঞ্জ হইতে স্বামিজী ষ্টীমারে চড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে বাতা করিলেন। সেথানে ইতোমধ্যে তাঁহার সন্মানার্থ বিপুল আয়োজন হইতেছিল। স্বরং দারবঙ্গাধিপ অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। কলিকাতাবাদিগণ তাঁহার ভারতভূমিতে পদার্পণের দিন হইতেই অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার গতিবিধি পর্যাবেক্ষণ ও মতামত শ্রবণ করিয়া আদিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সন্মানপ্রদর্শনের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

থিদিরপুরে আসিয়া ষ্টীমার থামিল। অভ্যর্থনাসমিতির বন্দোবস্ত অমুসারে ওথান হইতে একথানি স্পেশাল ট্রেনে আমিজী ও তাঁহার সহ্যাত্রীরা বেলা ৭॥ টার সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিলেন। তথার প্রায় বিংশতি সহস্র লোক ঔংস্ক্রপূর্ণ চিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের লোকেরা তাঁহাকে যে বিদায়কালীন অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিল তাহাই সাগ্রহে পাঠ করিতেছিল। গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল। স্থামিজী গাড়ীতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাগত জনগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তাঁহার প্রতিভাদীপ্র অথচ কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া কলিকাতাবাসিগলের মন উৎসাহে ভরিয়া গেল। "জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকি জয়", "জয় স্বামী বিবেকানন্দকি জয়" শব্দে ষ্টেশন ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। ইণ্ডিয়ান মিররসম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুথ অভ্যর্থনা সমিতির কয়েকজন সভ্য অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া

#### স্বামী বিবেকানন্দ

অতি কট্টে জনতা ভেদ করিয়া বাহিরে দণ্ডায়মান একথানি বৃহৎ
ল্যাণ্ডো গাড়ীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী আশেপাশে তাঁহার গেরুয়াবেশধারী গুরুলাতাদিগকে লক্ষ্য করিলেন, কিছ
তথন আর আলাপের বিশেষ স্থবিধা হইল না। চতুদ্দিক হইতে
তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য পূজা ও মাল্যোপহার বর্ষিত হইতেছিল।
তিনি তাহারই ভারে শ্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

অবশেষে স্বামিদ্ধী সেভিয়ার দম্পতীকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত ল্যাণ্ডোতে আরোহণ করিবামাত্র স্থূল-কলেজের ছাত্রেরা আসিয়া গাড়ীর ঘোড়া থুলিয়া দিয়া নিজেরাই গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতে नातिन। পिছনে একটি সমীর্ত্তনের দল আসিতেছিল, তাহার পশ্চাতে অগণন লোক। পথের তুইধারে লোকে লোকারণ্য এবং চতুদ্দিক নানারত্বের নিশান, ফুল ও দেবদার-পাতা দিয়া সাজান। সার্ক্,লার রোড, হারিসন রোডের মোড় এবং রিপন কলেজের সলুথভাগে তিনটি স্থসজ্জিত গেটু। স্বামিজী রিপন কলেজে কিঞ্চিং বিশ্রাম করিয়া রায় পশুপতিনাথ বস্থ বাহাহুরের বাগবাজারত্ব ভবনে গুরুভাতাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় পশুপতিবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অপরাহে আলমবাজারত্ব মঠে গিয়া রহিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিয়াগণ গোপাললাল শীলের কাশীপুরস্থ উন্থানে রহিলেন। স্মামিজী মঠ হইতে প্রতাহ তথায় আসিয়া আগন্তকগণকে मर्मन ও नानाविध छेशाम मान कतिरा नाशितन। এ সময়ে छांशत এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। প্রত্যহ কত লোক যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত তাহার সংখ্যা হয় না! তাহার উপর শত শত পত্র ও টেলিগ্রাম ত ছিলই।

এই ভাবে এক সপ্তাহ অতীত হইলে অবশেষে ১৮৯৭ সালের ২৮শে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

602

ফেব্রুয়ারী আদিয়া উপস্থিত হইল। এই দিন মহানগরীর অধিবাসিগণ এক অহয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সয়য় করিয়াছিলেন। শোভাবাজারের রাজা স্তার রাধাকান্ত দেবের বাটার বিস্তৃত প্রান্তদেশ সন্মিলন-স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। স্বামিজী সেথানে উপস্থিত হইলে সকলে বিশেষ সমাদর সহকারে তাঁহাকে সভামধ্যে বসাইলেন। সভার অনেক প্রথিতনামা উচ্চপদস্থ ও গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বোধ হয় কাহারও অভ্যর্থনার জন্ত এ নগরীতে এত শিক্ষিত ও সম্রান্ত ব্যক্তি আর কথনও সমবেত হন নাই। উঠানে ও বারান্দায় অন্যন্দাচ হাজার লোক জমিয়াছিল। রাজা বিনয়ক্ষ দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীকে দেখাইয়া বলিলেন, "ভারতের জাতীয় জীবনে এই পুরুষসিংহ অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। লক্ষের মধ্যে কচিৎ একজন এরপ মহাপুরুষ দেখিতে পাওয়া বায়।'' তারপর তিনি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন এবং একটি রৌপ্যপাত্রে করিয়া উহা স্বামিজীর হত্তে প্রদান করিলেন।

স্বামিন্ধীর আগমনের পূর্ব্বে এদেশের অনেক লোক বেমন তাঁহার অসাধারণ গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অন্তরাগী ও পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, অপর কতকগুলি লোক আবার তেমনি ঈয়্যাবশতঃ তাঁহার বিরুদ্ধবাদীও হইয়াছিলেন। কোন কোন গোঁড়া কাগজওয়ালা তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তাকে উচ্ছুয়লতা বলিয়া শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিতেও কৃষ্টিত হন নাই। মোট কথা তাঁহার এই বিশ্ববাপী গৌরবটাকে অনেকে অনেক রকম ভাবে ও বিশেষ কৌতৃহলের সহিত দেখিতেছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য, সমালোচনা, মতামত ও জল্পনা-কল্পনা প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু কলিকাতা-অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠিয়া তিনি যে ওজ্মিনী বক্তৃতা

608

দিলেন ও যেরূপ বিনয়নম বচনে এবং আন্তরিক অকপটতার সহিত নিজের বিষয়ে উল্লেখ করিলেন তাহাতে সকলের মতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সেই বক্তৃতার অদ্ভূত শব্দমাধুর্য্য ও ভাবসৌন্দর্য্য এককালে সকলকে মোহিত করিয়া ফেলিল। তিনি উঠিয়াই বলিলেন, "মামুষ আপনার মুক্তিচেষ্টার জগংপ্রণেতার সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিতে চার। মানুষ निक वाबीवयकन, खो-পूज, वसुवायत्वत मात्रा कार्राहेवा मःमात इहेरल দুরে, অতিদূরে পলাইয়া যায়। চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ, পুরাতন সকল সংস্থার ত্যাগ করিতে, এমন কি, মানুষ নিজে যে সার্দ্ধ ত্রিহন্ত-পরিমিত দেহধারী মানব, ইহা ভুলিতেও প্রাণপণে চেটা করে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সে সর্বদাই একটা মৃত্র অস্ফুট ধ্বনি গুনিতে পায়. তাহার কর্ণে একটি স্থর সর্বাদাই বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার कार्य कार्य मृद्यदत विनटल बारक 'बननी बन्नज्ञिन वर्गामिश भनीयमी।' হে ভারতসামাজ্যের রাজধানীর অধিবাসিগণ। আজ তোমাদের নিকট আমি সন্যাসিভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারকরপেও নহে। কিন্তু পূর্ব্বের দেই কলিকাতাবাদী বালকরণে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয় এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের ন্যায় সরল প্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি।" তারপর চিকাগো ধর্ম মহাসভার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মার্কিন জাতির সহাদয়তার পরিচয় প্রদান कतिया विललन, जब्बानरे आहा ও পान्हाला जालित मध्य विष्वस्वत মুলীভূত কারণ। কিন্তু লোকে তাঁহার হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় পাইল যথন তিনি নিজের কৃতকার্যাতার জন্ম বিন্দুমাত্র অভিমান প্রকাশ ना कतिया मकन कर्जुष बीतामकुकारतित छेभत वर्भन कतिरान। পাঠক দেখুন, গুরুর প্রতি কি অপূর্ব্ব ভক্তি! তিনি বলিলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ! আপনারা আমার হৃদয়ের আর এক তন্ত্রী—
সর্বাপেক্ষা গভীরতম ভন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছেন—আমার গুরুদের,
আমার আচার্যা, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের
দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম গ্রহণ করিয়া। যদি আমি কারমনোবাক্য ঘারা কোন সংকার্য্য করিয়া থাকি, যদি আমার মৃথ হইতে
এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে, যাহাতে জগতে কোন বাজ্জি
কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই। সকল
গৌরব তাঁহার। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কথন অভিশাপ বর্ষণ
করিয়া থাকে, যদি আমার মৃথ হইতে কথন কাহারও প্রতি দ্বণাস্ত্রক
বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্ত দোষ আমার, তাঁহার
নহে। বাহা কিছু ত্র্বল, দোষযুক্ত, সবই আমার। বাহা কিছু জীবনপ্রদ, বাহা কিছু ত্র্বল, ঘাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁহার শক্তির
খেলা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি শ্বয়ং। সভ্য, বন্ধুগণ, জগৎ এখনও
সেই নরবরের সহিত পরিচিত হয় নাই।"

সর্বশেষে তিনি কলিকাতা-বাসী যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"উতিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ধিবোধত"—কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ, জাগ, কারণ শুভমুহুর্ত্ত আসিয়াছে। তেনে তামরা বলিয়াছ আমি কিছু কার্য্য করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও শ্বংণ রাখিও যে, আমিও এক সময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম—আমিও এক সময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মত খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতদূর করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমাপেক্ষা কত অধিক কার্য্য করিতে পার! উঠ, জাগ, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। তেমামিত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমা-দিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে

সঙ্গে এই কার্য্যেরও অন্তিম্ব বিলুপ্ত ইইবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, জনসাধারণের মধ্য ইইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং এই কার্য্যের এতদ্র উন্নতি ও বিস্তার করিবে যে, আমি কল্পনায়ও তাহা কখনও আশা করি নাই। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদের উপর । · · · · ''

পাঠক জানেন, তিনি দশ বংসর কাল কিরূপে ভারতের চতুদ্দিকে অমণ করিয়া দেশের অভ্যন্তরে যে শক্তি স্থপ্তভাবে নিহিত আছে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। একণে সেই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্ত তিনি পুনঃ পুনঃ দেশবাসীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। এই বক্তৃতা ও তাঁহার চরিত্র-প্রভাব সর্বত্ব এক অভিনব ভাব স্থিট করিল এবং তিনি বর্ত্তমান যুগের পথ প্রদর্শক বলিয়া সহজেই সকলের বরনীয় হইলেন।

ইহার করেক দিবস পরে তিনি টার থিয়েটারে 'সর্বাবয়ব বেদান্ত' শীর্ষক আর একটি বক্তৃতা করেন, এবং তাহাতে বলেন বেদান্ত প্রচার দারাই ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধিত হইবে।

কিয়দিনের মধ্যে প্রীক্রীপরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে দক্ষিণেখরের কালীবাড়ীতে বিরাট উৎসবের আয়োজন হইল। স্বামিজীকে
পাইয়া এবার সাধারণের উৎসাহ ও আনন্দের পরিসীমা ছিল. না।
স্বামিজী তাঁহার কয়েকজন গুরুত্রাতার সহিত বেলা ৯টা ১০টার সময়
বাগানে উপস্থিত হইলেন। নয়পদ; শীর্ষে গৈরিক বর্ণের উফ্রীষ
ও সর্বাঙ্গ স্থণীর্ঘ গৈরিক আলথাল্লায় আবৃত। তাঁহাকে দর্শন ও
তাঁহার প্রীম্থের অয়িশিথাসম বাণী শ্রবণ করিবে বলিয়া অন্তান্ত বৎসর
অপেক্ষা এই বৎসর অনেক অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। মা

কালীর মন্দিরের সন্মুথে অসংখা লোক। স্বামিদ্ধী প্রীক্রপন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইরা প্রণাম করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির আনত হইল। তারপর ৺রাধাকান্ত জীউকে প্রণাম করিয়া প্রীরামক্রঞদেবের বাসগৃহে গমন করিলেন। সে প্রকোষ্ঠে তখন আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ স্বামিদ্ধীর দর্শনলান্তে পুলকিত হইয়া ঘন ঘন জেয় রামক্রফ-বিবেকানন্দা ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সন্ধীর্ত্তন দল নাচিতেছে ও গাহিতেছে, অদ্রে নহবতের তানতরঙ্গে স্বরম্বনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ আকাজ্রা ধর্মপিপাসাও অমুরাগ মূর্ত্তিমান হইয়া প্রীরামক্রয়পার্ধদগণক্রপে ইতন্ততঃ বিরাজ করিতেছেন। সেবারকার উৎসব যে কি হর্ষের বন্ধা বহাইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

স্বামিজীর সহিত ছইটা ইংরেজ মহিলাও উৎসবে আসিরাছিলেন।
স্বামিজী তাঁহাদের সঙ্গে করিরা পঞ্চবটা ও বিঅ্যুল দর্শনে গমন করিলেন
এবং বাইতে বাইতে শরৎ চক্রবর্ত্তী-রচিত উক্ত উৎসব সম্বন্ধীয় একটি সংস্কৃত
স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী উহা পাঠ করিরা সম্ভূষ্ট
হইলেন এবং আরও লিথিবার জন্ম শরৎ বাবুকে উৎসাহ দিলেন।

পঞ্চবটীতে ঠাকুরের অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে
নাট্টাচার্য্য গিরিশ বাবুকে দেখিয়া স্বামিজী প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,
"ঘোষজা, সেই একদিন আর এই একদিন।" গিরিশ বাব্ও প্রতিনমস্কার
করিয়া বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছে আরও দেখি।" তারপর
উভয়ের মধ্যে যে সকল কথা হইল বাহিরের লোকে অনেকেই তাহার মর্ম্ম
উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্বামিজী
বিষরক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর গিরিশ বাব্
উপস্থিত ভক্তমগুলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"একদিন হরমোহন

#### স্বামী বিবেকানন্দ

মিত্র কি থবরের কাগজ দেখে এসে বল্লে যে স্বামিজীর নামে আমেরিকায় কি একটা কুৎসা রটেছে। আমি তথন তাকে বলেছিলাম, 'নরেনকে যদি নিজ চক্ষে কিছু অস্তায় করতে দেখি তবে বলবো আমার চোথের দোষ হয়েছে—চোক উপড়ে ফেলবো। ও সুর্য্যোদয়ের পূর্বে তোলা মাথন, ওরা কি আর জলে মেশে' ?"

কিরংক্ষণ পরে সমাগত লোকেরা স্বামিজীকে ঠাকুরের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে বলিল। কিন্তু সেই বিরাট জনসজ্যের কোণাহলশব্দে তাঁহার কণ্ঠস্বর কোণার ডুবিয়া গেল। তিনি অগত্যা বক্তৃতার উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং সকলের সহিত সহাস্তবদনে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তারপর আবার ইংরাজ মহিলা ছইটাকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে ও তাঁহার বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্তরম্বগণের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে লাগিলেন। ইংরাজ মহিলারা ধর্মশিক্ষার জন্ম তাঁহার সঙ্গে বহুদ্রদেশ হইতে আদিয়াছেন দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার অন্তুত শক্তির কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

বেলা তিনটার সময় তিনি আলমবাজার মঠে প্রত্যাগমন করিলেন।
পথে আদিতে আদিতে বলিলেন যে, সাধারণের জন্ত (অর্থাৎ যাহারা
উচ্চ দার্শনিক ভাব গ্রহণে অক্ষম) ধর্মবিষয়ক উৎস্ব ও বাহ্ পূজায়ষ্ঠানের অনেক সময়ে দরকার হইয়া পড়ে। হিন্দুদের বার মাসে
তের পার্বণ—এর উদ্দেশ্তই হইতেছে ধর্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ
লোকের ভেতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। তবে ওর একটা দোষও
আছে। সাধারণলোকে ঐ সকলের প্রকৃত ভাব না ব্রিয়া ঐ সকলে
মাতিয়া যায়, ভারপর উৎসব-আমোদ থামিয়া গেলেই আবার যা;
তাই হয়।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

शिक्षिमाणक्त भतकात

# (गानान भीतन वागात

এই সময়ে যদিও তিনি প্রধানতঃ গোপাললাল শীলের কাশীপুরের বাগানে ও আলমবাজার মঠে অবস্থান করিতেন, তথাপি প্রায় অন্তান্ত রামক্ষণভক্তদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইতেন এবং ধনী দরিত্র সকলের সহিত সমভাবে মিশিতেন। স্বামিজীর স্থ্যাতি তথন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত প্রতিধ্বনিত। স্থতরাং অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি, উৎসাহশীল যুবক ও কলেজের ছাত্র প্রত্যহ তাঁহার দর্শনার্থ শীলেদের বাগানে আসিতেন। <sup>©</sup> কেহ আসিতেন তাঁহার নিকট জ্ঞানোপদেশলাভের আশায়, কেহ কোতৃহল চরিতার্থ করিবার জন্ত, আবার কেহ বা আসিতেন কেবল তাঁহার শান্তজ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শেষে সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ ও তাঁহার মুথে শাস্ত্রব্যাখ্যা গুনিয়া ভৃপ্তিলাভ করিতেন এবং তাঁহার অত্যাশ্চর্যা পাণ্ডিতাদর্শনে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। তাঁহার মুখ-মণ্ডলের অপূর্ব্ব দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া অনেকেই মনে ভাবিতেন তাঁহার যোগৈষর্য্য লাভ হইরাছে। স্বামি-শিশ্য-সংবাদ-প্রণেতা বলেন, "প্রশ্ন-কর্তারা স্বামিন্সীর শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া মৃগ্ধ হইয়া যাইত এবং তাঁহার উদ্ভিন্ন প্রতিভার বড় বড় দার্শনিক ও বিশ্ববিভালয়ের থ্যাতনামা পণ্ডিতগণ निर्साक रहेशा जवद्यान कविछ ! जामिकीत कर्छ वीनाभानि यन मर्सना অবস্থান করিতেন।"

তিনি সকলেরই সহিত সমভাবে আলাপ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার বেশী দৃষ্টি ছিল অবিবাহিত শিক্ষিত যুবকগণের উপর। তাহাদিগকে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন ও শ্লেহ করিতেন এবং যদিও সময়ে সময়ে তাহাদিগের শারীরিক দৌর্বল্য বা অস্ত কোন দোষ দেখিলেই ভংসনা করিতেন, তথাপি তাহাদিগকেই তিনি ভারতের ভবিশ্যৎ ভরসাস্থল বলিয়া মনে করিতেন এবং সর্বাদা ত্যাগ-বৈরাগ্যের উচ্চাদর্শ তাহাদিগের সল্পুথে স্থাপন করিতেন। তিনি বাল্যবিবাহের অবিমৃশ্যকারিতা বা যুবকদিগের মধ্যে শ্রদ্ধা-বীর্য্যের অভাব দেখিলে চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না, কঠোর ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে নিরস্তর যে অফুরস্ত প্রেমের উৎস বহিত সে উৎস সকলের পানে শতমুথে ছুটয়া যাইত। স্থতরাং কেহ তাঁহার তিরস্কারে বিরক্ত হইতেন না।

আমেরিকায় তাঁহার বেদান্ত-প্রচারের ক্বতকার্য্যতা-শ্রবণে এ দেশের ক্বতকগুলি বৈশ্বব ভাবিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনি ক্রফোজ ধর্মের প্রচারে তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই; এবং সেইজন্য তাঁহার নিন্দা ও তাঁহার কার্য্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একদিন কথায় কথায় বলিলেন, 'বাবাজি, আমি একদিন শ্রীক্রফ সম্বন্ধে আমেরিকায় এক বক্তৃতা দিই। তাহাতে এত ফল হইয়াছিল যে এক অতুল সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির অধিকারিণী য়ুবতী সর্ব্বের ত্যাগ করিয়া এক নির্জ্জন দ্বীপে ক্ষান্তিন্তায় জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।' 'ত্যাগ' সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, 'ত্যাগ চাই। যাহারা ত্যাগ অভ্যাস না করে তাহারা ধীরে ধীরে অধংপাতে যায়, যেমন বল্লভাচার্য্যের দল।'

পরের উপকারের জন্ম জীবন উৎসর্গ করা তিনি সেবাধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন। একদিন তিনি একটি যুবকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। যুবক বলিলেন, 'স্বামিজী, আমি অনেক দলে মিশিয়াছি; কিন্তু সভা যে কি ভাহা আজন্ত ঠিক করিতে পারিলাম না।

चामिकी माम्राह विनातन, "वरम, ७३ नारे। आमान्र अकिन ঐ অবস্থা ছিল। আছো বল, কোন্ কোন্ দল তোমায় কি উপদেশ দিয়াছে, আর তুমি তাহার কতটা প্রতিপালন করিয়াছ।" বুবক বলিলেন বে থিওদক্তিক্যাল সম্প্রদায়ের একজন স্থপণ্ডিত প্রচারক তাঁহাকে মূর্ত্তিপূজার আবশ্রকতা ও সত্যতা স্থলবন্ধপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সেই অবধি তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে প্রত্যহ পূজা ও জপ করিয়া আগিতেছেন, কিন্তু তথাপি শান্তি পান নাই। তারপর আর একজনের উপদেশে धाात्मत ममत्र मनत्क मम्भूर्ग निर्सिषत्र कत्रिए हिंही कत्रित्राञ् তিনি শান্তি পান নাই। তিনি বলিলেন, "মহাশন্ন, আমি প্রত্যহ দারবক্ষ করিয়া থানে বদিও অনেকক্ষণ চকু মুদ্রিত করিয়া থাকি। কিন্তু তব্ও শান্তি পাই না কেন ?" স্বামিজী বলিলেন, "শান্তি বদি চাও ঠিক উহার বিপরীত করিতে হইবে। দার উন্মুক্ত রাথিতে হইবে আর চকু মেলিয়া চারিদিকে দেখিতে হইবে। তোমার আশেপাশে কত লোক তোমার সাহায্যের প্রত্যাশার রহিরাছে তাহাদিগকে সাহায্য কর। কুষার্ভকে অর দাও, তৃষ্ণার্ভকে জল দাও, যথাসাধ্য পরের উপকার কর—তাহাতেই মনের শান্তি হইবে।"

यूवक विनन, "किन्छ थक्षन, यिन शीष्ट्रिएवत शुक्षा कित्रिए शिव्रा व्यामि नित्क विश्वास शिष्ट्र श्रु त्रां वि-कांग्रवन, व्यामिक व्याचात्र हेणां नित्क यिन व्यामात्र नित्क स्वेत्र महीत —।" श्रामिकी वित्रक हहेन्रा विन्तिन, "शाक् थाक्, व्याक् । त्वामात्र मिक्र तित्र क्षेत्र व्याक् व्यामात्र मिक्र व्याक् वांक्र वांक्र ना, व्यात्र त्यांक्र व्याप्त व्याक्र वांक्र वांक्र ना, व्यात्र व्याप्त व्याक्र व्याव्य व्याव्य

আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে রামক্বঞ্চক্ত জনৈক বিদান অধ্যাপক



৬৪২ প্রামী বিবেকানন্দ

তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যে কেবল সেবা, দান আর পরোপকারের কথা বল, ওসব ত মায়ারাজ্যের অন্তর্গত। যথন বেদান্তের মতে মৃক্তিই জীবের চরম লক্ষ্য, তথন মায়ার বেড়ি কাটানই দরকার, তবে এ সব প্রচারের দরকার কি? এতেও ত শুধু সাংসারিক বিষয়ের দিকেই মনকে টেনে নিয়ে যায়!" স্বামিজী মৃহর্ত্তমাত্র ইতন্ততঃ না করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, মৃক্তির ধারণাটাও কি মায়ার অন্তর্গত নহে? বেদান্ত কি বলছেন না যে আত্মা চিরমৃক্ত? তবে আবার আত্মার মৃক্তির জন্ত চেষ্টা কেন ?"

প্রশ্নকর্ত্তা নীরব রহিলেন। তাঁহার মতে ভক্তিবোগ, ধ্যান ও মুক্তির চেষ্টাই প্রকৃত ধর্মজীবন; আর বাকী সব, এমন কি কর্মবোগ পর্যান্ত সবই মায়া। তাঁহার এ ধারণা ছিল না যে জীবন্মুক্তের নিকট সবই মায়া। কিন্তু প্রবর্ত্তক অবস্থায় সব মার্গেরই উপযোগিতা আছে।

স্বামিজী এদেশে কর্দ্মযোগের প্রচার বিশেষ আবশুক বিবেচনা করিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে এখানে ধ্যানধারণা, মৃক্তিকামনা ও সংসারপরাজ্বখতা যত স্থলভ, তেজস্বিতা, আঅনির্ভরতা ও কর্ম্মোৎসাহ তত নহে। তিনি বলিতেন, সম্বপ্তণের ধুয়া ধরিয়া দেশটা ধীরে ধীরে জড়তা ও অবসাদের তমামর গর্ভে দিন দিন ডুবিতেছে। আমি কিছু নহি, আমি কিছু নহি, অতি হীন আমি, অতি নীচ আমি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মাহুষ যে ক্রমে প্রকৃতই হীন হইয়া যায়, ইহা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন; সেইজক্ত ঐ সকল ভাবের বড় একটা প্রশ্রেষ্ঠ দিতেন না। একদিন এক ব্যক্তি 'ঈশাহ্মসরণ' নামক পুস্তক ও তাহার রচয়িতার প্রতি স্বামিজীর অত্যন্ত প্রদ্ধা আছে জানিয়া ঐ গ্রন্থাক্ত বিনয় ও 'তৃণাদপি স্থনীচেন' ভাবের বড় প্রশংসা করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, নিজেকে তৃচ্ছজ্ঞান না করিলে ধর্মজীবনে

অগ্রসর হওয়া বার না। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "কি ? নিজেকে ভুচ্ছ ভাবা! কেন ? আত্মমানিতে কি লাভ ? আমাদের আবার অন্ধকার কোথার ? আমরা জ্যোতির সস্তান। বে জ্যোতিঃ বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত করিয়া আছে আমরা ভাহাতে বাঁচিয়া আছি, তাহার মধ্যেই ভূবিয়া চলাফেরা করিতেছি।"

আর একদিন এক ব্যক্তি স্বামিজীকে 'অবতার' ও 'মৃক্তপুরুষের'
মধ্যে প্রভেদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমার
দিদ্ধান্ত হচ্ছে বিদেহমৃত্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। আমি যথন সাধনাবস্থার
ভারতবর্ষের সর্ব্বে ভ্রমণ করিয়াছিলাম তথন অনেক দিন নির্জ্জন
গিরিগুহার কাটাইরাছিলাম এবং মাঝে মাঝে মৃত্তি দ্রবর্ত্তী দেখিরা
প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার সম্বন্ধ করিতাম। কিন্তু এখন আর
আমার মৃত্তির আকাজ্ঞা নাই। এখন ভাবি, ব্রন্ধাণ্ডের একজনও
যতদিন বদ্ধ থাকিবে ততদিন আমার নিজের মৃত্তি চাই না।"
বৃদ্ধানেও একদিন ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন। বোধ হয় বাঁহারা
ঈশ্বরের বিশেষ কার্য্যসাধনের জন্ম বুগাচার্যাক্রপে পৃথিবীতে আবির্ভ্ ত
হন তাঁহারাই মৃত্তিকে এইরূপ করতলামলকবং বোধ করেন,
কারণ তাঁহাদের জীবন শুধু পরকে মৃত্তিপথে অগ্রসর করিবার
জন্ম, নিজের মৃত্তির জন্ম নহে।

দেশের গুর্নশাদর্শনে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি
এখন হইতে কায়মনোবাক্যে তাহারই প্রতিকারসাধনে ব্যাপৃত
হইলেন। এ প্রতিকারের প্রথম সোপান ভারতে জাতিপ্রতিষ্ঠা।
কিন্তু এখানে মানুষ কৈ! যাহাদের লইয়া জাতি তাহারা কোথায়?
সেইজয়্ম তিনি বক্তৃতা, উপদেশ, স্বীয় আদর্শ চরিত্র ও স্বীয় আদর্শে
গঠিত গুরুলাত্গণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছারা এদেশে লোকচরিত্র গঠনের

688

জন্ম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুবর্ষব্যাপী অধীনতা, দাসত্ব ও সামাজিক রাজনৈতিক উভয়বিধ অত্যাচারে এ দেশের জনসাধারণ খীনবীর্যা ও মনুষ্যত্বজিজত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে সমপ্রাণতা, সহামভূতি, শৌর্য্য, বীর্য্য এককালে তিরোহিত হইয়া তংস্থানে ভীরুতা, কাপুরুষতা, ঈর্ষ্যা, বেষ ও সর্বপ্রকার হর্বলতা রাজত্ব করিতেছে। এইগুলি দূর করিতে না পারিলে এদেশের মঙ্গল বা উন্নতিসাধন কথনই সম্ভবপর নহে। ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া-ছিলেন বলিয়াই তিনি সর্বান বলিতেন, 'শক্তি চাই—শক্তি সঞ্জ কর।' মাক্রাঙ্গে এক বক্তৃতার স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "আমাদের আবশুক শক্তি —শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উহার প্রত্যেক ছত্র আমায় শিথাইয়াছে—শক্তি।" তিনি ভাবিতেন যে স্থদেশবাসীর এই অসীম শক্তি জাগাইয়া তোলাই তাঁহার জীবনের কার্য্য। তিনি একজন শিষ্যকে একদিন বলিয়াছিলেন— "সংগ্রামশীলতাই জীবনের চিহ্ন। যে জাতির চেষ্টা নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই, সে জাতটা মরেছে—বেমন আমাদের জাত। হাজার বছর কি তারও বেশী দিন ধরে তোরা শুন্ছিদ্ যে তোরা কিছু নয়, কোন কাজেরই নয়, শুনে শুনে তোরা বিশ্বাদ করছিদ্ বুঝি দতাই তোরা অপদার্থ। কিন্তু বদিও এদেশের মাটীতে এ শরীরের পরদা হয়েছে, তথাপি এক মুহুর্ত্তের জন্মও আমি ওর্মপ চিস্তাকে মনে স্থান দিইনি, নিজের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। তাই প্রভুর দরাতে, যারা এতদিন ধরে আমাদের লাথিঝাটা মেরে আদছিল, ভারাই আজ আমাকে তাদের শিক্ষাদাতা গুরু ব'লে মানতে আরম্ভ করেছে। তোরাও যদি আপনাদের উপর বিখাস রাখিস, শ্রদ্ধা রাখিস, আত্মশক্তিতে উদুদ্ধ হস তবে তোরাও ঠিক আমার মতন হবি, অসাধ্য সাধন করবি। আমি সেই আদর্শ দেখাতেই

ভোদের মধ্যে এসেছি ! এই সত্যটা শেখ। আর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহদ্বারে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর, 'ওঠো, জাগো, আর স্বপ্নঘোরে থেকো না, তোমার ভেতর অমিতবিক্রম রয়েছে, তাকে জাগাও।' এমন কোন অভাব, এমন কোন দৈয় নেই যা আত্মশক্তিস্ক্রণ ঘারা না দ্র করা যায়। এ সব বিশ্বাসকর তা হলেই তোরা সর্ক্রশক্তিমান হয়ে যাবি।"

কিন্তু নিরন্ন দেশে শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে শুক্ষ বক্তৃতারোমন্থনের উপর নির্ভর করিলে চলে না, সম্বে সম্বে অন্নদানের ব্যবস্থা করাও আবগুক। এ বিষয়ে যাহাদের দৃষ্টি নাই, তাহাদের প্রতি তিনি কোনরূপ সহান্তভৃতি প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ পরিচন্ন পাইবেন। কলিকাতার পদার্পণের তিন চারিদিন পরে একদিন স্থামিন্ধী বাগবাজারে প্রথারনাথ ম্থোপাধ্যায়ের বাটাতে বিসন্থা কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এমন সমরে গোরক্রিণী সভার' একজন হিন্দুস্থানী প্রচারক চাঁদা আদায়ের জন্ম তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। স্থামিন্ধী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি ?"

প্রচারক—আমরা গোমাতাদিগকে ক্রয় করিয়া ক্যাইদের হাত হইতে উদ্ধার করি, আর স্থানে স্থানে পিঞ্জরাপোল স্থাপন করিয়া সেথানে হর্মল, রুয় ও জরাগ্রস্ত গোসকলকে রক্ষা ও পালন করিয়া থাকি।

সাঃ—উদ্দেশ্য খুব সং। তা' কি করে এ সব চলে ?

প্রঃ—এই আপনাদের মত পাঁচজন মহাত্মার দানে।

স্বাঃ—আপনাদের ফণ্ডে কত টাকা আছে ?

প্র:—মাড়োরারী ব্যবসায়ীরাই আমাদের সভার প্রধান উত্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারাই বেণী পরিমাণ টাকা দিয়া থাকেন। স্বা:—মধ্যভারতে ভারি হর্ভিক্ষ হয়েছে। গভর্ণমেন্ট একটা রিপোর্ট ছাপিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ৯ লক্ষ লোক অনাহারে মরেছে। আপনাদের সভা থেকে এই ছর্ভিক্ষে সাহায্যদানের জন্ত কি কোন চেষ্টা হয়েছে ?

প্র:—আমরা হভিকে টুর্ভিকে সাহায্য করি না। শুধু গোমাতাগণকে বক্ষা করাই আমাদের কাজ।

স্বাঃ—আপনাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক না থেয়ে মচ্ছে, আর একগ্রাস অন্ন দিয়ে তাদের রক্ষা করা কি আপনাদের কর্ত্তব্য বলে মনে হয় না ?

প্রচারক মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "না। তারা নিজ নিজ কর্মফলে—পাপের ফলে ছর্ভিক্ষে মরছে। বেমন কর্ম করেছে তেমনি ভুগছে।"

এই কথা শুনিয়া স্থামিজীর বিশাল চক্ অগ্নিবং জলিয়া উঠিল ও মুথ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু তিনি আত্মভাব সংবরণ করিয়া বলিলেন, "বাপু! মাহুষের হুংথে যাহাদের প্রাণ কাঁদে না, যাহারা নিরন্ন ভারেদের চক্ষের সন্মুথে জনাহারে মরতে দেখেও একমুঠো চাল দিয়ে সাহায্য করে না, অথচ পশুপক্ষীকে বাঁচাবার জন্ত অজস্র অর্থ ব্যয় করে, এমন কোন সভাসমিতির সঙ্গে আমার কোন সংস্রব বা সহান্ত্ত্তি নেই, এরকম সভা-সমিতির ঘারা যে কোন সংকার্য্য হতে পারে, এ আমার বিশ্বাস হয় না। 'কর্ম্মলে মচ্ছে মরুক'—এ রক্ম নিষ্ঠুর কথা বলতে তোমার কজ্জা হল না? কর্ম্মলের কথা তুল্লে ত কোন প্রকার পরোপকারেরই দরকার নেই। তোমার কথাই বলি, গোমাতারা যে ক্সাইদের হাতে পড়েন দেও ত কর্মমলে। তবে আর তাদের বাঁচাবার দরকার কি?"

প্রচারক ঈষং অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "হাঁ, আপনি বা বলছেন সে কথা সভ্য বটে। ভবে শান্ত্রে আছে গাভী আমাদের মাতা।"

স্বামিজী ঈষৎ ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "হাঁ, গাভী যে তোমাদের মাতা তা বেশ ব্রতে পারছি। তা না হলে এমন সব ছেলে জন্মাবে কোথা থেকে ?"

বোধ হয় সেই পশ্চিমী প্রচারক এই বিজ্ঞপের মর্ম্ম বৃঝিতে সমর্থ হইলেন না। সেই জন্ত আর কিছু না বলিরা পুনরায় স্বামিজীর নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। স্বামিজী বলিলেন, "দেখিতেছ আমি সন্ন্যাসী মাহুষ। টাকা কোথায় পাইব ? আর বদিই লোকে আমায় কিছু ভিক্না দেয়, তবে আমি সর্ব্বাগ্রে তাহা মাহুষের কল্যাণের জন্ত বায় করিব, তাহাদিগকে আহার, বস্ত্র, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি দিব। তারপর বদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তোমাদের সভায় দিতে পারি।"

লোকটি চলিরা গেলে স্বামিন্ধী বলিলেন, "কর্ম্মবাদের প্রভাব কতদ্র পর্যান্ত চলেছে দেখ। বলে কি তারা কর্মফলে মচ্ছে, তাদের সাহায্য করবো কেন ? এতেই আজ দেশের এই হুর্গতি।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শীলেদের বাগানে ও আলমবাজারের মঠে আনেক ব্যক্তি স্বামিজীর দর্শনার্থ আসিতেন, এবং সকলেই তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্বের উদারভাব লইয়া গৃহে ফিরিতেন। যতই গোঁড়া হউক না কেন, স্বামিজীর নিকট যাইলেই তাহার দৃষ্টিশক্তির প্রসারতা বাড়িত ও মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া বাইত। উদাহরণস্বরূপ এখানে তুইটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। কতকগুলি গুল্পরাটি পণ্ডিত স্বামিজীর নাম ও বিভাগোঁরব শুনিয়া পরীক্ষা করিবার মানসে একদিন শীলেদের বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার সহিত

भाखिविषयक विठादत श्रवुख इटेलन । छाहाता नकत्वरे पर्ननभाखिविभातप ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত। বিশেষতঃ তাঁহাদের সংস্কৃতে অনর্গল কথোপকথন করিবার ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা আসিয়াই স্বামিজীকে সংস্কৃতে প্রশ্ন করিলেন ; মতলব যে তাঁহাকে বিপদে ফেলিবেন। কিন্তু যদিও তাঁহার কয়েক বংসর ধরিয়া আদৌ সংস্কৃত বলা বা সংস্কৃত চর্চ্চা করা অভ্যাস ছিল না, তথাপি তিনি অতি ধীর গন্তীরভাবে বিশুদ্ধ ও স্থলনিত সংস্কৃতে তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তর ও তর্কের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। সমাগত সকলেই এবং পরে পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছিলেন যে স্বামিলীর ভাষা পণ্ডিতদিগের ভাষা অপেক্ষা অনেকাংশে সরস ও শ্রুতিমধর হইয়াছিল। সকলেই সেদিন তাঁহার ক্ষমতাদর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। কেবল এক স্থানে তিনি ভ্রমক্রমে 'স্বস্তি' বলিতে 'অন্তি' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। অমনি পণ্ডিতগণ মহা হাস্ত, চীৎকার ও কোলাহল করিয়া উঠিলেন। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ নিজ ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিতানাং দাসোহহং ক্ষন্তব্যমেতৎ খলনং'—আমি পণ্ডিতগণের দাস; আমার এই ব্যাকরণ-স্থলন ক্ষমা করুন। পণ্ডিতেরা তাঁহার সৌজন্ম ও বিনয় দর্শনে সম্ভষ্ট হইলেন।

বিচারের বিষয় বছল ও বিবিধ ছিল। তবে মুখ্য বিষয় ছিল পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসার মধ্যে কোন্টী শ্রেষ্ঠ ?' স্বামিজী বাদে সিদ্ধান্তপক্ষ ও পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনেককণ বাদান্ত্বাদের পর অবশেষে তাঁছারা সিদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা পর্য্যাপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য ছইলেন এবং যাইবার সময়ে সকলের সমক্ষে বলিয়া গেলেন, "ব্যাকরণশান্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও শান্ত্রের গূঢ়ার্থ-প্রণিধানে স্বামিন্ধীর অসাধারণ অধিকার আছে। তিনি প্রক্রত শান্ত্রার্থদ্রষ্টা এবং তর্ক ও বিচারের ক্ষমতাও তাঁছার অতি অভিনব। আর যেভাবে

তিনি বাদখণ্ডন ও মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অন্তৃত পাণ্ডিত্য ও অন্বিতীয় প্রতিভার পরিচয় পাণ্ডয়া গিয়ছে।" স্থামিন্ধীর ভজেরা আরও শুনিতে পাইলেন পণ্ডিতেরা আপনাদিগের মধ্যে বলাবলি করিতেছেন, "স্থামিন্ধীর চোখের একটা মাদকতা-শক্তি আছে। ঐ শক্তিতেই বোধ ইয় উনি জগৎ জয় করেছেন।" বস্তুতঃই তাঁহার মোহিনী দৃষ্টিশক্তির প্রভাব রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। সে শুধু পাণ্ডিত্যের আভা নহে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্যের বিষম ভেল্প। যাহারা তাঁহাকে দেখিরাছেন তাঁহারা অনেকেই বলিয়া থাকেন, অমন চোথ কথনও জীবনে দেখিনি।"

পণ্ডিতের। প্রস্থান করিলে স্বামিজী তাঁহাদের বিদ্রূপ স্মরণ করিরা বলিলেন, অনেক বংসর সংস্কৃতে কথা বলা অভ্যাস না থাকার ওরূপ ভ্রম হইরাছিল। অবশু সেজগু তিনি পণ্ডিতগণের উপর দোবারোপ করিলেন না, তবে বলিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে কেবল বাদের মূল বিষয়ের প্রতিই সকলের লক্ষ্য থাকে, ভাষার দোষ বা ব্যাকরণগত ক্রটীর প্রতি কেহ কোনরূপ কটাক্ষ করেন না। কারণ উহা শিষ্টাচারসম্মত নহে। আমাদের দেশে কিন্তু এ সব্ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে খুব কক্কচি হয়।

স্বামিজীর গুরুত্রাতারা তাঁহাকে কিরূপ আন্তরিক ভালবাসিতেন নিমলিথিত ঘটনাট হইতে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। যতক্ষণ স্বামিজী বিচারে নিযুক্ত ছিলেন স্বামী রামক্ষণানন্দ পার্শ্বের একটি ঘরে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ক্রমাগত জপ করিতেছিলেন, শেষে জানিতে পারা গেল স্বামিজী যাহাতে জয়লাভ করেন তজ্জ্ঞ তিনি ঠাকুরের পাদপল্লে প্রার্থনা করিতেছিলেন।

আর একদিন প্রিয়নাথ সিংহের সহিত হুইজন ভদ্রলোক স্বামিজীর নিকট 'প্রাণায়াম' সম্বন্ধে কতকগুলি জিজ্ঞান্ত বিষয়ের সমাধান জন্ত

#### স্বামী বিবেকানন্দ

400

আদিয়াছিলেন। স্বামিজীকৃত 'রাজযোগ' নামক গ্রন্থ পাঠাবধি ঐ সকল প্রশ্ন তাঁহাদিগের মনে উদিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন স্থামিজীর সহপাঠী ছিলেন। অস্তান্ত কয়েকজন লোকের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হইলে স্বামিজী জিজ্ঞাসিত না হইয়াই প্রাণায়ামের কথা উত্থাপন করিলেন এবং বেলা তিনটা হইতে সন্ধ্যা সাতটা পর্যান্ত ক্রমাগত প্রাণায়াম সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন। िछिनि अमन विभाव कवित्रा विषयि वृक्षारितन एव याहात मरन एव किছ मत्मर हिन मकन मत्मर ज्ञान रहेन ও আর কোন জিজাত রহিল না। সকলেই বুঝিলেন এগুলি পুঁথিগত বিভা নহে কিন্তু অনুভূতির ফল। আর তিনি যাহা বুঝাইলেন তাহার অতি সামান্ত অংশই তাঁহার প্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিশ্বয়ের কারণ এই—স্বামিজী কি कतिया छांशास्त्र मत्नाचाव कानिलन এवः क्रिकामा कतिवात भृत्विरे অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর দিলেন। পরে একদিন সিংহ<sup>ু</sup> মহাশয় স্থামিজীর निकं এই घটनात উল্লেখ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ও দেশেও অনেক সময় ঠিক এইরূপ ঘটিত, আর লোকে আমায় জিজ্ঞাদা করিত কেমন করিয়া আমি তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া কথা বলি ও তাহাদের প্রশ্নের মীমাংসা করি।" কথায় কথায় জাতিম্মরতা, পরচিত্তজ্ঞতা প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগজ শক্তির আলোচনা হইল। হঠাৎ একজন স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজা স্বামিজী, আপনি আপনার পূর্ব शुर्व खत्मत विषय खानिन ?" जिनि छेखत कतिलन, "हाँ, नि\*ठयहै।" কিন্তু যথন তাঁহারা অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিবার জন্ম তাঁহাকে निर्सद्माजिभग्न সহকারে পুন: পুন: অমুরোধ করিতে লাগিলেন তথন जिनि वनितन, "आमि प्र मवहे जानि এवः हेव्हां कतितन आत्रध জানিতে পারি, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।" বাস্তবিক কেবল

### গোপাল শীলের বাগানে

463

কৌতৃহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ম এ সকল গুড় রহস্মের উদ্ভেদ করা বৃক্তিসঙ্গত নহে।

এই সময়কার আর একটি ঘটনা হইতেও আমরা স্থামিজীর অতীন্ত্রির দর্শনশক্তির পরিচয় পাই। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি মঠের একটি ঘরে বিদয়া স্থামী প্রেমানন্দের সহিত গল্প করিতে করিতে হঠাৎ স্তব্ধভাব ধারণ করিলেন। কিয়ৎয়ণ পরে গুরুলাতাকে স্থোধন করিয়া বলিলেন, "ত্মি কিছু দেখিলে?" তিনি বলিলেন, "না"। তথন স্থামিজী বলিলেন, "আমি এইমাত্র একটা প্রেতাআর ছিয় মৃণ্ড দেখিলাম। সে কাতরভাবে তার কষ্টকর অবস্থা হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছে।" অমুসন্ধানে জানা গেল বহু বৎসর পূর্বে ঐ বাগানে একজন আহ্বাদ ঘারবান বাস করিত। সে অতিরিক্ত স্থদ লইয়া টাকা ধার দিত। একদিন একজন থাতক তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ গদায়

আরও অনেকবার স্বামিজী এই প্রকার দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, আর সেই সময়ে মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার কল্যাণার্থপ্রাণ খুলিয়া আশীর্কাদ ও প্রার্থনা করিতেন।

# রামক্রফ মিশন প্রতিষ্ঠা

অতঃপর স্বামিজীর প্রধান চেষ্টা হইল গুরুত্রাতাগণকে আপনার উদ্দেশ্যান্থরপ শিক্ষাদান। পূর্ব্বেও এ বিষয়ে কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদিগকে নিজ আদর্শে গঠিত করিতে ব্যপ্র इरेलन। किछ এই পথে এক বিষম অন্তরায় ছিল, তাহা এন্তলে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। পরমহংসদেবের ঈশবৈকনিষ্ঠতা দর্শনে তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল আত্মমুক্তিসাধন বা ভগবং-প্রাপ্তিই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য। লোকসেবা বা দরিদ্রের তঃখমোচন এ मुक्न (शीन कर्य । किन्न चामिकी त्नाकरमवारक है मकन धर्यात मात छ শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া মনে করিতেন এবং সর্ব্বত্ত মৃক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেন। গুরুভাতারা এ মতটির তত পোষণ করিতেন না, কারণ স্বামিজীর এ মত পরমহংদদেবের মতের বিরোধী বলিয়া বোধ হইত। এক্ষণে তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, পরমহংদদেব বে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তিনি তাহা হইতে কোন ভিন্ন মত প্রচার করিতেছেন না। তাঁহারও नका महे अकवस वर्षा नेयंत्र, जत जाहात माधन थानी वालाज-দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। ধ্যান ধারণা সমাধি দারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় এবং পরমহংসদেব তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে নিবুত্তিমার্গের ঐ পন্থা তত স্থগম না হওয়াতে এবং নিবৃত্তির নামে অলসতার বিশেষ প্রশ্রের দেওয়া হয় বলিয়া (বিশেষত: আমাদের দেশে) প্রবৃত্তিমূলক সেবাধর্ম্মের বহুল প্রচারই আবশ্রক। আর এ দেশের হীনাবস্থায় এরূপ সেবা ও সাহায্যের বিশেষ-জ্ব-সাধারণের প্রয়েজনীয়তাও আছে। স্থতরাং ইহাতে তুইটি কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে।

প্রথমতঃ দেশের ও সমাজের কল্যাণ, বিভীয়তঃ নিরস্তর সাত্ত্বিক কর্ম্মের অফুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের নির্ম্মণতা-সম্পাদন ও তৎফলে জীবত্রন্মের অভেদ— বেদান্তের এই সার সত্যের সমাক্ উপলব্ধি। পরমহংদদেবও পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে ভেদাভেদ-বর্জ্জনই ধর্ম্মের চরম পদ। বস্তুতঃ যে ব্যক্তির ভেদব্দ্ধি রহিত হইয়াছে তিনি অতি সহজেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির অধিকারী। সংসারত্যাগী যোগিগণ ছর্গম গিরিকন্দরে অনশন অদ্ধাশনে শীতাতপ-সহিষ্ণু হইয়া ধ্যান বা বিচারের সহায়তায় পরিণামে বাহা লাভ করেন সংসারসেবাপরায়ণ নিকাম কর্মবোগীরাও পরহিতসাধনে শত বাধাবিদ্নের অতিক্রম, লজ্জা, মুণা, আত্মস্থবিসর্জ্জন ও অনবহিত-চিত্তে সর্বজীবের হিতচিন্তনের খারা ঠিক সেই কলই লাভ করিয়া থাকেন। স্থতরাং কর্মমার্গের সাধনা ভক্তি, জ্ঞান বা ধ্যানধারণামূলক সাধনা অপেক্ষা কোন অংশে হীন বা নিক্কইতর নহে। স্বামিদ্ধী গুরুল্রাতা-দিগকে বুঝাইলেন যে আত্মাভিমান বা যশোণিপাপ্রস্ত কার্য্য সকল সময়েই হেয়, কিন্তু অহংভাববৰ্জিত সেবামাত্রলক্ষ্য কর্ম অতীব প্রশংসনীয় ও চিত্তগুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ সৰ্বস্বভাব ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ লোকে এবং সকল লোকই যতক্ষণ পর্যান্ত রজন্তমন্তণকে অতিক্রম করিয়া সর্ভাবে অবস্থিত না হন ততক্ষণ ধ্যানধারণা ও জ্ঞানবিচারের পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন না। পরমহংদদেবের শিক্ষা ও উপদেশ ধাঁহারা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ন্তম করিয়াছেন তাঁহারা স্বামিজীর কথার সহিত তাঁহার গুরুর কথার বিন্দুমাত্রও অসামঞ্জস্ত দেখিতে পাইবেন না। তাঁহার গুরুভাতারা অনেকেই ক্রমে তাঁহার কথার তাৎপর্য্য বুঝিলেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ক্তসংকল হইলেন। বিশেষত: স্বামিঞ্জীর উপর তাঁহাদের সকলেরই প্রগাঢ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহারা জানিতেন স্বয়ং পরমহংসদেব বারংবার তাঁহাকে নিতাসিদ্ধ ও আচার্য্যকোটির থাক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।
সেইজন্ম তাঁহারা বরাবর স্বামিজীর কথা গুরুবাক্যবৎ মান্ত করিতেন
এবং এক্ষণেও তৎপ্রদর্শিত পথে চলিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার প্রথম
ফলস্বরূপ স্বামী রামক্রফানন্দ (যিনি বার বংসরের মধ্যে একদিনের
জন্মও ঠাকুরের পূজারতি ত্যাগ করিয়া মঠের বাহিরে যান নাই)
মাজ্রাজে প্রচারকার্য্যে গেলেন এবং স্বামী অথগুলন্দ মূর্নিদাবাদে
ছর্জিক্পীজিতদিগের সাহায্যার্থ গমন করিলেন। আর স্বামী সারদানন্দ
ও অভেদানন্দের আমেরিকা গমনের সংবাদ ইতঃপূর্ব্বেই প্রদত্ত
হইয়াছে। এইরূপে ধীরে ধীরে সেবাঞ্রমগঠন দ্বারা স্ক্রবিখ্যাত রামক্রক্ষ
মিশনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রব্যাবস্থায় আবু পর্বতের সন্নিকটে স্বামিজী পৃজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখিতে পাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আজও আমাদের কর্ণে প্রতিপ্রনিত হইতেছে—

"আমি সমন্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি এবং সম্প্রতি মহারাই ও পশ্চিম-ঘাট ঘুরিয়া আসিতেছি। কিন্তু হায়, স্বচক্ষে দেশবাসীর যে ফুর্দ্দশা দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। এখন আমি বেশ বুঝিতেছি যে, দেশের এ হীনতা ও দারিদ্রা না ঘুচাইতে পারিলে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বুথা। এই জন্মই অর্থাৎ ভারতের মুক্তির উপায়বিধানের জন্মই বর্ত্তমানে আমি আমেরিকা যাত্রা স্থির করিয়াছি।"

্ কলিকাতার জন্বায়ুতে স্থামিজীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ আরও থারাপ হইতে লাগিল। অগতাা চিকিৎসকগণের পরামর্শালুসারে তিনি দার্জিণিং যাত্রা করিলেন। মিঃ ও মিসেদ্ সেভিয়ার পূর্ব্বেই সেথানে গিয়াছিলেন। স্বামিজীও এক্ষণে তাঁহাদিগের সহিষ্ঠ মিলিত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে यामी बन्नानम, बिख्नां जीज, खानानम, खड उहेन मारहत, गिविमतात्, छाः है। र्वत्न व्यतः माखां ख्वत जानां मिन्ना (श्रक्रमन, खि, जि, नत्र मिरंहां हार्ग्य छ मिन्नां तर्तन् पूर्तां नियात श्रेण्ड ज्यानक ग्रेमन किति हार्ना प्रार्वितः श्रेण्या प्रमानियात श्रेण्ड ज्यानां कि महामय जिल ममानत् उहां हार मक्नि क्या भन गृरह यानां ने किति । कित्र मित्र खण वर्षमां ने स्वा खण वर्षमां ने स्व श्रेण किया किया हिन्द क्षण किया किया हिन्द व्या किया हिन्द विवा किया हिन्द व्या किया हिन्द विवा किया हिन्द किया हिन्द विवा किया हिन्द किया हिन्

উপরোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশরের বাটাতে একটি আশ্চর্যা ঘটনা ঘটে। মতিলাল মুথোপাধ্যায় (যিনি পরে স্থামী সচ্চিদানন্দ নামে পরিচিত হন) সে সময়ে ঐ বাটাতে ছিলেন। একদিন তাঁহার ভরানক জর ও সদে সদে বিষম প্রলাপ উপস্থিত হইল। স্থামিজী তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমনি তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন, অমনি সেই প্রবল জর মন্দীভূত হইতে লাগিল এবং কিয়ংকালের মধ্যে একেবারে অন্তহিত হইল। যে রোগী রোগবাতনায় ছট্ফট্ করিতেছিলেন, তিনি বেশ শাস্ত স্বস্থ হইয়া উঠিলেন। ইনি বড় ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন এবং সন্ধীর্ত্তনাদির সময়ে মাঝে মাঝে দশা প্রাপ্ত হইতেন। ঐ অবস্থায় তিনি মাটিতে শুইয়া পড়িয়া হাত পা ছুঁড়িতেন ও চীৎকার বা গোঁ গোঁ করিতেন—সে এক বিষম কাণ্ড। একদিন কিন্তু স্থামিজী তাঁহার বন্দে হস্ত স্পর্শ করিয়া দেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেই হইতে তাঁহার ভাবপ্রবণতা কমিয়া যায় ও দশাপ্রাপ্তিও বন্ধ হয় এবং তিনি জ্ঞানযোগ ও অবৈত্ববাদের অতিশন্ধ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন।

দার্জিলিঙ্গে স্বামিজী পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিলেও

মোটের উপর বড় ভাল ছিলেন না। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য এত অধিক পরিমাণে ভগ্ন হইরাছিল বে, চিকিৎসকেরা তাঁহাকে কোনও প্রকার শারীরিক বা মানদিক পরিশ্রম, এমন কি পুত্তক পর্যান্ত পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অলসভাবে দিনবাগন মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর মনে করিতেন, স্থতরাং ছইমাস পরে পুনরায় কার্যান্তরোধে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া এ সময়ে অস্তান্ত কর্ম্মের মধ্যে স্বামিন্ধী নিম্ন-निथिত कम्र वास्त्रित्क मन्नामधर्म्म मौक्षिত करतन—वित्रसानन, निर्धमानन. প্রকাশানন্দ ও নিত্যানন্দ। তন্মধ্যে বিরজানন্দ প্রায় ১৮৯১ সাল হুইতে মঠে অবস্থান করিতেছিলেন এবং পরের ছুইজন স্বামিজীর পা-চাত্যদেশে অবস্থানকালে মঠে যোগদান করেন। সর্বশেষোল্লিখিত ব্যক্তি স্বামিজী অপেক্ষা বয়দে অনেক বড় ছিলেন এবং স্বামিজীর ভারতাগমনের অব্যবহিত পূর্বে মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। মঠের मन्नामिन्नराव मृत्य त्माना यात्र देशात्त्र मत्या এकजन्तर शृर्कजीवन ভাল ছিল না বলিয়া তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাকে সন্মাসপ্রদানের द्यात्रज्त विद्राधी हिल्लन। किन्न श्वामिकी विल्लन, "आमत्रा यहि পাপী তাপী দীন इःशी পতিতের উদ্ধারদাধনে পশ্চাৎপদ হই, তা হলে কে আর তাদের দেখবে ? তোমরা এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী इरें ना। जात जा हाफ़ा ७ वाकि यथन मर्क जान निरम्र ज्यन এটা বোঝা যাচ্ছে যে ওর মন বদলে গেছে। আর তোমরা যদি অসং वाक्लिमिगरक मश्राधन कर्र्ख भातरव ना मरन कत्र, जरव शिक्षयां धात्रव করেছ কেন, আর আচার্য্য হতে যাচ্ছ কি বলে ?" স্বামিন্ধীর ইচ্ছাই বলবতী হইল। অনাথশরণ পতিতপাবন স্বামিজী নিজ কুপাগুণে তাঁহাকে সন্মাস দিতে ক্রন্তসঙ্কন্ন হইলেন। আর সকলের আপত্তি

### রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা

469

ভাসিয়া গেল। দীক্ষা যথাবিধি সম্পন্ন হইল। দীক্ষালাভেচ্ছুগণ मीकाश्चरावत शृक्विविय मछकम् खन, উखती त्रशातव ও निक निक आक সম্পাদন করিলেন। স্থামিজী অভিশন্ন উৎসাহ সহকারে তাঁহাদিগের षडीहे अन्त्रन कतितन धवः वितिनन, "मःमाति षास थितक धत्मत्र मृज्य रन, कान (थरक এरमत न्जन रमर, न्जन ठिखा, न्जन পরিচ্ছদ रद-এরা ব্রন্ধচর্য্যে প্রদীপ্ত হয়ে জলন্ত পাবকের স্থায় অবস্থান করবে। 'ন প্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশন্ন এই প্রাদ্ধক্রিরার পৌরোহিত্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি বলেন—"ক্ল তখাদ বন্দচারিচতুইয় যথন গঙ্গাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আদিয়া স্বামিঞ্জীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন তথন স্বামিজী তাঁহাদিগকে আশীর্কাদ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা मानवजीवरनत त्यर्घ बा धारत छेरमारिक स्टेमा ; यग जामारनत ज्ना, ধন্ত তোমাদের বংশ, ধন্ত তোমাদের গর্ভধারিণী। কুলং পবিত্রং জননী ক্বতার্থা'।'' সেই রাত্রে আহারাস্তে স্বামিজী অগ্নিমরী ভাষায় কেবল ব্রন্দর্যয় ও সন্ন্যাদেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণোৎস্থক বন্ধচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতার চ—এই হচ্ছে সন্ন্যাদের প্রকৃত উদ্দেশ্<u>ভ।</u> সন্ন্যাস না হলে কেহ কদাচ ব্ৰহ্মজ্ঞ হতে পারে না—একথা বেদবেদাস্ত ঘোষণা কচ্ছে। যারা বলে—এ সংসারও করব, ব্রক্ষজ্ঞও হব, তাদের কথা আদপেই নিবিনি। ওদব প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোকবাক্য।—"ইত্যাদি বলিতে বলিতে স্বামিজীর মৃধমণ্ডল অনির্বচনীয় তেজোদীগুিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—তিনি বেন মূর্ত্তিমান সন্ন্যাসরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "বহুজনহিতায় বহুজনস্থায় সন্মাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যারা এই উচ্চ লক্ষ্য ভূলে যায়—'বুথৈব 400

#### স্বামী বিবেকানন্দ

তক্ত জীবনং'। পরের জন্ত প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অঞ্চ মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শান্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গণ করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রস্থপ্ত ব্রন্ধসিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্মাসীর জন্ম হয়েছে।'' পরে নিজ ভ্রাতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগিজতার চ আমাদের জন্ম। কি কচ্ছিদ্ সব বদে বদে? ওঠ জাগ— নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর—নরজন্ম সার্থক করে চলে যা—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাণ্য বরান্ নিবোধত।"

ইহার কয় দিবস পরে স্বামিজী পুনরায় ছই জনকে দীক্ষাপ্রদান করেন—শ্রীমৃক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (স্বামিশিয়সংবাদ-প্রণেতা) ও স্বামী শুদ্ধানন্দ তথন ব্রন্ধচারিরপে মঠভুক্ত ইইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই; এ দিন শরংবার ও তিনি উভয়ে এইভাবে দীক্ষিত ইইলেন। ১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাথ ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়। দীক্ষান্তে স্বামিজী পূজাঘর হইতে বাহির ইইয়ানির্মানানন্দ স্বামীকে দেখিয়া আনন্দ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "তুলসী, আজ ছটো বলি হল।" তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া পাপের উৎপত্তি, অহংভাবনাশ ও আত্মজ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

এই সময়ে স্বামিজী আলমবাজারের মঠে এবং কথনও কথনও কলিকাতার বলরাম বস্থ মহাশরের বাগবাজারস্থ ভবনে থাকিরা যুবকগণের মধ্যে বর্ত্তমান কালোপযোগী শিক্ষা ও উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুদেশ ভ্রমণের ফলে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে সজ্ববক্তাবে

### রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা

७७३

কার্য্য না করিলে কোন বৃহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হওয়া স্থকটিন। সেজস্থ তিনি ১৮৯৭ সালের ১লা মে তারিথে বলরাম বাব্র বাটাতে শ্রীরামক্লঞদেবের সমুদর গৃহী ও সন্মাসী শিশুকে আহ্বান করিয়া একটি সজ্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিলেন। প্রথমে সজ্বগঠনের আবশুকতা সকলকে ব্রাইয়া দিয়া বলিলেন, "তবে আমার মনে হয় এদেশে এখন বেরপ শিক্ষাবিস্তাবের অভাব তাহাতে সাধারণতন্ত্র সজ্ব এ দেশের পক্ষে আপাততঃ স্থবিধান্তনক নহে। সেই জন্ম এই সজ্বের একজন Dictator বা প্রধান পরিচালক চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সাধারণের চিন্তাক্ষেত্র প্রসারিত হলে সকলের মত লম্মে কার্য্য করা হবে।"

অতঃপর তিনি বলিলেন, "আমরা বার নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা বাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্য্যক্রেরে রয়েছেন, বাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর প্ণ্যনাম ও অভ্ত জীবনের আশ্চর্য্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্গ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভ্র দাস। আপনারা একার্য্যে সহার হউন।"

শ্রীষুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহিগণ সকলে একবাক্যে এপ্রস্তাবের অনুমোদন করিলে সক্তের নাম ও ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী কিরপ হইবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। গিরিশবার্ প্রস্তাব করিলেন উহার নাম হউক 'রামকৃষ্ণ প্রচার'। কিন্তু পরে উহা পরিত্যক্ত হইয়া সর্ব্বসন্মতিক্রমে 'রামকৃষ্ণ মিশন' এই নামই স্থিরীকৃত হয়। নিয়ে উহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিরুত হইল —

"এই সজ্ব রামকৃষ্ণ মিশন নামে পরিচিত হইবে। ইহার উদ্দেশ্য—রামকৃষ্ণদেব জগতের হিতার্থে যে সকল সত্য উপদেশ

### স্থামী বিবেকানন্দ

দিয়া গিয়াছেন এবং নিজ জীবনে বাহা প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রচার করা এবং জনসাধারণকে তাহাদের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গলের জন্ম ঐ সকল তত্ত্ব কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করা।

- ব্রত—শ্রীশ্রীরামক্বঞ্চদেব জগতের সকল ধর্মকেই এক অক্ষয় সনাতন ধর্ম্মের রূপাস্তর প্রত্যক্ষ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপন্থীদিগের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্ম যে কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহার পরি-চালনাই এই 'প্রচারের' (মিশনের) ব্রত।
- কার্য্যপ্রণাণী—(ক) যাহাতে সাধারণ লোকের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ হর এরূপ জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্ম উপযুক্ত শিক্ষক প্রণয়ন।
  - (খ) শিল্প-কলাদির বিবর্দ্ধন ও উৎসাহ দান।
  - (গ) বেদান্ত ও অন্যান্ত ধর্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে বেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা জনসমাজে প্রবর্ত্তন।
- ভারতবর্ষীয় কার্য্যবিভাগ—যে সকল সন্যাসী বা গৃহস্থ অপরকে
  শিক্ষা দিবার জন্ম জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত তাঁহাদিগকে
  আচার্য্যব্রত-সম্পাদনোপযোগী শিক্ষা দিবার জন্ম ভারতের নগরে
  নগরে মঠ ও আশ্রম স্থাপন করা হইবে এবং যাহাতে তাঁহারা এক
  প্রদেশ হইতে অন্ম প্রদেশে গমন করিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে
  পারেন তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে।
- বৈদেশিক কার্যাবিভাগ—ভারতেতর দেশে ধর্মপ্রচারার্থ 'ব্রতধারী' প্রেরণ এবং তত্তৎপ্রদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহাত্ত্তিবর্দ্ধন এবং নৃতন নৃতন আশ্রম সংস্থাপন।

600

# রামকুফ মিশন প্রতিষ্ঠা

७७३

সজ্বের উদ্দেশ্য ও আদর্শ—লোক-সাধারণের সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান। রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

উপরোক্ত উদ্দেশুগুলির সহিত ধাহার সহান্তভৃতি আছে বা বিনি বিশ্বাস করেন প্রীরামক্তফদেব জগতে কোন বিশেষ কার্যাসাধনের জম্ম আবিভূতি হইয়াছিলেন তিনি এই সজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী।"

স্বামিজী সর্ব্ধসম্বতিক্রমে ইহার সধারণ সভাপতি হইলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ যথাক্রমে কলিকাতাকেন্দ্রের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি হইলেন। দ্বির হইল প্রতি রবিবার অপরাহ্নে বলরাম বাব্র বাটাতেই সভার অধিবেশন হইবে এবং গীতা উপনিষদাদি শাস্ত্রপাঠ ও আর্ত্তি বা কোন বিষয়-বিশেষ অবলম্বন করিয়া বক্তৃতাদি হইবে। স্বামিশিয়াসংবাদ-প্রণেতা শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্বাচিত হইলেন। তিন বৎসর রামক্রফ মিশন এইখানেই ছিল এবং স্বামিজী পুনরায় পাশ্চাত্যদেশে গমন করিবার পূর্ব্ব পর্যান্ত সমিতির অধিবেশনসমূহে উপস্থিত থাকিয়া প্রায়ই উপদেশদান বা কিয়রকণ্ঠে গান গাহিয়া শ্রোত্বর্গকে মোহিত করিতেন।

রামক্ষণ-মিশন স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইরাছে
গুরুত্রাতারা সকলে ইহার উদ্দেশ্যের পোষকতা করিতেন না।
সভাভদের পর সভাগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "এইরপে কান্ত ত আরম্ভ করা গেল; এখন ভাখ ঠাকুরের ইচ্ছার কতদূর কি হয়।" যোগানন্দ

১। ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে যথন রামকৃষ্ণ মিশন আইনামুসারে রেজেট্র করা হয় তথন কতকটা আইনের থাতিরে কতকটা অন্তান্ত কারণে উপরি উক্ত নিয়মাদির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

## স্বামী বিবেকানন্দ

স্থামী বলিলেন, "সভা করা, বক্তৃতা দেওয়া, লোকের উপকার করিব এরপ অভিমান করা—এসব বিদেশী ভাব। ঠাকুরের উপদেশ কি এরপ ছিল?" স্থামিজী বলিলেন, "তুই কি করে জানলি এ সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনস্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস? তা হবে না। আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। আমাকে তিনি কথনও তাঁর পূজা প্রচার করতে বলেন নি, ধ্যানধারণা আর ধশ্মের যে সব উচু উচু কথা আমাদের তিনি শিথিরে গেছেন সেইগুলি উপলব্ধি করে জগৎকে শিক্ষা দিতে হবে। মনে করিসনি আমি আর একটা নৃতন দল করতে বসেছি। প্রভুর পদতলে

আশ্রম পেরে আমরা ধন্ত হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর

ভাবসমূহ দিতেই আমাদের জন্ম।"

যোগানন্দ স্বামী চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামিজী পুনরায়
বলিতে লাগিলেন—"দেথ, প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভুয়েছিইঃ এ জীবনে
পেয়েছি, বেশ অরুভব করেছি তিনি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে এ
সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যথন থেতে না পেয়ে গাছতলায় পড়ে
থাকতুম, যথন কৌপীন বাঁধবার কাপড় পর্যাস্ত ছিল না, যথন এক
পয়দা সম্বল নেই অথচ পৃথিবীটা ঘুরবো মনে করেছি তথন দেখেছি
তাঁর দয়ায় বেথানে গিয়েছি সেইথানেই সাহায্য পেয়েছি। আবার
যথন এই বিবেকানন্দকে দেখবার জন্ম চিকাগোর রাস্তায় মেয়ে
মন্দর গাঁদি লেগে যেত তথনও তাঁরই দয়াতে তত মানসম্ভম—বার
শতাংশের একাংশ পেলেও সাধারণ লোক ক্ষেপে বায়—অনায়াসে
হজ্জম কয়েছি। প্রভুর ইচ্ছায় যেথানে গেছি বিজয়লাভ করেছি।
এখন চাই—এই দেশের জন্ম কিছু কয়তে। তোরা সন্দেহ ছেড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

७७२

আমার কার্য্যে সাহায্য কর, দেখবি তাঁর ইচ্ছায় সকলের কল্যাণ হবে।"

বোগানন্দ—তুমি যা ইচ্ছে করবে তাই হবে। আমরা ত চিরদিনই তোমার আজ্ঞান্থবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এ সকল কচ্ছেন, মাঝে মাঝে তা স্পষ্ট দেখতে পাই। তবু কি জান, মাঝে মাঝে কেমন খটকা আসে—ঠাকুরের কার্য্যপ্রণালী অন্তরূপ দেখেছি কি না। মনে হয় বুঝিবা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্ত পথে চলছি। তাই তোমার সাবধান করে দিই।

স্বামিজী—কথাটা কি জানিস ? সাধারণ ভজেরা তাঁকে ষতটুকু
বুঝেছে ভিনি বাস্তবিক ততটুকু নন। তাঁর লীলা অন্তত—ভাব
অসংখ্য! তাঁকে বোঝবার যো নেই। তাঁর উপমা তিনিই। নিশুণ
ব্রহ্মবস্তরও ধারণা হয়, কিন্তু তাঁর অনস্ত অসীম ভাবের ইয়ন্তা হয় না।
তিনি মনে করলে কটাক্ষে লক্ষ বিবেকানন্দ স্পষ্ট করতে পারেন।
কিন্তু তব্ও যদি তিনি তা না করে আমার ভিতর দিয়েই তাঁর কার্য্য
সাধন করতে চান, তবে আমি কি করতে পারি বল!

এই বলিয়া স্বামিজী কার্যান্তরে অন্তত্ত প্রস্থান করিলেন।
বাস্তবিক বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে বে,
স্বামিজীর ভিতর বে দর্মভূতে প্রেম, অপরের ছঃখে সহামুভূতি,
কারুণা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইত তাহার সবগুলিই পরমহংসদেবে
পূর্ণমাত্রায় ছিল। কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরম্থী বৃত্তিগুলি এত অধিক
পরিমাণে বিকশিত হইয়াছিল যে, সচরাচর সেইগুলিই সাধারণের
দৃষ্টিপথে পতিত হইত, অন্তান্ত ভাবগুলি বিশেষ স্ক্ষেভাবে অনুধাবন
না করিলে সহজে হাদ্মক্ষম হইত না। সেই জন্ত অনেকে মনে
করিতেন বৃষি তিনি ধাানভজন বাতীত অন্ত ভাবে ঈশ্বর-সাধনের

পক্ষপাতী ছিলেন না। ভক্তি আশ্রমপূর্বক অনক্সচিত্তে ঈশ্বরারাধনা ইহাই তাঁহার একমাত্র উপদেশ। কিন্তু প্রকৃতই যে তাহা নহে ইহা থাহারা তাঁহার 'বত্র জীব তত্র শিব', 'শিবভাবে জীবদেবা', "বত মত তত পথ' প্রভৃতি উল্লির সহিত পরিচিত আছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন এবং তত্ত্পদিষ্ট ত্যাগবৈরাগা, সাধনভঙ্গন প্রভৃতি ঈশ্বরোপলন্ধির চেষ্টার সহিত স্থামিজীপ্রবর্ত্তিত লোকসেবা, মঠ মিশন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠানসমূহের বিলুমাত্র বিরোধ বা অসামঞ্জন্ত দেখিতে পাইবেন না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে शाद्य वटि दा भिरवाक कार्यामगृह द्वात मन विद्यू व इरेग्रा यारेवात সম্ভাবনা এবং উহা ঈশ্বরপ্রাপ্তির অন্তরায়, কিন্তু স্ক্রানৃষ্টিতে বুঝা যাইবে উভন্ন আদর্শের গৃঢ় লক্ষ্য এক ব্যতীত গুই নহে। প্রীরামক্রফদেবের সকল শিয়ের মধ্যে একমাত্র স্বামিজীই গুরুপদিষ্ট मूनजब्गी नमाक श्रीनिधान कतिराज नमर्थ श्रेशाहित्नन । एरिसिशहित्नन, **তিনি কেবল শুষ্ক ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেষ্টা-মাত্র নহেন, তাঁহার <sup>জ্</sup>পন্তর** মূর্ত্তিমতী করুণার অমল পত্মাসন। যে হাদয় তৃণগুচ্ছের বেদনায় পর্যান্ত হাহাকার করিয়া উঠিত, পগুণক্ষীর হুংখে বিদীর্ণ হইয়া যাইত তাহা যে অনাথ আতুর নরনারীর দৈন্ত-হর্দশায় কিরূপ ব্যথিত ও আকুল হইত তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? কে না দেখিয়াছে অত্যা-চারক্লিষ্ট, বুভুক্ষা-নিপীড়িত হতভাগ্য মানবগণের যন্ত্রণা দেখিয়া তিনি কিরূপ অস্থির হইতেন এবং তাহা নিবারণের জন্ম কিরূপ সচেষ্ট ব্যগ্রতা अनर्नन क्रिटिंग ? यिनि जीवरनत्र अिम्हर्स्ड जीवमाजरकरे नात्राम् জ্ঞান করিতেন তাঁহার বিশ্বপ্লাবী প্রেম কি মানবের কাতর ক্রন্দনশ্রবণে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে—না, প্রেমৈকলক্ষ্য মানব-সেবাব্রত তাঁহার নিকট হের বা অনভিপ্রেত হইতে পারে ? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার

অসামান্ত চরিত্রের সকল দিক বিশেষ ভাবে পর্য্যবৈক্ষণ করিয়াছিলেন বিশাই এ তম্বটি বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া যে তিনি নির্ভর্গচিত্তে মৃক্তকণ্ঠে তাহা সর্ব্ধাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়া সকল বাধা বিশ্ব অতিক্রমপূর্ব্ধক শ্রীগুরুর উদ্দেশ্যান্থ্যায়ী কার্য্য সফল করিতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত। এজন্ম তিনি মানবমাত্রেরই ধন্তবাদের পাত্র।

কিন্তু এ কার্যাট যত সহজ বোধ হইতেছে প্রকৃতপক্ষে তত সহজে
সিদ্ধ হয় নাই। গুরুলাতাগণকে স্বীয় মতে আনয়ন করিতে তাঁহাকে
যে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল নিয়লিখিত ঘটনায় পাঠক তাহা
ব্রিতে পারিবেন।

যোগানন্দ স্থামীর সহিত উপরোক্ত কথাবার্ত্তার পর একদিন
সন্ধ্যার সমর বলরামবাব্র বাটাতে বিসরা স্থামিন্ধী গুরুত্রাতাগণের সহিত
রহস্তালাপ করিতেছেন এমন সময় পুনরার পূর্ববিৎ একজন গুরুত্রাতা
সহসা বলিরা উঠিলেন, তিনি কেন শ্রীরামক্রফদেবকে প্রচার করিবার
চেষ্টা করিতেছেন না, এবং শ্রীরামক্রফদেব-প্রদন্ত শিক্ষা ও উপদেশের
সহিত তৎপ্রবর্ত্তিত কার্য্যসমূহের ঐক্য কোন্ থানে ? বাহিরের লোকের
নিকট তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত আচার্য্যের পদবীতে আরুত হইলেও
গুরুত্রাতা ও অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীর নিকট তিনি চিরদিনই দেই কৌতুকপরারণ বাঙ্গ-রহস্থপ্রিয় নরেন্দ্রনাথই ছিলেন। তাঁহাদের সহিত
আলাপকালে তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ উন্মৃক্ত হইত, কোথাও এতটুকু আবরণ
থাকিত না। সরল বালকের স্থায় কত কথা কাটাকাটি করিতেছেন,
কত হাসিতামাসা হইতেছে, কত রঙ্গ কত বিজ্ঞপ চলিতেছে। কথন
তিনি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতেছেন, কথনও বা তাঁহারা তাঁহাকে
আক্রমণ করিতেছেন, এমন কি শ্রীশ্রীগুরুদেব পর্য্যন্ত এ প্রেম-কলহের

উচ্ছল স্রোবেগের মৃথে হ একটা আঘাতের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। এ সকল দৃশু প্রেমরহস্তের অন্তর্মশ্মানভিজ্ঞ সাধারণের জ্ঞানহে, কারণ তাঁহারা হয়ত ইহা হইতে কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিক্কতার্থ করিয়া বসিবেন। কিন্তু গুরুভাইরা সব বুঝিতেন, এবং জনেক সময় ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে ঘাঁটাইয়া মজা দেখিতেন। যত বেশী গালি থাইতেন ও কঠোর কথা শুনিতেন ততই যেন অধিক আনন্দ বোধ করিতেন। এদিনও তাহাই হইতেছিল। স্নতরাং স্বামিজী প্রথমে বাঙ্গচ্ছলে উত্তর করিলেন—"তুই কি জানিস? তুই ত ঘোর মূর্থ ! বেমন গুরু তাঁর তেমনি চেলা ! প্রহলাদের মত 'ক' দেখেই কেঁদে সারা। তোরা সব ভক্তের দল, অর্থাৎ কতকগুলো ভাবরোগগ্রস্ত উন্মাদ। তোরা ধর্মের কি জানিস ? শুধু কচি থোকার মত নাকে কাঁদতে পারিদ, 'ওহে প্রভূ, তোমার কি স্থন্দর নাক, কিবা চোথ। কি যে সব আহা মরি' ইত্যাদি। মনে করেছিস এতেই তোদের মৃক্তি হাতের ভেতর, আর শেষ দিনে শ্রীরামক্ষণদেব এসে তোদের হাতে ধরে একেবারে গোলোকে টেনে নিয়ে যাবেন! আর জ্ঞানের চর্চ্চা, লোকশিক্ষা, আর্ত্ত অনাথের সেবা, এ সব মায়া—কেন না পরমহংসদেব ওসব করেন নি। আর কাকে কাকে নাকি বলেছিলেন, 'আগে ভগবান লাভ কর, তার পর আর সব। পরের উপকার করতে या उत्रा जनिश्व का का का निष्य এक हो रथनना कि ना रच श्रुँक तारे मूर्फात मर्था পড़रव !"

তথন তিনি হঠাৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন এবং উচ্ছুসিত হৃদয়বেগ দমন করিতে না পারিয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন— "তোমরা মনে করছো যে, তোমরাই তাঁকে ব্বতে পেরেছ, আর আমি কিছুই পারিনি। তোমরা মনে কর জ্ঞানটা একটা নীরস শুদ্ধ জিনিষ। তার চর্চা করতে গেলে প্রাণের কোমল ভাবটাকে একেবারে গলা টিপে মারতে হয়। তোমরা বাকে ভক্তি বলছো সেটা বে একটা দারণ আহাত্মকি, কেবল মাত্মকে হর্জন করে মাত্র, তা ব্রছ না। বাও, কে তোমার রামকৃষ্ণকে চার? কে তোমার ভক্তি-মৃক্তি চার? কে দেখতে চার ভোমার শাস্ত্র কি বলছে? যদি আমি আমার দেশের লোককে তমোকৃপ থেকে তুলে মাত্মর করে গড়তে পারি, যদি তাদের ভেতর কর্মযোগের আদর্শ জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহলে আমি হাসতে হাসতে সহস্র নরকে যেতে রাজী আছি। আমি রামকৃষ্ণ টামকৃষ্ণ কাক্রর কথা গুনতে চাইনি। যে আমার মতলব অনুসারে বাজ করতে চার তারই কথা গুনবো। আমি রামকৃষ্ণ কি কাক্রই দাস নই—গুরু যে নিজের ভক্তি বা মৃক্তি গ্রাহ্ম না করে পরের সেবা করতে প্রস্তত্ত তারই দাস।"

বলিতে বলিতে তাঁহার ম্থমণ্ডল রক্তবর্ণ ও চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া
উঠিল, স্বর বদ্ধ হইবার উপক্রম হইল এবং সমন্ত শরীর ঘন ঘন কম্পিত
হইতে লাগিল। তিনি বিদ্যাদেগে ঘরের বাহিরে গিয়া বিশ্রামগৃহে
প্রবেশ করিলেন এবং দ্বারবদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার শুরুলাতারা
ইহা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ত্রন্ত হইলেন এবং তাঁহার নিকট
উপরোক্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া অমৃতপ্ত হইলেন।
কিয়ংক্ষণ পরে কয়েকজন সাহস অবলম্বন করিয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহার
কক্ষাভিম্থে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, স্বামিন্ধী নিশ্চলভাবে যোগাসনে
উপবিষ্ট, আর তাঁহার স্থিমিত চক্ষ্ হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু
নির্গত হইতেছে। দেখিয়া বেশ বোধ হইল তিনি তথন ভাবরাজ্যে।
তাঁহারা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু কেই তাঁহার ভাবভঙ্গ
করিতে সাহসী হইলেন না। প্রায় এক ঘন্টা পরে স্বামিন্ধী গৃহের

#### স্বামী বিবেকানন্দ

বাহিরে আসিলেন এবং ম্থাদি প্রক্ষালিত করিয়া ধীর-পদবিক্ষেপে
বন্ধুবর্গের নিকট আসিয়া বসিলেন—মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গন্তীর।
সকলেই তাঁহার মৃথ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন তাঁহার হৃদয়তটে
একটি বিষম ঝাটকা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ তথনও মিয়োজ্জল
ললাট ও জ্যোতির্ময় বদনমগুল ভাবাবেগে আরক্তিম রহিয়াছে। কিয়ংক্ষণ
কাহারও বাক্য নিঃসরণ হইল না। অবশেষে স্বামিজী নিস্তক্ষতা
ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—

"মাহুষের প্রাণ যথন ভক্তিতে ভরিয়া উঠে, তথন তার হৃদয় ও সায়ু সকল এত নরম হয় যে তাতে কুলের যা পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। তোমরা কি জানো যে আজকাল আমি উপত্যাসের প্রেমকাহিনী পর্যান্ত পডতে পারি না ? ঠাকুরের কথা খানিকক্ষণ বলতে বা ভাবতে গেলেই ভাবোদ্বেল না হয়ে থাকতে পারি না? সেই জ্ব্যু কেবলই এই ভক্তিস্রোতটা চেপে যাবার চেষ্টা করি, আর জ্ঞানের শিকল দিয়ে নিজেকে বাঁধতে চাই, কারণ এথনও মাতৃভূমির প্রতি আমার কর্ত্তব্য শেষ হয় নি। সেই জন্মে যেই দেখি উদ্ধাম ভক্তিপ্রবাহে প্রাণটা ভেসে यावात छे भक्तम राम्राह, जर्मनि जात माथाम कर्छात खारनत जन्म निरम আঘাত করতে থাকি। ও:, এখনও আমার অনেক কাজ বাকি त्ररम्रहः आंत्रि श्रीतामकृष्णामर्वत मानानूमान, जिनि आमात चार् যে কাজ চাপিয়ে গেছেন, যতদিন না সে কাজ শেষ হয় ততদিন আমার বিশ্রাম নেই। বাস্তবিক আমার ওপর তাঁর কি ভালাবাসাই…" স্বামী যোগানন্দ প্রভৃতি পুনরায় তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া গ্রীম্মের অছিলায় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং তাঁহার মনকে অন্তদিকে ধাবিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে স্বামিজী পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

400

30

এই বটনার আমরা দেখিতে পাই স্বামিজীর মনের স্বাভাবিক গতি কোন্ দিকে। ইহা যে অন্তঃসলিলা ভক্তি-প্রবাহে নিরস্তর সিঞ্চিত ও জ্ঞানকর্দ্মের বাহ্য উপলাবরণে আচ্ছাদিত এবং সেই জ্ঞানকর্দ্মের আবরণ রক্ষা করিবার জন্ম তাঁহাকে যে নিশিদিন প্রবল অন্তর্মুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে হইত তাহা সহজেই বৃঝিতে পারা বায়। তাঁহার গুরুত্রাতাগণও জ্ঞানিতেন যে সেই কঠিন শৈলাবরণ ভেদ করিয়া যেদিন তাঁহার হৃদয়নিহিত প্রেম-ভক্তির প্রবল উৎস ছুটিয়া বাহির হইবে সেদিন আর তাঁহার ভঙ্কুর পার্থিব দেহ তাহার বেগধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। সেইজন্ম তাঁহারা তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিমনা দেখিলেই তাঁহার মনের গতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিতেন।

আরও একটি কারণে উল্লিখিত ঘটনাটি স্থরণ করিবার বোগ্য। উহা যেন স্বামিন্সীর ছর্ব্বোধ্য চরিত্রের একটা সরল টাকাস্বরূপ। যে চরিত্রে আপাতবিরোধী বছবিধ ভাবসমাবেশ সাধারণের নিকট একটা জটল প্রহেলিকার স্থায় বোধ হয়, তাহা উক্ত চিত্রে দর্পণের মত স্বচ্ছ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়ছে। উহা হইতে আমরা পরিকার বৃঝিতে পারি কেন তিনি সময়ে সময়ে এক একটা ভাবের উপর অতিমাত্রায় জোর দিতেন, কেন কর্ম্মার্গকে ভক্তিমুক্তি অপেকাও প্রেষ্ঠতর বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বাহা হউক, এদিনকার এই প্রবল বাটিকা স্বামিন্সীর গুরুভাইদের মন হইতে সন্দেহের মেঘরাশি উড়াইয়া লইয়া গেল। এদিন হইতে আর তাঁহারা কথনও স্বামিন্সীর কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদ বা সমালোচনা করেন নাই। তাঁহাদের সকলের দৃঢ় প্রতীত্তি হইয়া গেল, ঠাকুর সত্য সত্যই তাঁহার মধ্য দিয়া আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন।

1

#### ভক্তসঞ্

স্বামিলী যে কর্দিবস কলিকাতায় রহিলেন সে কর্দিবস তাঁহার আর বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। দিনরাতই লোক যাতায়াত করিতেছে, দিনরাতই কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বলরামবাবুর বাটীতে প্রায় নিতাই এইরূপ আসর জমিত, তাহা ছাড়া আবার অনেকে পৃথক্ ভাবে তাঁহাকে স্ব স্থ গৃহে লইয়া গিয়াও সৎসঙ্গ করিতেন। এই উপায়ে ধীরে ধীরে লোকশিক্ষার পথ প্রশন্ত হইতে লাগিল। কত বিষয়ের যে আলোচনা হইত তাহার ইয়ন্তা ছিল না। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, দীক্ষা, বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি, বিভিন্ন সময়ের ঐতিহাদিক কাহিনী প্রভৃতি নানাবিধ প্রদক্ষ উত্থাপিত হইত। বলিতে বলিতে তাঁহার উৎসাহ-বিক্ষারিত নয়নয়ুগলে অপূর্ব তেজ ফুটিয়া উঠিত, শ্রোতৃবর্গ গুরু হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেন। বস্তুত: তাঁহার ভিতরে এমন অদ্ভুত উৎসাহ ছিল এবং সেই উৎসাহ তাঁহার মুথের প্রত্যেক কথায় এমন প্রবল তেজের সাইত প্রকাশ পাইত যে শ্রোতৃরুদ্দ তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিতেন না। তিনি যখন যে বিষয়ের অবতারণা করিতেন তথন তাহাতেই মাতিয়া উঠিতেন, মনে হইত বুঝি জগতে উহা - অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। ঐতিহাদিক ঘটনাসমূহ বর্ণনকালে তাঁহার আবেগময়ী ভাষার কুহকে বিষয়টী এরূপ প্রোচ্ছল হইয়া উঠিত যে শ্রোতৃগণ দেশকালপাত্র বিশ্বত হইয়া মনে করিতেন বেন ঘটনাটি তাঁহাদিগের সম্মুখেই সংঘটিত হইতেছে এবং তাঁহাদের म्भ मन कन्नना-रेख्यभूत विविध वर्त तक्षिक रहेशा এक विकित মায়ালোকে বিহার করিত। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দেশে এখন এমন শিক্ষাপ্রচলনের আবশুক হইরাছে বাহাতে প্রকৃত মনুষ্য গঠিত হয়, বিচারশক্তির উন্মেষ হয় ও প্রতিভার সমাক বিকাশ হয়। সেই জন্ত তিনি বৈদিক ও পৌরাণিক বুগের শিক্ষাদর্শ পুনঃ প্রচারিত করিয়া মৈত্রেয়ী, গার্গী, থনা, লীলাবতীর স্থায় বিদ্বী ও ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসাদির ভার কবি ও মনস্বী স্পষ্টির সহারতা করিবার জন্ম সকলকেই চেষ্টা করিতে বলিতেন। বাস্তবিক, পূর্ব্বে এদেশে সর্বতোমুখী প্রতিভা ও সর্ববিষয়ে উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইত, কিন্ত এখন সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে; তাহার কারণ আর কিছুই নহে, প্রাক্ত সংশিক্ষার অভাব। যে দেশে ভীন্ন-ভোণাদির স্থার রথী, অর্জুনের ভার শিশু, ভরত লক্ষণের ভার অত্জ, মুধিষ্টিরাদির স্তায় ধর্মনীল নৃপতি আবিভূতি হইয়াছিলেন, সে দেশের লোক এমন কাপুরুষতার কলমভার মন্তকে বহন করিতেছে এবং গৃহ-বিবাদ ও দ্বেবহিংসায় উৎসন্ন যাইতে বসিন্নাছে ৷ ইহা অপেকা পরিতাপের विषय जात कि इरेटि शादा । तम जानर्न এथन जात नारे, तम শিকা, সাধনা, সংযম ও শিষ্টাচার এখন অন্তহিত হইয়াছে। এমন কি ঐতিহাসিক যুগের প্রতাপসিংহ, পথীরাজ, শিবাজী প্রভৃতির স্থায় রণকুশল যোদ্ধাও এখন বিরল। কথায় কথায় একদিন গুরুগোবিন্দ সিংহের প্রদঙ্গ উঠিল। গুরুগোবিন্দ সিংহকে তিনি ভারতীয় বীরবুন্দের তালিকায় অতি উচ্চাসন প্রদান করিতেন। त्य मशाशूक्षय धर्मां जहे हिन्तृगंगत्क यवनधर्मात्र कवन हहे ति जिन्नात्र कतियां পুনরায় স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাহার কঠোর আত্মতাাগ. তপশ্চর্যা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা অত্যাচারম্থিত শিথজাতির হৃদরে নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল এবং যিনি বীরের ন্যায় পৃতস্লিলা

### স্বামী বিবেকানন্দ

७१२

নশ্বদাতীরে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বামিজী আবেগে বিহুবল হইয়া পড়িতেন। বলিতেন—— "সম্ভয়া লাথ পর এক চড়াউ। যব্ গুরুগোবিন্দ নাম গুনাউঁ॥"

গুরুগোবিদের নিকট নাম গুনিলে অর্থাৎ দীকা গ্রহণ করিলে একজনের বাহুতে সওয়া লক্ষ বলীর বল সঞ্চারিত হইত অর্থাৎ এক একজন শিষ্য লক্ষাধিক শত্রুনিপাতে সমর্থ হইতেন। বাস্তবিক স্বধর্ম ও স্বজাতির প্রাধান্যস্থাপনকল্পে সেই মহাপুরুষের আজীবন পরিশ্রম কিরুপ সফলতা লাভ করিয়াছিল, সমুদ্রতরঙ্গসম মোগলচমূর সমূথে মৃষ্টিমের শিথবীরের নির্ভীক আত্মদানই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বামিজীর বাক্যে শ্রোভৃগণের ধমনীতে ধরতর শোণিতস্রোত বহিত, তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিতেন দেশে এক সময়ে কি দিন ছিল, আর আজি কি দিন আসিয়াছে! কোথায় বা সে কর্মপ্রাণতা, কোথায় বা সে অটল দৃঢ়তা ! এইরূপে প্রত্যহ কত যে প্রসঙ্গ আলোচিত হইত, কত যে নব নব ভাব উংকর্ণ শ্রোভৃমণ্ডলীর হৃদয়দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিত তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ কেমন করিয়া দিব! তিনি শরনে, ভোজনে, গমনে, উপবেশনে, দণ্ডায়মানাবস্থায় সর্বাদা লোককে উপদেশ দিতেন, সর্বাদা তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও বীর্য্য অবলম্বনপূর্বকে আত্মকর্ত্তব্যসাধনের পথে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিতেন।

স্বামিশিয়-সংবাদ-প্রণেতা শ্রীষ্ট্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিথিয়াছেন যে, এই সমরে একদিন তিনি স্বামিজীর নিকট সায়নের ভাষাসমেত বেদপাঠ করিতেছিলেন। সায়নাচার্য্য বেদের অপৌরুষেয়ত প্রমাণের জন্ম-যে সকল বৃ্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন সেগুলি কিরপ গভীর চিস্তা-সম্ভূত তাহা স্বামিজী ব্ঝাইতেছিলেন, আর সায়নের প্রশংসা করিতেছিলেন। স্থানে স্থানে আবার স্বয়ং অন্তর্রপ ব্যাখ্যা করিয়া সামনকৃত ব্যাখ্যার সমালোচনা করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মোক্ষমূলরের কথা উঠিল। স্বামিজী বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, স্বয়ং সামন
মোক্ষমূলরররপে অবতীর্ণ. হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার
এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। কি অন্তত অধ্যবসায়, আর বেদ-বেদাস্তাদি
শাস্ত্রে কি অসাধারণ পারদশিতা! অক্সফোর্ডে বৃদ্ধ ও তাঁহার পত্নীকে
দেখিয়া আমার বশিষ্ঠ অক্রন্ধতীর কথা মনে পড়িয়াছিল। আর বিদারকালে বৃদ্ধের যে অশ্রুপাত!"

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তাহাই বদি হয়, তবে সায়ন এই পুণাক্ষেত্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করিয়া মেচ্ছুকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন কেন ?'' তত্ত্ত্তরে স্বামিজী বলিলেন, "অজ্ঞানের নিকটই 'মেচ্ছ' 'আর্য্য' এ সকল ভেদ। কিন্তু যিনি বেদের ব্যাখ্যাকর্ত্তা, জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, তাঁহার নিকট আবার বর্ণাশ্রম জাতিভেদ কি ? মনুযাজাতির কল্যাণের জন্ম তিনি যথা ইচ্ছা জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। আর একটা কথা এই বে, এ দরিত্র দেশে জন্মিলে তাঁহার পুত্তক-প্রকাশের থরচ জুটিত কোথা হইতে ? জ্ঞানত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এজন্ম নয় লক্ষ টাকা সাহায্য ক্রিয়াছিলেন। তাহাতেও হয় নাই। মাসিক বেতন দিয়াই এ দেশের কত পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিতে श्रेशोष्ट्रिन। विद्याक्षितात्रत क्रम अर्पाम अत्रभ अर्थवात्र ও विभून পরিশ্রমের কথা কেহ কথনও গুনিরাছে কি ? ভূমিকার মোক্ষমূলর স্বয়ং লিথিয়াছেন যে, ২৫ বৎসর ধরিয়া তিনি শুধু হস্তলিখিত পুঁথির নকল করিয়াছেন, তারপর আরও বিশ বৎসর লাগে ছাপাইতে।° একটা গ্রন্থের জন্ম জীবনের ৪৫ বৎসর অক্লান্ত ভাবে যাপন করা কি সহজ কথা ? আমি কি সাধে বলি তিনি শ্বয়ং সায়ন ?''

## স্বামী বিবেকানন

498

আবার পাঠ চলিতে লাগিল। স্বামিজী সাধকের নির্বিকল্প অবস্থার আরোহণ ও তাহা হইতে পুনরার বাহুজগতে প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত জগতের প্রলয় ও স্টির তুলনা করিতে লাগিলেন। এমনভাবে অবস্থা হইতে অবস্থান্তর-প্রাপ্তি ব্যাইতে লাগিলেন যে, শরংবাবৃর পরিকার বোধ হইতে লাগিল, স্বামিজী স্বরং ঐ সকল অবস্থার মধ্য দিরা অনেকবার সমাধিভূমিতে গমন করিয়াছেন, নতুবা ওরূপ বিশদভাবে ব্যান সম্ভবপর হইত না।

धमन मगरत्र धीयुक निरित्रभिष्ट रवाय जानितन। পরস্পর অভিবাদনান্তে স্বামিজী রহন্ত করিয়া বলিলেন, "क्षि, नि. \* जूমি ত এ সকল কিছুই পড়লে না, শুধু কেটো বিষ্টু নিরেই দিনটা কাটালে।" নিরিশবাবু বলিলেন, "ভাই, আমার আর ওসব পড়ে কি হবে? আমার শক্তিও নেই, সময়ও নেই। আমি দূর থেকে বেদবেদান্তকে নমস্বার করে ঠাকুরকে শ্বরণ কর্ত্তে কর্ত্তে পাড়ি মারব। তোমাকে দিয়ে তার লোকশিক্ষা দিবার দরকার ছিল, তাই তোমাকে ওসব পড়তে হয়েছে।" এই বলিয়া ভক্তপ্রেষ্ঠ সেই বৃহৎ বেদগ্রন্থগুলিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "জয় বেদরূপী শ্রীরামক্বফের জয়!"

গিরিশবার্ স্থামিজীর স্থভাব উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। স্থামিজী যে প্রকৃতই ভক্তিমার্গের নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে ঐ কথাগুলি বলেন নাই তাহা ব্ঝিতে পারিলেন, কারণ তাঁহার স্থভাবই ছিল যখন যে বিষয়ে বলিতেন তথন তাহার উপর বিশেষ জ্বোর দিয়া গভীর ভাবে তাহা মনোমধ্যে অন্ধিত করিয়া দিতেন। সেইজয়

<sup>. \*</sup> স্বামিজী গিরিশবাবুকে জি, গি, বলিরা ডাকিতেন।

বলিলেন, "আছা নরেন, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। বেদবেদান্ত ত তুমি ঢের পড়েছ, কিন্তু তাহাতে ছঃখীর ছঃখ, বুভুক্ষুর আর্দ্রনাদ, আর ব্যভিচারাদি পাপপ্রোত-নিবারণের কোন ব্যবস্থা আছে কি ? রোজই শুনি ঐ অমুক বাড়ীর গিন্নি—যার বাড়ীতে এককালে প্রভাহ ৪০।৫০ থানা পাত পড়তো—আজ্ব তিনদিন হাঁড়ি চাপায় নি; অমুক বাড়ীর এক জনাথা কুলস্ত্রীকে ছষ্টদের অত্যাচারে প্রাণ হারাতে হয়েছে; অমুক পরিবারের একজন ব্বতী বিধবা কলম্বগোপনের জন্ম ক্রণহত্যা করেছেন; অমুক জুয়োচুরি করে বিধবার সর্বান্থ হরণ করেছে। বলতো এ সব রহিত করার কোন উপায় বেদে আছে কিনা?" গিরিশবার্ সমাজের এই সকল গাঢ়কালিমালেণিত চিত্র অম্বিভ করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্থামিন্ধী নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন এবং ছাদয়ের ভাব সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সাশ্রুনয়নে গৃহের বহিদ্দেশে গমন করিলেন।

গিরিশবাব্ তথন শরৎ চক্রবর্তী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখলি রে, তোর গুরুর হৃদয়টা। এই যে পরের হৃথে অশ্রুমোচন, এই যে মহাপ্রাণতা—এই জন্মই আমি তাকে বড় বলে মানি—বিছেব্দির জন্ম নয়। হৃঃধর্ফশার কথা যেই শোনা, অমনি বেদবেদান্ত ফেলে উঠে যাওয়া। সমন্ত বিছেব্দি বেন পরপ্রেমে গলে গেল। তোর স্বামিজী যেমন জ্ঞানী ও পণ্ডিত, তেমনি ঈশ্বরভক্ত ও লোকসেবক।"

কিঞ্চিৎ পরে স্বামিজী প্রত্যাগমন করিলেন এবং পাত্র-বিশেষে 
যুক্তিতর্ক ও বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলেন। এমন সময়ে
স্বামী সদানন্দ সেথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে

দেখিয়া স্বামিজী ব্যাকুল হইয়া অন্ততঃ সামান্য ভাবেও একটা সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা বলিলেন। সদানন্দ স্বামী 'যো ছকুম মহারাজ—বান্দা তৈয়ার হ্বায়' বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামিজীর অভিক্ষচিমত কার্য্য আরম্ভ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর স্বামিজী গিরিশবাব্র দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ জি, সি, আমার মনে হয় যদি জগতের হঃখনিবারণের জন্য—এমন কি একটি জীবের হঃখও কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব করিবার জন্য আমায় সহস্রবার জঠরবাসক্রেশ সন্থ করতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত। শুধু একলা নিজের মৃক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে পারি তবে তো!"

এই সময়ে একদিন তিনি শরৎবাব্কে দঙ্গে লইয়া প্রাতঃশ্বরণীয়া মাতাজী তপস্থিনীর প্রতিষ্ঠিত মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন। মাতাজী স্বয়ং তাঁহাকে কয়েকটি প্রেণী দেখাইলেন। এক প্রেণীর ছাত্রীরা তাঁহার সত্মুখে দেবাদিদেব মহাদেবের একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিল এবং শিবার্চনার সমৃদয় বিধি প্রদর্শন করিল। একটি বৃদ্ধিমতী বালিকা কালিদাসের 'রঘ্বংশ' হইতে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সংস্কৃতে উহার ব্যাখ্যা করিল। স্বামিজী অত্যন্ত সন্তুই হইয়া বালিকাকে আশীর্বাদ করিলেন। তিনি মাতাজীকে তাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায়ের জন্য পুনঃ ধন্যবাদ দিলেন এবং 'দর্শকর্নের মন্তব্যপুত্তকে' একটি দীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া সর্বশেষে লিখিলেন, 'এই বিদ্যালয়ের কার্য্য ঠিক পথে চলিতেছে।'

পথে শরৎবাব্র সহিত স্বামিজীর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। স্বামিজী এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আদর্শ স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপনের আবশুকতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তাঁহার মতে বালিকাগণকে উত্তমরূপে শিক্ষিতা না করিলে এবং বালিকাবিবাহ নিবারণ না করিলে এদেশের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। এতদর্থে বিছাজ্ঞানসম্পন্না ব্রন্ধচারিণীগণ কর্ত্তক পরিচালিত বিছালয় স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। মাতাজ্ঞী তপস্থিনী স্বয়ং সংসারত্যাগিনী হইয়াও এই স্বদ্র বঙ্গদেশের বালিকাগণকে স্থশিক্ষিত করিবার জন্ম বে ভাবে আত্মজীবন নিয়োজিত করিয়াছেন—তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তবে ব্রীশিক্ষা ব্রীলোকের তত্ত্বাবধানেই হওয়া বাস্থনীয়। মহাকালী পাঠশালায় যে পুরুষ শিক্ষকের দ্বারা অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে এটুকু স্থামিজী অনুমোদন করিলেন না।

এইভাবে কিয়দিন গত হইলে ৬ই মে তারিথে চিকিৎসকগণের পরামর্শে স্থামিজীকে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ আলমোড়া যাত্রা করিতে হইল। ইতোমধ্যে মিদ্ মূলার বিলাত হইতে আদিয়াছিলেন। তিনি ও ওড উইন সাহেব কয়েক দিবস পূর্বেই সেখানে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্থামিজীও আলমোড়াবাসিগণের সনির্বান্ধ অন্থরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কয়েকজন গুরুত্রাতা ও শিশ্ব সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন।

# Sign .

### আলমোড়ায়

আলমোড়া যাইবার পথে স্বামিন্ধী লক্ষ্ণৌএ এক রাত্তি বাস করিয়া তত্ত্রতা অধিবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। কাঠগোদাম হইতে মি: গুড্উইন ও কয়েকজন ভক্ত তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। তারপর जानसाजात निकरेवर्जी लामिया नामक ज्ञान এक विश्रून जनमञ्ज তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ক্রমাগত জয়ধ্বনি ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা স্বামিজীর জন্ম একটি সুসজ্জিত অশ্ব আনিয়াছিল। তিনি তাহাতেই আরোহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। অভ্যর্থনার জন্ম প্রতি গৃহদার দীপমালায় উদ্তাসিত ও রাজপথসমূহ মাল্যপতাকাদিতে স্থশোভিত করা হইয়াছিল এবং বাজারের একাংশে স্থাত চন্দ্রতিপ বিমণ্ডিত একটি বৃহৎ পটমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পথে গমন কালে শত শত বাতায়নবর্ত্তিনী কুলরমণী স্বামিজীর শিরোপরি পুষ্পলাজ বর্ধণ করিতে লাগিলেন এবং সভাস্থলে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ম প্রার পাঁচ সহস্র ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। প্রথমে অভার্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে পণ্ডিত জ্বালাদন্ত যোশী হিন্দীতে একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তৎপরে লালা বদরি সা-র হইয়া পণ্ডিত হরিরাম পাঁড়ে আর একটা অভিনন্দন পাঠ করিলেন। স্বামিজী যতদিন আলমোড়ায় ছিলেন, ততদিন এই সাজীর অতিথি হইয়াই বাস তারপর আর একজন পণ্ডিত একটি সংস্কৃত অভিনন্দন পাঠ করিলেন।

স্বামিজী সংক্ষেপে প্রাণম্পর্শী ভাষার ভারতীয় চিস্তার উপর সাধুজন-সেবিত গিরিরাজ হিমালয়ের প্রভাব বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেপ্ততম স্থৃতিসমূহ জড়িত।
যদি ভারতের ধর্মেতিহাস হইতে হিমালয়েক বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার
অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র হওয়া চাই-ই
চাই—এই কেন্দ্র কর্মাপ্রধান হইবে না, এখানে শাস্তি, নিস্তব্ধতা ও
ধ্যানশীলতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিবে, আর আমি আশা করি একদিন
না একদিন এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব।"

আলমোড়ায় প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতিলাভ করিল বটে এবং শরীরেও यरबंहे वनाधान रहेन. किन्न ज्यांत्रि खनकरत्रक नेवांत्रताव्य वास्त्रित অত্যাচারে সময়ে সময়ে তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। ভারতবর্ষে পদার্পণের দিন হইতে তাঁহার দেশব্যাপী উচ্চসম্মান-দর্শনে মর্মাহত হইয়া এ দেশের কোন কোন আমেরিকান পাদ্রী আমেরিকায় তাঁহার কার্য্যের ক্ষতিসাধনমানসে এদেশ হইতে নানাবিধ মিথ্যা সংবাদ সে দেশের সংবাদপত্রসমূহে প্রেরণ করিতেছিল এবং যুক্তরাজ্যে ঐ সকল পত্রের বছল প্রচার দ্বারা স্থামিজী ও তাঁহার কার্য্যের বিরুদ্ধে লোকের মনে বিদ্রোহের উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছিল। সেথানকার বন্ধবান্ধবেরা আবার সংবাদপত্তের ঐ সকল অংশ কাটিয়া রাশি রাশি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেছিলেন, স্বামিন্সী কিন্তু উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইরা নীরব অবজ্ঞার সহিত ঐগুলিকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তবে ছঃখের বিষয় এই যে, চিকাগো ধর্ম মহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজের या अक्षा विक्र पर के प्रतिव के प्रत আপনার ক্ষুত্রত্বের পরিচয় দিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ভারতভ্রমণে আসিরাছিলেন। এ দেশের লোকে যাহাতে তাঁহার যথোপযুক্ত সমাদর করে তজ্জ্ঞ স্বামিজী ১৮৯৬ সালের শেষভাগে লণ্ডন

#### স্বামী বিবেকানন্দ

হইতে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান মিরর ও অস্তান্ত পত্রে একখানি লিপি প্রেরণ করেন।\* ফলে ব্যারোজ সাহেব এথানে খুব সম্মান প্রাপ্ত

#### \*লিপিটি এই :--

400

Dr. Barrows was the ablest lieutenant. Mr. C. Bonney could have selected to carry out successfully his great plan of the Congresses at the World's fair, and it is now a matter of history how one of those Congresses scored a unique distinction, under the leadership of Dr. Barrows.

It was the great courage, untiring industry, unruffled patience and never failing courtesy of Dr. Barrows that made

the Parliament a grand success.

India, its people and their thoughts have been brought more prominently before the world than ever before, by that wonderful gathering at Chicago, and that national benefit we certainly owe to Dr. Barrows more than to any other man at that meeting.

Moreover, he comes to us in the sacred name of religion, in the name of one of the great teachers of mankind, and I am sure, his exposition of the system of the Prophet of Nazareth would be extremely liberal and elevating. The Christ-power this man intends to bring to India, is not that of the intolerant, dominant superior with heart full of contempt for everything else but its own self, but that of a brother must remember that gratitude and hospitality various powers, already working in India. Above all, we must remember that gratitude and hospitality are peculiar characteristics of Indian humanity, and as such, I would beg my countrymen to behave in such a manner, that this stranger from the other side of the globe may find that in the midst of all our misery, our poverty and degradation, the heart beats as warm as of yore, when the 'wealth of Ind' was the proverb of nations, and India was the land of the 'Arvas'."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

হন। কিন্তু তাঁহার ধর্মমত তত উদার না থাকাতে তিনি এদেশীর জনসমাজের মনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। স্বতরাং বিরক্ত হইয়া তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সেখানে স্বামিজীর কার্য্যের বিদ্নোৎপাদন-মানসে তাঁহার নামে কতকগুলি অমূলক কুৎসা রটনা করেন। তাহার স্থলমর্ম্ম এই বে. স্থামিজী मिथ्रावांनी, जिनि जारमित्रकात त्रमगीनिरंगत ज्यथा निन्नावान कृतिशास्त्रन, তিনি বান্ধণ নহেন, শৃদ্ৰ, অর্থাৎ নীচন্ধাতিদের অন্তর্গত, স্থতরাং সম্বাবা क्ताम जाशां काि शिमां विना त्य कथाता विमां हिमां हुन, ভারতবর্ষের লোকে সকলে তাঁহার মতাবলম্বী নহেন, সেখানে তাঁহার প্রভাব অতি সামান্ত, বিলাতে ও আমেরিকায় তাঁহার প্রচারকার্য্যে যে ফল হইয়াছে তিনি তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া স্বদেশীয়গণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঠক দেখিবেন, এগুলি গাত্রদাহ-ব্দর্জরিত ব্যক্তির প্রলাপোক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা হউক. चामिकी এ नकन जिकिक्षेरकत विषय नहेत्रा जात्मानन कता ज्ञाहा বিবেচনা করিতেন, স্থতরাং প্রকাশ্যে ইহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। তবে আমেরিকায় তাঁহার শিয়োরা বিশেষতঃ মিসেস সারা বুল তাঁহার সাহেবের অক্তকার্যাতার দোষ কাহার তাহার আলোচনা করিয়া নিজ শিশুদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে ছই একথানি পত্তে একট আধট কিছ निथिम्नाहितन। हिकाशांत्र व्यत्नेक वसुरक ७०८म बार्मातीत এकि পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

"ডাক্তার ব্যারোচ্চকে ভালরপে অভার্থনা করিবার জন্ত আমি লগুন হইতে আমার দেশে একথানি চিঠি পাঠিরেছিলাম। সেথানে তাঁর অভার্থনাও বেশ সমারোহে হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে কলকাতার কোন

#### স্বামী বিবেকানন্দ

७४२

প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারেন নি, সেটা কি আমার দোষ ? এখন শুনছি ব্যারোজ আমার নামে কত কি বলছেন! জগতের গতিকই এই।"

৯ই জুলাই তারিথে স্বামিন্ধী আমেরিকার আর এক বন্ধুকে
নিম্নলিথিত পত্রখানি লেখেন। উক্ত বন্ধুটি সংবাদপত্রসমূহে স্বামিন্ধীর
বিরুদ্ধে নানাবিধ আক্রমণ পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া উহা দ্বারা
তাঁহার আরব্ধকার্য্যের সমূহ ক্ষতিসম্ভাবনায় বিশেষ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন
হইয়া পড়িরাছিলেন। তাঁহাকে আশ্বন্ত করিবার জন্ম স্বামিন্ধী এই
পত্রখানি লেখেন। ইহার আরম্ভে দেখিতে পাই বারংবার আত্মসন্মানে
আঘাত পাওয়ায় উন্নতরোষ সন্মানীর কঠোর ক্রভঙ্গি ও অসহিষ্কৃতা,
আবার শেষে দেখি আজন্ম সংযনীর অন্তুত ভিতিক্ষা, ব্রন্ধনিষ্ঠের
সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নিলিপ্ততা। বাস্তবিক ইহার প্রতি ছত্রে
নির্দ্ধোবের ন্যায়সন্দত ক্রোধের ভাব এবং বৈরাগ্যবানের স্বাভাবিক
উদাসীনতা ও বিরক্তি অতি স্থন্দরভাবে পরিক্ষৃট হইয়াছে।
লিপিসাহিত্যে এরূপ পত্র অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা
নিয়ে উহার ভাবার্থ দিবার চেষ্টা করিলাম —

"বিস্তর আমেরিকান কাগজের টুকরা টুকরা অংশ আমার হস্তগত হয়েছে, তাতে দেখছি আমেরিকান রমণীগণ সম্বন্ধে আমার উক্তি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আমেরিকান পত্রে কি ভয়ঙ্কর সমালোচনা ও আমি জ্বাতিচ্যুত হয়েছি বলে কি আশ্চর্য্য সংবাদই প্রকাশিত হয়েছে। যেন সন্ন্যাসীরও আবার জ্বাতি বলে একটা যাবার কিছু আছে!

"আমার পাশ্চাত্যদেশ গমনে জাতিনাশ ত হয়ই নি বরং উহা দারা সম্ভ্রমাত্রার বিরুদ্ধে যে একটা প্রবল আপত্তি ছিল তা

প্রভূতপরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত করতে হত, তা হলে অর্দ্ধেক দেশীয় রাজা ও প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাদীকেও যে দেই সঙ্গে জাতিচ্যুত হতে হত! কিন্তু তা না হরে হয়েছে কি ?—না, সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে আমি যে জাতিভুক্ত ছিলাম সেই জাতির একজন প্রধান রাজা আমার সম্মানের জ্ঞ এক ভোজ দিয়ে তাতে ঐ জাতীয় সমন্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রিত করেছিলেন ! \* \* আর প্রিয় ম—, এই পা ছ'থানা বোধ হয় শ'থানেক রাজবংশীয় ব্যক্তি কর্তৃক ধোয়ান, মোছান হয়েছে ও পূজা পেয়েছে, আর দেশের উন্নতি এখন যেমন হু হু করে এগিয়ে চলেছে. এরূপ আগে আর কথনও হয়নি। এইটি বল্লেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে আমি রাস্তায় বেরুলেই লোকের ভিড় ঠিক রাথবার জন্ম পুলিদ পাহারা মোতায়েন রাথতে হয়েছে। একেই কি বলে জাতিচাতি, সমাজচাতি? অবখ্যি ওতে 'মিস্ক' (মিশনরী) বেচারাদের মুখটি চপসে গেছে। কিন্তু তাঁরা এখানকার কে ? কেউই নয়। আমরা তাঁদের অন্তিত্ব টেরও পাইনে—দিব্যি আছি। একটা বক্ততার আমি এই 'মিস্ক'দের সম্বন্ধে ও তাঁদের উৎপত্তি নিয়ে ছ'একটা কথা বলেছিলাম—অবশু ইংরেজ ধর্মবাজকদের वाम मिरंग्र—बात मिरे महम बारमित्रकात ठार्फ ७ ग्रांनी खोलाकरमत ও তাদের কুৎসা উদ্ভাবনের শক্তি সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করেছিলাম। এইটাকে নিয়ে 'মিমুরা' খুব লাফালাফি করে বলে বেড়াচ্ছে আমি নাকি সমস্ত আমেরিকান নারীজাতির নিন্দা করেছি—মতলব আর किंছरे नम्, ওদেশে আমি যে কাঞ্চা করে এসেছি সেটা পণ্ড कता. कांत्रण खता थेव खारन थे कथा वरहारे खरमरमंत्र लारकत काछ अत्मत्र अकरे स्विधा श्रव । श्रिय म—, धत्र त्यन आमि हेम्राझिलत्र

**468** 

( আমেরিকানদের ) বিরুদ্ধে ঐ সব অযথা কথা বলেছি,—কিন্তু তা হলেও তারা আমাদের মাতা বা ভগ্নীর সম্বন্ধে যে সব কথা বলে ওটা কি তার লক্ষাংশের একাংশও হবে ? এই 'ভারতের বিধর্মীদের' বিরুদ্ধে খৃশ্চান ইয়ান্ধি নরনারী যে বিজাতীয় দ্বণা প্রকাশ করে, সপ্তসমৃদ্রের জলেও তা ধোওয়া যায় না! অথচ আমরা ওঁদের কি করেছি! আগে ওঁরা অপরের মুথে নিজেদের সমালোচনা শুনে ধৈর্য্য ধরতে শিথুন। তারপর যেন পরের সমালোচনা করেন। মনস্তত্ত্ববিদরা জানেন, এটা মানবমনের একটা আশ্চর্য্য ধর্ম যে ধারা দিনরাত পরকে খোঁচা দেয় তারা নিজেদের সম্বন্ধে পরের সামান্ত একটা কথার ভরও সইতে পারে না। আর তাছাড়া ওঁরা আমার করেছেন কি ? তোমার পরিবারবর্গ, মিসেদ্ বি—, মিঃ ও মিসেদ্ ল— আর জনকতক সহাদয় ব্যক্তি—এঁরা ছাড়া আর কে আমার কাজে বিন্দুমাত্র সাহায্য করেছেন ? আমি মুথ দিয়ে রক্ত উঠে থেটে এথন ত মরবার দাখিল হয়েছি—জীবনের সারাংশটা আমেরিকার কাটিয়ে এলুম, নিজের যতটা শক্তি ছিল সব থোয়ালুম—কেন? না, ওদেশের লোককে উদার উন্নত করবার জ্বন্থ ও ওদের আধ্যাত্মিক মার্গে নিয়ে যাবার জন্য! ইংলণ্ডে আমি মাত্র ছমাস খেটেছিলুম। সেথানে আমার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলেনি—শুধু একবার ছাড়া—তাও একটা আমেরিকান স্ত্রীলোকের কার্যা। শুনে আমার ইংরেজ বন্ধুরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন! শুধু যে কেউ আমায় কোন আক্রমণ করেনি তা নয়, বরং ইংরেজ ধর্মনায়কদের মধ্যে অনেক ভাল ভাল লোক আমার অস্তরঙ্গ বন্ধু, হয়ে উঠেছিলেন। সেথানে ্জামি না চেয়েও অনেক সাহায্য পেয়েছি, এবং জানি পরে আরও পাবো। একটা সমিতিই হয়েছে আমার কাজ দেথবার ও

তার জন্ম সাংবায় সংগ্রহ করবার জন্ম এবং সে দেশের চারজন অতি ভদবংশীর ব্যক্তি আমার কাজের সহায়তা করবার জ্বন্ত সব বাধাবিদ্ অগ্রাহ্ম করে আমার সঙ্গে ভারতে এসেছেন। আরও অনেকে আসতে প্রস্তুত ছিলেন, আর এবার যদি যাই, বোধ হয় আরও শত শত ব্যক্তি षामत्व চाইবেন। প্রিয় ম—, তুমি আমার জ্বন্ত একট্ও ভর করো ना । এ পৃথিবীটা প্রকাণ্ড—খুবই প্রকাণ্ড—স্বতরাং 'ইয়াষ্ট্রীদের ফোঁস ফোঁদানি গৰ্জানি' সত্ত্বেও এথানে আমার জন্ম একটুথানি জায়গা মিলবেই। যাই হোক আমি আমার কাজে খুসী আছি। আমি কথনও মতলব এঁটে কোন কাজ করি নি। যেমন কাজ এসে জুটেছে. তেমনি করে গেছি। আমার মাথায় শুধু একটা চিন্তা বরাবর স্থির ভাবে জলেছে—ভারতের সাধারণ নরনারীকে উন্নত করার উপায় বিধান করা, এবং কতক পরিমাণে তা আমি করতেও পেরেছি। আমার ছেলেরা তুভিক্ষ, রোগ, দারিদ্যের মাঝখানে কেমন করে কাজ কচ্ছে, কেমন করে কলেরারোগগ্রন্থ হাড়ি ডোমের পর্যান্ত সেবা কচ্ছে, চণ্ডালের কুধাতুর মুখে আহার যোগাচ্ছে, আর ভগবান কেমন করে আমার ও তাদের সকলকেই সাহায্য পাঠাচ্ছেন, তা দেখলে তোমার বড় আনন্দ হতো। মানুষ কে ?— তিনি আমার সঙ্গে ফিরছেন—সেই প্রাণবল্লভ—বিনি আমেরিকার, ইংলণ্ডে এবং ভারতের চতুর্দিকে যথন আমি অপরিচিত ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়িয়েছি তথনও আমার সম্ব ত্যাগ করেন নি। लाटक कि वल ना वल, তাতে आभाव कि आरम यात्र ? अवा अमव তথ্মপোষ্য শিশুর দল—আর ওর চেয়ে বেশীই বা কি জানে ? কি! আমি ঐ সব অপোগণ্ডের কিচকিচিতে আমার লক্ষ্যভাষ্ট হব ? যে আমি প্রত্যগাত্মার সন্ধান পেয়েছি,—সমস্ত হনিয়াটাকে অসার মায়াজাল বলে ব্ৰেছি ? আমাকে দেখে কি তাই মনে হয় ?

"নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হচ্ছে, তার মানে তোমায় এগুলো বলা উচিত মনে করি। দেখ, আমি বেশ টের পাচ্ছি আমার কাজ ফুরিয়ে এসেছে—আর বড় জোর তিন বছর কি চার বছর বাঁচবো। নিজের মৃক্তির জন্ম আমার এক ভিল আকাজ্ঞা নেই। পৃথিবীর ভোগত্বথ আমি কথনও চাই নি। আমি শুধু দেথবো আমার কলটা (সেবকসম্প্রদায়) কাজ করবার মত হয়ে দাড়িয়েছে, তারপর যথন নিশ্চিত বুঝবো জগতের ভালোর জন্ম (আর কোণাও না হক অন্ততঃ ভারতবর্ষেও) চাড়া দেবার মত এমন একটা কিছু থাড়া করতে পেরেছি, যা কোন শক্তিতেই টলাতে পারবে না, তথন চিরনিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করব—তারপর যা হয় হোকগে। আর এই আমার কামনা যে, আমি যেন সহত্র ছঃথভোগের জন্ম পুন: পুন: জ্মাই, যেন তাতে করে সেই একমাত্র ভগবানের সেবা করতে পারি —বে ভগবান ছাড়া অক্ত ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না—অর্থাৎ যিনি সকল জীবের সমষ্টিভূত 'নারায়ণ বা বিশ্বদেব, সকল জাতির পাপী-তাপী, সকল জাতির দীনত্ব:খী—তারাই আমার দেবতা, তারাই আমার ভগবান—আমি শুধু যেন তাদেরই সেবা করতে পারি।

"যিনি ভোমার অন্তরে বাহিরে, তুমি ধাহার স্থলদেহ ও যিনি 'সর্ব্বভঃ পাণিপাদে'—শুধু সে বিরাট আত্মার পূজা কর, আর সব ঠাকুর ভেঙ্গে ফেল।

"যিনি উর্দ্ধ, অধঃ, সাধু, পাপী ও ব্রহ্ম হতে ক্রমিকীট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিশ্বমান, যিনি দৃখ্য, জ্ঞের, সত্য ও সর্ব্বত্যাগী—শুধু তাঁকেই পূজা কর, আর সব দেবতা চুর্ণ করে ফেল।

"यात्र ভূত ভবিশ্বৎ नारे, मृज्य नारे, गमनागमन नारे, याट आमता

#### 

459

বিশ্বমান আছি ও চিরদিন থাকব, তাঁরই উপাসনা কর, আর সব দেবতা ভেঙ্গে ফেল।

<sup>"আ</sup>মার সময় সংক্ষিপ্ত। তবে বা বলবার আছে তা বলতেই হবে —তাতে যার যেখানে ঘা লাগে লাগুক। স্থতরাং প্রিয় ম—, আমার মুখ থেকে যা গুনছ তাতে করে ভয় পেয়ো না; কারণ, আমার পশ্চাতে বে শক্তি রয়েছে—সে বিবেকানন্দের শক্তি নয়, তাঁৱই শক্তি—সেই প্রভু, যিনি জ্বানেন কিসে ইষ্টানিষ্ট, গুভাগুভ। যদি আমায় জ্বগংকে থুদী কর্ত্তে হয় তাতে জগতের অনিষ্ট হবে; অধিকাংশ লোকের কথাটাই ঠিক নয়, কারণ দেখ তারাই ত জগতের এই চু:খক্ট স্ষ্টি করেছে। নৃতন চিন্তা বা ভাব দেখলেই লোকে ভার পিছনে লাগবে —সভাসমাজে হয়ত একটু বাহ্য ভদ্রতার থাতিরে নাসিকা কুঞ্চিত করে, আর অসভ্য চাবার দলে ভীষণ চীৎকার, গলাবাজি ইতর গালি-গালাজ ও অভদ্র অপবাদ রটনা করে। কিন্তু এই সব মৃত্তিকাভোজী কেঁচোর দলকেও তুলতে হবে। বালকের দলকেও আলো দেখাতে হবে। আমাদের দেশে কত শত উন্নতির স্রোত এল, গেল। আমরা य भिका পেয়েছি তা कानरकत ছেলেরা কেমন করে বুঝবে বল ? এ দব 'কুছ নেহি হায়'—সব ভোজবাজি—মায়া। সব ছেড়ে ছুড়ে দাও—মজা পাবে। কামকাঞ্চন ছাড়—আনন্দ মিলবে। নাত্ত পন্থা বিভতেইয়নায়। রমণস্থুথ আর টাকাকড়ি এরাই ত যত আপদের मृन। এগুলো গেলেই দিবা চক্ষু খুলবে—আত্মা আপনার অনস্ত मेक्डि ফিরে পাবেন।"

বাস্তবিক মানুষের অক্বজ্ঞতাদর্শনে মনে যে কট হয় তাহার তুলনা নাই। যাহাদের জন্ম অকাতরে হৃদয়শোণিত পাত করা যায় তাহারা যখন বিষধর সর্পের স্থায় ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিতে থাকে তথন মনে যে কি ছঃসহ ক্লেশের সঞ্চার হয় তাহা ভূজভোগী ব্যতীত কে
অমুভব করিতে পারে ?—বিশেষতঃ যখন বিদ্যান্ ব্যক্তিগণ কুটলতার
আশ্রম্ব গ্রহণপূর্বক সত্যকে আর্ত করিয়া বিদ্বেষের হলাহল বর্ষণ
করিতে থাকেন। ডাক্তার ব্যারোজ জ্ঞানী, গুণী, বৃদ্ধিমান ও সম্রাস্ত পুরুষ। কিন্তু তিনি ১০ই মে তারিথে এদেশ হইতে ক্যালিফণিয়ায়
পদার্পণ করিয়াই 'ক্রেণিকল্' পত্রে স্বামিজী সম্বন্ধে যে সকল তীর
মন্তব্য প্রকাশ করেন উহার সকলগুলিই অযুথা ও মিথ্যা। স্বামিজী

এ সম্বন্ধে মিসেস্ সারা বুল ৭ই জুন তারিখে ডাক্তার লুইস জেন্সকে যে পত্র লেখেন তাহাতে একটা ফুলর কথা লিধিয়াছেন।

<sup>&</sup>quot;Thank you for the California clipping. Since Dr. Barrows so unqualifiedly denounces Vivekananda as a liar and for that reason charges him with intent to avoid him at Madras, I regret, for his own good, that Dr. Barrows should have committed all mention of the Swami Vivekananda's widely circulated letter of welcome urging upon the Hindus, whatever their views of Dr. Barrows, message concerning their and his own religion might be, to offer a hospitality of thought and greeting worthy of the kindness extended to the Eastern delegates at Chicago by Dr. Barrows and Mr. Bonney. Those letters circulated at the time when the Indian nation was preparing a welcome unprecedented for warmth and enthusiasm to the monk, contrast markedly with Barrows, recent utterances in California, on his own homecoming, concerning Vivekananda, and bring the two men before the Indian public for their judgment."

তাঁহার কোন প্রকাশ্ত বক্তৃতায় বা সামাজিক আলাপে ঘুণাক্ষরেও আমেরিকার বা ইংলণ্ডে তিনি যে কার্য্য করিয়া আদিরাছিলেন তাহার জন্ম বাহাছরী প্রকাশ করেন নাই। বরং ঐ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেই চাহিতেন না, চুপচাপ থাকিতেন। তবে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে অতি বিনীতভাবে ও সাবধানে ছ-এক কথা বলিতেন। ভারতের কত স্থানে কত অভিনন্দনে তাঁহার স্কলতার জন্ম প্রশংসা করা হইরাছে, কিন্তু তিনি তাহার একই উত্তর দিয়াছেন, "আমি আর এমন কি করিয়াছি ? আপনারা যে কেহ উহা আমার চেরে ভাল করিয়া করিতে পারিতেন।" আর কথনও বলেন নাই তাঁহার কুতকার্য্যতা অত্যস্ত অধিক আশামুরূপ হইয়াছে। কুন্তকোন্ম, মাল্রান্ধ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের প্রত্যেক বড় বড় বজু হাতেই বলিয়াছেন, "কতকটা পথ পরিকার ও কাষের স্থবিধা হইয়াছে বটে": আর মার্কিণভাতির সভ্নয়তার জন্ম পুনঃ মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেও य বারোজ সাহেব কি করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'বিবেকানন্দের মাধা থারাপ হইয়া গিয়াছে'—এ কথাটা আমরা বুরিতে পারি না। কিন্তু चामिको किं वनून वा ना वनून, विमारखेत প্রভাব যে পাশ্চাত্যদেশের শিক্ষিত সমাজে ক্রমশঃ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল তাহা সারা বুলের চিঠিতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিতেছেন—"ক্লাৰ্মাণ ও ইংরেজ পণ্ডিতগণ ও আমাদের এমার্স নের লেথাই সাক্ষ্য, বেদান্তের ভাব আজকাল পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে কতটা পরিমাণে মিশিয়াছে।" বাত্তবিক বেদান্তের এই সার্বভৌমত্বের উল্লেখ করিয়াই স্থামিজী সময়ে সময়ে বলিয়াছেন, "পাশ্চাভ্যের শত শত লোক আজ বেদান্তের ভক্ত।" কথাটা কি মিথ্যা, না অতিরঞ্জিত ?

তারপর তৎকর্ত্তক আমেরিকান রমণীগণের নিন্দা! কথাটা যে



600

### স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও বিক্বত তাহা তাঁহার যে কোন ভারতীয় বক্তৃতা পাঠ করিলেই বৃঝিতে পারা যায়। কোথাও আমেরিকান রমণীগণের বিক্নজে একটি কথাও নাই। বরং তিনি যে তাঁহাদের গুণে মৃগ্ধ ছিলেন এবং অভিশয় প্রশংসাই করিতেন তাহা ঐ সময়ের তিন বংসর পূর্ব্বে খেতড়ির রাজ্ঞাকে লিখিত একখানি পত্রে অবগত হওয়া যায়। ঐ পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

व्यारमित्रिका, ১৮৯৪

"আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গর শুনিয়াছি—শুনিয়াছি নাকি সেথানে নারীগণের নারীর মত চালচলন নহে,—তাহারা নাকি স্বাধীনতা-তাণ্ডবে উন্মন্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল স্থুখণান্তি পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরপ্ত ঐ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে এক বংসরকাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি ঐ প্রকারের মতামত কি ভয়য়র অমূলক ও লান্ত! আমেরিকাবাসিনী রমণীগণ! তোমাদের ঋণ আমি শতজন্মেও শোধ করিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি আমার ক্লতজ্ঞতা আমি তাবার প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না। প্রাচ্য অতিশরোক্তিই প্রাচ্যমানবের স্থগভীর ক্লতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একমাত্র উপযুক্ত ভাষা—

"অসিতগিরিসমং স্থাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাতো। স্থরতরুবরশাথা লেখনী পত্তমূর্বী। লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং—''

— যদি সাগর মতাধার, হিমালয়পর্বত মসী, পারিজাতশাখা লেখনী, পূথিবী পত্র হয়, এবং অয়ং সরস্বতী লেখিকা হইয়া অনস্তকাল ধরিয়া নিখিতে থাকেন,—তথাপি এ সকল তোমাদের প্রতি আমার কতজ্ঞতা প্রকাশে অসমর্থ হইবে।

"গতবংসর গ্রীম্মকালে আমি এক বছ দূরদেশ হইতে আগত,
নাম-যশ-ধন-বিছাহীন, বন্ধুহীন, সহারহীন, প্রায় কপর্দ্দকশৃন্ত, পরিপ্রাঞ্জক
প্রচারকর্মপে এদেশে আদি। সেই সময় আমেরিকার নারীগণ
আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁহাদের গৃহে
লইয়া যান এবং আমাকে তাঁহাদের পুত্ররূপে, সহোদররূপে যত্ন
করেন। যথন তাঁহাদের নিজেদের যাক্তকুল এই 'বিপজ্জনক
বিধর্মী'কে ত্যাগ করিবার জন্ম তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা
করিতেছিলেন, যথন তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই
'অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী'র হয়ত বা সাংঘাতিক চরিত্রের লোকটির
সন্ধ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, তথনও তাঁহারা আমার
বন্ধুরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এই মহামনা, নিংস্বার্থ, পবিত্রা
রমণীগণই চরিত্র ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে অধিকতর
নিপুণা—কারণ নির্ম্বল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে।

"কত শত স্থলর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি—কত শত জননী দেখিয়াছি বাহাদের নির্মাণ চরিত্রের, বাহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যম্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই—কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি বাহারা 'ভায়ানা দেবীর ললাটস্থ ত্বারকণিকার ন্যায় নির্মাণ,' আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পন্না। তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা ? তাহা নহে; ভালমন্দ সকল স্থানেই আছে। কিন্তু বাহাদিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপদার্থ অসার অংশ দর্শনে সমগ্র জাতির

# স্বামী বিবেকানন্দ

ধারণা করিলে চলিবে না। কারণ উহারা ত আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়াই থাকে; যাহা সং, উদার ও পবিত্র তাহা দ্বারাই জাতীয় জীবনের নির্মাণ ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হইয়া থাকে।"

এ সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণপ্রয়োগ অনাবগুক। বাঁহারা স্বামিজীর চরিত্র পূর্ব্বাপর অবগত আছেন তাঁহারা বেশ ব্বিতে পারিবেন সে চরিত্রে অক্কতজ্ঞতার কলম্বন্পর্শ কোন মতেই সম্ভব নহে।

এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনা পরিত্যাগ করিয়া যথন আমরা এই সময়কার অন্তান্ত ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তথন আমাদের হৃদয় আনন্দে উৎকুল্ল হয়। কারণ এই সময়ে স্বামী অথগুানন্দ ছর্ভিক্ষপীড়িত মুশিদাবাদের গ্রামে গ্রামে করিয়া নিজে কপদ্দিকশূম হইয়াও প্রত্যহ চারি পাঁচশত ব্যক্তিকে অনদান করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিতেছিলেন এবং স্বীয় মৃত্যুভয় বা স্বাস্থ্যভঙ্গ তুচ্ছুজ্ঞান করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে শত শত ম্যালেরিয়া ও কলেরাগ্রস্ত নরনারী ও বালকবালিকার সেবা-শুশ্রুষা করিতেছিলেন। স্বামিজী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রন্মচারী সুরেশ্বরানন্দকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং অর্থসংগ্রহের জন্য একটি ধনভাগুার স্থাপন করিয়াছিলেন। উহাতে কলিকাতা, কাশী, মান্দ্রাজ এবং মহাবোধি সোদাইটা হইতে চাঁদা উঠিতেছিল। অথগুানন্দ স্বামীর নিঃস্বার্থ : मानव-रमवा-पर्नात मूर्निपावारपत छिष्टीके माािकटिष्टे मिः है, छि, লেভিঞ্জ মহোদয় অতীব প্রীত হইয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অর্থ ও লোকবল প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন এবং যাহাতে চাউলাদি থাগুদামগ্রী প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা অল্পুল্যে তাঁহার নিকট পঁহুছিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত ও व्यक्ताच नानाविध व्यवादश क्रियाहित्वन। अभन कि विदिन वर्थशनन

# PRESENTED WINGLES

**යන**ම

স্বামী পাঁচশত ব্যক্তিকে বস্ত্র বিতরণ করেন, সেদিন লেভিঞ্ন সাহেব স্বন্ধং তথার উপস্থিত থাকিয়া বলিয়াছিলেন, "মুর্শিদাবাদের ত্রভিক্ষননের জন্ত আমি স্বামী অথগ্রানন্দের নিকট ঋণী। তিনি আমার সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং যে ভাবে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেন্টের সাহায্যভাগ্রার উপযুক্তভাবে নিয়োজিত করিবার জন্ত আমার একবিন্দু ভাবিতে হর নাই।"

পাঠকগণের বোধ হয় মনে আছে যে এই অথগুনন্দ স্বামী একসময়ে হিমালয়ত্রমণে স্বামিঞ্জীর সাথী ছিলেন। ইনি বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমলাভের পূর্বেই নিঃসম্বলে চারিবার হিমালয় অতিক্রমপূর্বক তিবত দর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল ত্রমণের রমণীয় বৃত্তান্ত অতি হাদয়গ্রাহী ভাষায় কয়েক বৎসর পূর্বের 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত ইইয়াছিল। স্বামিঞ্জী যথন আমেরিকায় ছিলেন সেই সময়ে কয়েক বর্ষ তিনি রাজপুতানায় অবস্থান করিয়া থেতড়ির রাজার সাহায্যে দরিদ্রদিগের শিক্ষার জন্ত বিত্তালয়াদি স্থাপন করিয়াছিলেন।

আরও একজন গুরুত্রাতার কার্য্যদর্শনে স্থামিজী এই সমরে আনন্দিত হইরাছিলেন। ইনি পুণাস্থতি স্থামী রামরুষ্ণানন্দ। মার্চ্চ মাসের শেষভাগে এই মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী মান্ত্রাজ্ব ও তরিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে গমন করিয়া আপনার দেবোপম চরিত্র ও মধুমর উপদেশে স্থানীর অধিবাসির্দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইরাছিলেন এবং প্রবল উদ্ভমে প্রীচৈতন্ত্র, রামামূল, শঙ্কর, মধ্ব, বৃদ্ধ, জরতুষ্ট্র, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের পৃত চরিত্রের আলোচনা এবং বেদাস্তদর্শনের ব্যাখ্যা, গীতা ও উপনিষদের পঠনপাঠন দারা শ্রেত্বর্গের ধর্ম-পিপাসা চরিতার্থ করিতেছিলেন।

ক্রমশঃ স্বামিজীর স্বাস্থ্যোরতি হইতে লাগিল এবং রোগের

উপসর্গাদি কমিরা আসিল। তিনি পুনরায় শৈলাবাস ত্যাগ করিয়া শিক্ষা ও প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিবার জন্ম ব্যগ্র হইলেন।

স্বামিজীর চলিয়া যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে আলমোড়ার ভক্তগণ তাঁহাকে একটি বক্তৃতা দিবার জগু অন্থরোধ করিলেন। স্থানীয় ইংরাজ অধিবাসিগণও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ইংলিশ ক্লাবে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ক্লাবে একশতের অধিক লোকের স্থান না থাকায় স্থির হইল একটি বক্তৃতা হিন্দীতে স্থানীয় জেলা স্থলে দেওয়া श्हेरव, जात এकिं क्रांति हैःरत्रिकीर् श्हेरव। जामिकी कथन शिकी वकुछा करतन नारे, जात शिकीणायां स्नामित वकुछा প্রদানোপযোগী বলিয়া পূর্বের তাঁহার ধারণা ছিল না। কিন্তু স্বামিক্ষী প্রথমে ধীরভাবে আরম্ভ করিয়া শীদ্রই বিষয়ের গুরুত্ব-প্রভাবে ভাষার দৈয় অতিক্রম করিলেন এবং স্কুস্পষ্ট অথচ ওঙ্গস্বিনী ভাষায় তাঁহার বক্তব্যসমূহ বিবৃত করিতে লাগিলেন। সকলেই বিশ্বিত হইয়া দেখিল ভাষা যেন তাঁহার হল্তে যন্ত্রবিশেষ হইয়া যথেচ্ছ পরিচালিত হইতেছে—এমন কি তিনি নৃতন নৃতন শক্ষ প্রণয়ন দারা তাহাকে বিবিধ অলম্বারে ভূষিত করিয়া অনর্গল আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। যাহাদের ধারণা ছিল হিন্দীভাষা একবাক্যে স্বীকার করিলেন উক্ত ভাষায় এরূপ বিজয়লাভ এই প্রথম, অর্থাৎ স্বামিঞ্জী ঐ ভাষায় বক্তৃতা করিয়া যেরূপ কৃতকার্য্য रहेरान, এরপ আর কেহ কথনও হন নাই—"শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার বক্ততা দ্বারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দীভাষার मर्सा अमन यर्थहे जेशानान आह्म, यनवनयत्न के ভाষার অচিন্তিতপূর্ব

#### **আলমোড়া**য়

43¢

উন্নতিসাধন করিয়া উহাকে ওজস্বিনী বক্তৃতার উপযোগিনী করা যাইতে পারে।" এই বক্তৃতার প্রায় চারিশত বাছা বাছা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

रेशिन क्राप्त पर तकुका हम, काराक सानीम नम्मम रेश्टरक অধিবাসীই উপস্থিত ছিলেন। গুর্থা রেজিমেন্টের কর্ণেন পুলি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্বাতীত ডাঃ হ্যামিল্টন, ডেপুটি কমিশনার মি: গ্রেদী ও তাঁহার পত্নী, কর্ণেল হারিদনের পত্নী, মি: ও মিদেদ্ **ब्रेंग** नार्किनं ও गांककान न, भिः खारे, नाना विद्या, नाना চিরঞ্জীলাল শা, জালাদত্ত যোশী ও স্বামিজীর অনেকগুলি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রধান প্রধান স্থানীয় ভদ্রলোকও উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"বেদের উপদেশ—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক"। স্বামিজী প্রথমে 'জাতীয় দেব' উপাসনার উৎপত্তি ও দেশবিজয় দারা উহার বিস্তৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বেদের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। বেদে কি আছে, বেদের উপদেশ কি, সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিয়া আত্মতত্ত্ব-বিচারে নিযুক্ত হইলেন। তারপর পাশ্চাত্যপ্রণালীর ( যাহা বাহুজগৎ হইতে জীবনের গুরুতর সমস্তাসমূহের সমাধান চেষ্টা করে) সহিত প্রাচ্যপ্রণালীর (যাহা বহির্জগতে উহার উত্তর না পাইয়া অন্তর্জগতে উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়) তুলনা করিলেন; বলিলেন, হিন্দুজাতিই এই অন্তর্জগৎ অমুসন্ধান-প্রণালীর আবিষ্ণৰ্তা—ইহা এই জাতির বিশেষ সম্পত্তি, আর একমাত্র ঐ প্রণালীর সহায়তাতেই তাহারা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতারূপ মহারত্ন আবিকার করিয়া সমগ্র জগংকে উহা প্রদান করিয়াছেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া স্বামিজী আত্মার সহিত পরমাত্মার সমন্ধ এবং স্বরূপতঃ একত্ব বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। মিদ্ হেনরিয়েটা মূলার বলেন, "তথন কিয়ৎক্ষণের জন্ম বোধ হইল বজা, বজ্বতা ও শ্রোত্রন্দ সব এক হইয়া গিয়াছে; যেন 'আমি' 'তুমি', 'উহা', 'ইহা' এই ভেদবোধ আর নাই। যে সকল বিভিন্ন . ব্যক্তি তথার সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন সেই কয়েক মূহুর্ত্ত আচার্য্যবরের দেহনিঃস্ত আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃপ্রবাহে আত্মহারা . হইয়া মন্ত্রমূগ্ধবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"বাঁহারা স্বামিজীর বক্তৃতা অনেকবার প্রবণ করিয়াছেন, এরূপ অমুভূতি তাঁহাদের নিকট নৃতন নহে। তাঁহারা জানেন, মধ্যে মধ্যে এমন ছ একটা মূহুর্ত্ত আদে যথন আর বোধ হয় না তিনি অবহিতচিত্ত দোষগুণ-সমালোচক প্রোভূরন্দের সমক্ষে বক্তৃতাকারী স্বামী বিবেকানন্দ—সে সময়ে সব ভেদবৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য কণকালের জন্ম অন্তহিত হয়—নামরূপ উড়িয়া যায়—কেবল থাকে একমাত্র চৈতন্ত সন্তা, যাহাতে বক্তা, বাক্য ও প্রোতা এক হইয়া মিলিয়া যায়।"

দাৰ্চ্ছিলিং ও আলমোড়ার স্বামিজী কর্ম্মের আহ্বান হইতে অনেকটা
দূরে ছিলেন। এ সময়কার মুখ্য উদ্দেশুই ছিল ভগ্নস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন।
পূর্ব্বের স্বাস্থ্য আর ফিরিল না বটে, কিন্তু যে ভাবে শরীর ভাঙ্গিতে
আরম্ভ করিয়াছিল, এই বায়ুপরিবর্ত্তন ও বিশ্রামে তাহার বেগ কিঞ্চিৎ
কমিল। কিন্তু তিনি ব্ঝিয়াছিলেন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ আর তাঁহার
অদৃষ্টে নাই, পরলোকের ঘনীভূত ছায়া ধীরমন্দ পদক্ষেপে ক্রমশঃ তাঁহার
দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেইজ্ব্রু তিনি ভারতবাসীর নিকট তাঁহার
যাহা কিছু বলিবার ছিল তাহা শুনাইবার অভিলাবে তৎপর হইয়া
পূনরায় অমিত উন্নমে কার্যাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

# উত্তর ভারতে প্রচার

मार्फ इरे मामकान जानरमाज़ात्र जवदारनत शत्र चामिकी शाक्षाव छ কাশ্মীরের অধিবাসিগণের অনুরোধে পার্বভাভূমি ত্যাগ করিয়া নিম্নে আগমন করিলেন এবং নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সমরে তিনি ইংরেজীতে অধিক বক্ততা দেন নাই, অধিকাংশ বক্ততাই হিন্দীতে দিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকলের রিপোর্ট সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। সমাগত ভদ্রলোকদিগের সৃহিত যথেষ্ট চর্চা হইত এবং যেখানে याहेरजन मिहेशारनेहे ছाত্রগণের মধ্যে বিশেষভাবে কার্য্য করিতে প্রশ্নাস পাইতেন। ৯ই আগষ্ট তারিখে তিনি বেরিলিতে উপনীত হইলেন। এম্বানে চারি দিবস থাকিয়া আর্য্যসমাজ-প্রতিষ্ঠিত অনাথালয় পরিদর্শন ও শারীরিক অমুস্থতা সত্ত্বেও অনেক সম্রান্ত লোককে ধর্মের সারতত্ত্ব मद्यस्क छेक्नीभनार्थ्न छेभएन्स निज्ञा छिनि ১२ই आगष्टे बार्कि ১১টाর গাড়ীতে আম্বালায় গমন করিলেন। বেরিলিতে স্বামী অচ্যতানন্দ নামক व्यार्यम्याद्यत्र खरेनक थानात्रकरक वित्राहित्वन त्य. जिनि व्यात्र शाह हत्र বংসর মাত্র জীবিত থাকিবেন। উপর্যুপরি এই বিষয়ের উল্লেখ দেখিলে मत्न इम्र. जिनि रान এই সময় इटेट कजको। म्लेडेरे वृक्षिण शानिया-ছিলেন यে তাঁহার লীলাসংবরণের আর অধিক বিলম্ব নাই। আর वाखिवक এ অনুমান মিখ্যাও হয় নাই, কারণ ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামিজীর দেহত্যাগ হয়।

আম্বালাতে তিনি এক সপ্তাহ রহিলেন। মিঃ ও মিসেদ্ সেভিয়ার সিমলা হইতে এথানে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শরীর পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল বোধ হওয়াতে সকলেই আনন্দিত হইলেন ও

অনেক সম্রান্ত শিক্ষিত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে हिन्दू, মুসলমান, ব্রান্ধ, আর্য্যসমাজী প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক ছিলেন। স্বামিজী তাঁহাদের সহিত নানাবিধ তত্ত্বের আলোচনা করিলেন। বিশেষতঃ আর্য্যসমাজীদের সহিত বিশেষভাবে শাস্ত্রালোচনা হইল। তাঁহারা তাঁহাকে নানাবিধ কূট প্রশ্ন করিতে नाशित्नन, किन्न जिनि यथायथ উত্তরদানে সকলকেই নিরস্ত করিলেন। এমন কি, একদিন উদরের যন্ত্রণার জন্ম রাত্রে অনাহারে পাকিয়াও দেড घन्टो यावर समयवारी উপদেশ मित्राहित्नन । ১৬ই তারিখে লাহোর কলেজের জনৈক অধ্যাপক একটি ফনোগ্রাফ যন্ত্র লইয়া আদিয়া তাঁহাকে উহার মধ্যে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া একটি বক্তৃতা দিলেন। মোটের উপর এখানে তিনি যে ক্মদিন ছিলেন দেশভক্তি, সমাজনীতি এবং তত্ত্ববিভার আলোচনা. इউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ধ সম্বন্ধে নানাবিধ কথাবার্ত্তা এবং স্বদেশোন্নতির প্রকৃত উপায় প্রদর্শন করিয়া সকলকেই প্রীত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

২০শে আগষ্ট তিনি ভক্তগণ সমভিবাহারে অমৃতসরে গমন করিলেন। ষ্টেশনে অনেক ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করিতে আদিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চারি পাঁচ ঘণ্টা মাত্র তোড়রমল নামক একজন ব্যারিষ্টারের বাটীতে থাকিয়া বিশ্রামলাভার্থ ধর্ম্মশালা নামক স্থানে গমন করিলেন ও তথায় কয়েক দিবস যাপন করিয়া পুনরায় অমৃতসরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ছই দিবস এথানে থাকিয়া রায় মৃলরাজ প্রভৃতি আর্যাসমাজীদের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলোচনায় ব্যাপৃত রহিলেন। ৩১শে আগষ্ট তিনি অমৃতসর হইতে মেলে রাওলপিণ্ডি গমন করিলেন। ষ্টেশনে ডাক্তার ভক্তরামের ভ্রাতা তাঁছার জন্ম বিগি গাড়ী

প্রভৃতির আয়োজন করিয়া অভ্যর্থনার জ্বন্ত উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শরীরের অমুস্থতা উত্তরোভর বৃদ্ধি পাওয়াতে তিনি রাওলপিণ্ডিতে অবস্থান না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেভিয়ার দম্পতীর সহিত টক্ষায় মরি পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। অক্তান্ত সন্ধিগণ পশ্চাৎ এক্কায় করিয়া তথার গমন করিলেন এবং সকলে উকিল হংসরাঞ্চের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ স্থানে বাঙ্গালী অধিবাসিগণ একদিন স্থামিজীকে নিমন্ত্ৰণ कतिरान । सामिकी छाँशामित शृष्ट गाँदेश व्यत्नक धर्म-विवयक शान গাছিলেন এবং উপদেশ দিলেন। তারপর ৬ই সেপ্টেম্বর সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেভিয়ার দম্পতীর্বও এই সঙ্গে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু মিসেস সেভিয়ার সহসা অমুন্ত হইয়া পড়াতে তাঁহাদের যাওয়া স্থগিত হইল। যাত্রার পূর্বাদিবস মিঃ সেভিয়ার একথানি পত্র মধ্যে স্বামিজীকে ৮০০১ পাঠাইয়া দেন। স্বামিজী উদ্বিগ্নভাবে একজন বন্ধকে বলিলেন, "আমরা ফকির, এত **होको नहेंग्रो कि कत्रिव, याराग्य १ थाकिलाई थत्रह इहेग्रो गाहेरव। छात्र** চেয়ে অর্দ্ধেক লওয়া যাউক আর বাকী ফেরত দিই। ইহাতেই আমার ও সঙ্গীদের ভ্রমণবায় নির্বাহ হইবে।" এই বলিয়া তিনি সেভিয়ার সাহেবের সহিত দেখা করিয়া অর্দ্ধেক টাকা ফিরাইয়া দিলেন।

মরি ত্যাগ করিয়া ৮ই তারিথে তাঁহারা টন্পাযোগে বারাম্লার উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে নৌকায় আরোহণ করিয়া শ্রীনগরে যাওয়া হইল, পথে নানা বিষয়ের আলোচনা হওয়ায় বড়ই আনন্দে কাটিল।

শ্রীনগরে পৌছিরা তিনি কাশ্মীরপ্রবাদী স্থপ্রদিদ্ধ চিক্জ্টিস ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হইলেন। মুখোপাধ্যার মহাশর তাঁহাকে নিজগৃহে রাখিয়া বিশেষ যত্নের সহিত পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। বহু কাশ্মীরী পণ্ডিত স্বামিজীর নিকট আসিরা নানাবিধ

#### স্বামী বিবেকানন্দ

সংচচ্চা করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে তিনি রাজপ্রাসাদ দর্শনে গমন করিলেন। পরদিবস রাজপ্রাতা রাজা রামসিংহের সহিত সাক্ষাং হইল। মহারাজ তথন জলুতে ছিলেন। রাজা রামসিংহ স্বামিজীর প্রতি সাতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিয়া একথানি চেয়ারে বসাইলেন এবং স্বয়ং পাত্রমিত্র ও সভাসদ্গণ সহ নিয়ে উপবেশন করিলেন। ছই ঘণ্টা পর্যান্ত নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ ধর্ম ও সাধারণের উন্নতিবিধান সম্বন্ধে আলোচনা হইল। রাজা স্বামিজীর সহিত আলাপে নির্বৃতিশন্ত মুঝ্ম হইলেন এবং তাঁহার প্রস্তাবিত কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

শ্রীনগরে স্বামিজী সাধু, পণ্ডিত, বিছার্থী, উচ্চরাজকর্মচারী ও নাগরিকগণ কর্ত্বক আপ্যায়িত হইয়ছিলেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এবং প্রায় সর্ব্বক্ষণই ধর্মালোচনায় অভিবাহিত হইত, পশ্চাৎ সঙ্গীতাদি হইত। এইভাবে বিস্তর পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী লোকের সহিত তাঁহাকে ইংরাজীতে ও হিন্দীতে আলাপ করিয়া তাঁহাদের সংশয়সমাধান করিতে হইত। সকলেই ওঁয়্রাকে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিলেন। তিনিও কাশ্মীরের অতুলনীয় নিসর্গশোভা ও নানা দর্শনীয় বস্তু সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। রাজা অমরসিংহের উজীর তাঁহার একজন ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীর জন্ত একথানি হাউস বোটের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। স্বামিজী সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কাশ্মীরের অনেক সম্রান্ত পরিবারে স্থামিজী প্রায় ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইতেন। সেধানেও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম এবং শাস্ত্রচর্চা হইত। একদিন ঐক্নপ এক সম্রান্ত লোকের বাটাতে ভোজনার্থ গমন করিলে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পুষ্পার্ম্বি ও মাল্য দ্বারা তাঁহার

অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে আসিয়া বাসা পর্যন্ত পৌছাইয়া দিরাছিলেন। এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা বাস্তবিক স্বামিজীকে প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন। মধ্যে মধ্যে স্বামিজী নৌকারোহণে নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। একদিন তিনি ঐক্লপে নৌকায় করিয়া পামপুর নামক স্থানে গমন ও তথায় রাত্রিবাস করিলেন এবং অনন্তবাগ ও স্থপ্রসিদ্ধ বীজবেরার মন্দির দর্শন করিয়া পদ্রজে गार्छछ नामक द्वारन गमन कत्रिरलन। त्रिशासन शाखानिरगत महिछ আলাপাদি করিয়া অক্ষয়বল ( আচ্ছাবল) নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এথানে লোকেরা তাঁহাকে 'পাণ্ডবের মন্দির' বলিয়া একটি প্রাচীন মন্দির দেখাইল। জনশ্রুতি এইরূপ যে উহা পাণ্ডবদিগের সমসাময়িক। স্বামিজী এই মন্দিরের অত্যাশ্চর্য্য নির্মাণকৌশল দেখিয়া বলিয়াছিলেন, উহা ছুই महस्र वरमदात्र अपूर्व्स निर्मिण, এवर अमन উত্তম मन्नित्र आत्र দেখিতে পাওয়া যায় না। আচ্ছাবল হইতে তিনি পুনরায় শ্রীনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এথান হইতে উলার হ্রদের উপর দিয়া বারামুলা ও তথা হইতে মরিতে পৌছিলেন। সমগ্র পথ হান্তকৌতুকাদিতে অতিবাহিত হইল। কাশ্মীরের ভুবনমোহন প্রাক্ততিক শোভা ও ঐতি-হাসিক কালের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া তাঁহার ইতিহাস ও কলা-বিভাতুরাগী চিত্তে বড়ই তৃপ্তি সঞ্চার হইল এবং শরীরও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতিলাভ করিল।

মরিতে আসিরা স্থামিজী বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী বন্ধুদিগকে দেখিরা অত্যন্ত স্থা ইইলেন। মিঃ ও মিসেদ্ সেভিয়ারও সেখানে ছিলেন। ১৪ই অক্টোবর তারিখে অনেকগুলি বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোক একত্রিত হইরা তাঁহাকে একটি অভিনন্দন, প্রদান করিলেন। স্থামিজী তত্ত্তরে এক মনোহর বক্তৃতা দিরা সকলকে সম্ভুষ্ট করিলেন।

# স্বামী বিবেকানন্দ

পরদিন তিনি রাওলপিণ্ডিতে হংসরাজের বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় আর্য্যসমাজের প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত আলাপ করিয়া তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করেন। ঐ সময়ে বিচারপতি নারায়ণ-দাস, ব্যারিষ্টার ভকতরাম ও আরও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

এস্থানে দিবসদ্বয় অতীত হইতে না হইতে স্বামিজী মিঃ স্কুজনসিংহের মনোহর উন্থানে একটা বক্তৃতা দিবার জন্ম অমুরুদ্ধ হইলেন। বিচার-পতি রায় নারায়ণদাসের প্রস্তাবে ও উকীল হংসরাজের অনুমোদনে স্কুজনসিংহ সভাপতি হইলেন। সভায় প্রায় ৪০০ শ্রোতার সমাবেশ इरेबािছल। श्रामिकी प्रे चन्छा धित्रा हैशास्त्र मम्प्ल हैश्तबकी হিলুধর্ম সম্বন্ধে একটি স্থদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন ও বেদাদিশাস্ত্র হইতে বহুল বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করিলেন। "কথনও বীরদর্শে আত্মার অনন্ত মহিমা ও সর্বাশক্তিমতার উল্লেখ্ করিয়া শ্রোতৃ-বুন্দের হৃদয়ে মহা তেজ ও শক্তির সঞ্চার করিলেন, কথনও বা সামাজিক কপটাচারের প্রতি কঠোর শ্লেষপ্রয়োগে তাঁহাদিগের মধ্যে হাস্তরসের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।'' সে বক্তৃতাঞ্চবণে সকলেরই প্রোণে অভূতপূর্ব্ব ভাব ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া জনৈক ব্যক্তিকে সাধনরহস্ত উপদেশ দিলেন। তারপর রাত্রে ভক্তরামের কুঠীতে নিমন্ত্রিত হইয়া বিচারপতি নারায়ণদাস, হংসরাজ ও প্রকাশানন্দ প্রভৃতির সহিত আহার করিলেন। তথা হইতে রাত্রি ১০টার সময় স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত প্রকাশানন্দের সহিত ধর্মচর্চায় নিযুক্ত রহিলেন।

পরদিন নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ, বিশেষতঃ বিচারপতি নারায়ণদাস, বাবা ক্ষেমসিংহের পুত্র ও প্রকাশানন্দের সহিত কথাপ্রসঙ্গে

তিনি আর্য্যসমাজ ও মুসলমানদিগের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের সমাধান করিলেন এবং তৎপর দিবস প্রকাশানন্দের সহিত স্থানীয় কালীবাড়ীতে গমন করিয়া ভোজনান্তে একজন শিথের সহিত অনেক চর্চা করিলেন। সে সময়ে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর কালীবাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমবেত হইলে একটি ক্ষুদ্র সভা হুইল। তাহাতে স্বদেশের কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয়, এবিষয়ে স্বামিজী অনেক উপদেশ দিলেন। এই ভাবে করেক দিন কাটিয়া গেল, হংসরাজের বাটীতে এবং সেভিয়ার সাহেবের বাংলাতেও কয়দিন খুব দীর্ঘ প্রসঙ্গ চলিল। যাত্রার দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিনি জনকরেক দর্শকের সহিত আলাপে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে একজন গুরুত্রাতা একটি ফিটন গাড়ী লইয়া আসিয়া বলিলেন যে, একজ্বন বাঙ্গালী ভদ্ৰলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহেন। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। প্রকাশানন ও অপর করেকজন তাঁহার অমুবর্তী হইলেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি স্বামিজীকে পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন ও বলিলেন, "এই পাঁচটি প্রশ্নের সহত্তর না পাইলে আমি নান্তিক হইয়া বাইব।" স্বামিজী একটি একটি করিয়া প্রত্যেক প্রশ্নের তর তর বিচার ও স্কল্প মীমাংসা করিয়া দিলে ভদ্রলোকটির মন হইতে স্কৃল সন্দেহ অপস্তত হইল এবং তিনি र्मम्पूर्व क्रञ्कुरुवार्थ श्हेत्रा ठाशक खनर्यां कताहेलन।

ঐ দিন রাজি বারটার সময় তিনি রাওলপিণ্ডি ত্যাগ করিয়া কাশ্মীররাজের নিমন্ত্রণে জ্বন্মু যাজা করিলেন। ষ্টেশনে পৌছিতেই রাজপুরুষগণ কর্তৃক রাজ অতিথিরূপে সমাদৃত হইয়া অভ্যর্থনা বিভাগের অধ্যক্ষ বাবু মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের তত্তাবধানে রহিলেন। মহেশবাবু ও তাঁহার পুত্রগণ অতিশয় সন্মান সহকারে তাঁহার সেবায় তৎপর হইলেন। সায়ংকালে স্থামিজী রাজার পুস্তকালয় পরিদর্শন করিয়া পরদিবস মহেশবাবুর গুরু কৈলাদানন্দ স্বামী ও আরও বহুসংখ্যক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিলেন এবং মহেশবাবুর সহিত কাশ্মীরে একটি মঠ স্থাপন সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

২২শে তারিখে বেলা ১১টার সময় তিনি রাজদত্ত বগিগাড়ীতে ক্রিয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহারাজের নিকট তাঁহার ছই ভ্রাতা ও প্রধান প্রধান কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজীকে এক স্বতন্ত্র আসন দেওরা হইল। প্রথমে মহারাজ কর্তৃক সন্ন্যাসমার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিলেন, এবং ক্রমশঃ অস্তাস্ত বিষয়ের মধ্যে বাহ্যাচারে অত্যাসক্তির দোষ প্রদর্শন করত যুক্তিদারা প্রমাণ করিলেন যে, ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া অন্ধের স্থায় কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়াতেই ভারতের লোক সাত শত বর্ধ পরের দাসত্ব করিতেছে। বলিলেন, "আজকাল ব্যভিচারাদি প্রকৃত পাপাচরণে কেহ সমাজচ্যত হয় না, কিন্তু আহারাদি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ক্রটী ঘটিলেই যেন সমাজের ঘোরতর সর্বানাশ হয়।'' তারপর সম্দ্রাতার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তিনি উহার সমর্থনপূর্বক বলিলেন, রামচন্দ্র ল্ফায় গমন করিয়াছিলেন এবং এখনও বর্মা, সিংহল প্রভৃতি স্থানে ভারতের অনেক লোক বাণিজ্য করিতেছে,—আর বহুদেশ ভ্রমণ না করিলে প্রকৃত শিক্ষাণাভ হয় না। পরিশেষে ইউরোপ আমেরিকাদি দেশে বেদান্তপ্রচারের সার্থকতা কি এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবিত কার্য্য কি তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, দেশের হিতসাধন করিতে গিয়া নিরয়গামী হওয়াও তিনি সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রায় তিনটার সময় কথাবার্তা শেষ হইল। কথাবার্তায় মহারাজ

প্রভৃতি সকলেই অভিশন্ন সম্ভুষ্ট হইলেন। ঐ দিন বৈকালে ছোট রাজার সহিতও বিস্তর কথাবার্তা হইল। স্বামিজী বগিগাড়ীতে করিয়া তাঁহার নৃতন ভবনে গমন করিলেন। বগি পৌছিবামাত্র রাজা স্বামিজীকে প্রণামপূর্বক অভ্যর্থনা করিলেন এবং পরে কথাবার্তা হইতে লাগিল।

পর দিবস শিয়ালকোট হইতে অনেকগুলি ভদ্রবোক তথার বাইবার জন্ম স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। সেই দিন অপরাত্রে তিনি সাধারণের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দিলেন। ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মহারাজ অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন এবং তৎপর দিবস পুনরায় আর একটি বক্তৃতা দিবার জন্ম তাঁহাকে অন্থরোধ করিয়া বলিলেন, স্বামিজী যেন অস্ততঃ ১০০১২ দিন ওথানে, থাকিয়া একদিন অস্তর একটি করিয়া বক্তৃতা দিয়া সকলকে স্থাী করেন।

এই সময়ে স্থামিজীর অধিকাংশ বক্তৃতাই হিন্দীতে প্রদত্ত হইয়াছিল। ছর্ভাগ্যক্রমে লিপিবদ্ধ করিবার স্থযোগ না থাকাতে সেগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হিন্দীভাষার মধ্যে তিনি যে অভ্নত শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন তদ্ধনি কাশ্মীরাধিপ তাঁহাকে ঐ ভাষায় কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিতে অমুরোধ করেন। স্থামিজীও হাইচিত্তে তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহার জন্ম কতকগুলি হিন্দী প্রবন্ধ লিথিয়া দেন। মহারাজ সেগুলি পাঠ করিয়া কতজ্ঞহদয়ে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

· ২৪শে অক্টোবর প্রাতঃকালে তিনি পদত্রজে নদী ও নদীতীরস্থ জলের কল দেখিলেন, এবং পরে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমাগত লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। তৎপরে ভোজন ও



# স্বামী বিবেকানন্দ

কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে সঙ্গীতালাপ করিয়া সন্ধ্যার সময় বগিতে উঠিয়া সহরের দীপমালিকা দর্শন করিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে প্রচ্যুতানন্দের নিকট বন্ধুভাবে আর্য্যসমাজের কতকগুলি ক্রটীর উল্লেখ এবং পাঞ্জাবীদিগের অনভিজ্ঞতার বর্ণনা করিয়া তৃঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

২৫শে প্রাতঃকালে তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া রাজার পশুশালা দর্শন করিলেন ও অপরাহে মহারাজের অনুরোধে এক বৃহৎ জনসজ্বের সমূথে বেদপুরাণাদি শাস্ত্র মহনপূর্বক ছই ঘণী ধরিয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন এবং উপসংহারে ভক্তিমার্গের ব্যাখ্যা করিলেন।

২৮শে প্রাতঃকালে অল্ল ভ্রমণের পর স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া সমাজনীতি সম্বন্ধে অনেক গৃঢ়তত্ত্বের উপদেশ দিতে লাগিলেন। উহার স্থূলমর্ম্ম এই বে, সকলের ভোগ তুলা হওয়া উচিত। বংশগত বা গুণগত জাতিভেদে ভোগ বা অধিকারের তারতম্য উট্টিয়া যাওয়া উচিত। তবে বংশগত জাতিভেদের কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। বেমন, কোন ব্যক্তি যতই গুণবান বা ধনবান হউক না কেন, বংশগত জাতি থাকিলে স্বজাতিকে পরিত্যাগ করিতে পারে না; স্থতরাং তাহার জাতি, তাহার গুণ ও ধনের কিছু না কিছু অংশীভাগী হইয়া থাকে। গুণগত জাতিতে তাহা হইতে পারে না। তারপর বেকনের নীতিতত্ত্বের কথা উঠিল। স্থামিজী তৎপ্রসঙ্গে বলিলেন, মানযশের প্রতি লক্ষ্য না রাথিয়া কার্য্য করাই মহাপুরুষের লক্ষণ—আমাকে লোকে মামুক বা না মামুক, যাহা কর্ত্তব্য বুরিয়াছি তাহা করিয়া যাইব। নিজের বাল্যকালের উদাহরণ দেখাইয়া বলিলেন, তিনি বাল্যকালে ডোমপাড়ায় যাইয়া তাহাদের কল্যাণসাধনে

চেষ্টা করিতেন। এই সকল কথাবার্ত্তা নিচ্ছের অন্তরঙ্গ সন্ধিগণের সন্দেই হইত।

২৯শে অক্টোবর তিনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শিয়ালকোট গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কাশ্মীরপতি অতিশর হৃঃথের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিয়া বলিলেন, যথনই তিনি কাশ্মীর বা জন্মতে আসিবেন তথনই বেন কাশ্মীররাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

শিয়ালকোটে গিয়া তিনি লালা মৃলচাঁদ এম, এ, এল,এল,বি-র
বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে হুইটা বক্তৃতা দিবার
আয়োজন ইইয়ছিল—একটি ইংরেজীতে, অপয়টি হিন্দীতে। ইংরেজী
বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় জাতিসমূহের ধর্মবিষয়ক ঐক্য প্রদর্শন করিলেন
এবং হিন্দীতে সাধারণের জন্ম ভক্তিবাদের ব্যাখ্যা করিলেন।
শিয়ালকোটে অবস্থানকালে স্থামিজীর নিকট অনেক প্রকার লোক
আসিত। একদিন পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে হুইজন সাধিকা তাঁহাকে দর্শন
করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার একটি বালিকাবিল্যালয়স্থাপনের প্রবল ইচ্ছা হইল এবং তিনি শিয়ালকোটবাসীদের নিকট উহা
প্রকাশ করিলেন। সকলেই আগ্রহের সহিত উক্ত প্রস্তাবে সম্মত
হইলেন এবং উহার বন্দোবন্ত করিবার জন্ম উপয়ুক্ত লোক নির্ব্বাচিত
করিয়া একটি কমিটিও গঠিত হইল।

৫ই নভেম্বর স্থামিজী সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে শিয়ালকোট ত্যাগ করিয়া বেলা সাড়ে চারিটার সময় লাহোরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ম বিপুল জনসংক্ষোভ হইয়াছিল। সনাতন ধর্মসভার পরিচালকগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বন্দোবস্ত অন্থ্যারে তিনি প্রথমে রাজা ধ্যানসিংহের হাভেলী নামক লাহোরের স্থারুৎ প্রাসাদে উপনীত হইলেন এবং পরে তথা

# স্বামী বিবেকানন্দ

হইতে 'ট্রিবিউন'-সংপাদক নগেজনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন।

আর্য্যসমাজও স্বামিজীকে অভ্যর্থনার ক্রাট করিলেন না। দয়ানন্দ
এঙ্গলো-বেদিক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ প্রভৃতি বড় বড় আর্য্যসমাজিগণ সর্বাদা তাঁহার সহিত নানারপ চর্চ্চা করিতেন। আর্য্যসমাজীরা
বেদকে—বিশেষতঃ বেদের সংহিতাভাগকে—একমাত্র প্রমাণ বলিয়া
স্বীকার করেন, আর ইহাও বলেন যে, বেদের ব্যাখ্যা এক প্রকারই
হইতে পারে। স্বামিজীর মতে কিন্তু বেদের উপনিবদ্ভাগেরই বিশেষ
প্রামাণ্য এবং ঐ উপনিবদের ব্যাখ্যা অহৈতবাদী, বিশিষ্টাহৈতবাদী,
হৈতবাদী প্রভৃতি সর্বপ্রকার বাদিগণ আপনার ইচ্ছাত্র্যায়ী করিতে
পারেন। ইহাতে কোন হানি নাই, বরং ইহাতে উন্নতিই হইয়া থাকে,
কারণ মাত্র্যকে জ্বোর করিয়া কোন একটা ভাব না দিয়া ভাহার প্রকৃতি
অন্থ্যায়ী উন্নতির পথে অগ্রদর হইতে দিলে বদিও তাহার উন্নতি খুব
বীরে বীরে হয়, তথাপি সেই উন্নতি পাকা হইয়া থাকে। যদি বলা যায়
ত্ইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতই কিরূপে এক সম্বে সত্য হইতে পারে, তাহার
উত্তর এই যে, মান্থ্রের আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্যান্থ্যারে ইহা সন্তব।

আর্য্যসমাজীদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরধারণার তুল্য। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান,
দয়ায়য়, প্রেমময়, আনন্দময়। তাঁহারা অহৈতবাদীর নিগুণ ব্রহ্মও বৃবিতে
পারেন না এবং মূর্ত্তিপূজকের প্রকৃত উদ্দেশ্যও তাঁহাদের হৃদয়য়য়ম হয় না।
এই কারণে তাঁহারা অহৈতবাদ ও মূর্ত্তিপূজার বাের বিরোধী। স্বামিজী
অকাট্য যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া আর্য্যসমাজীদিগকে বিচার ও জ্ঞানের
দৃষ্টিতে অইছতবাদ ব্যতীত আর কোন মতই টিকিতে পারে না, ইহা
বেশ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তারপর দেখাইলেন—নিরাকার

অথচ সপ্তণ ঈশ্বরের ধারণা আমাদের মন এবং তজ্ঞাত কল্পনাশক্তির সহায়তা ব্যতীত হইতে পারে না। স্থতরাং বদি আমাদের অক্ষমতাবশতঃ আমরা কল্পনা শক্তিরই সহায়তা গ্রহণ করিলাম, তথন বাহারা আরও নিম্ন অধিকারী, তাহারা বদি ইন্দ্রিয়ের সাহাব্যে প্রতিমাদি দেখিয়া সহজে ঈশ্বরোপলন্ধি করিতে পারে, তবে তোমার তাহাকে বাধা দিবার কি প্রয়েজন আছে ? তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী হও, তোমার নিজ্ অভিপ্রায় মত সাধনা কর, কিন্তু অপর হর্কল লাতাকে বাধা দাও কেন ? আর তুমি আপনাকে বন্তদ্র জ্ঞানী নহ—তোমা অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের ভাবুক (অবৈত্ববাদী) আছে। এইরূপ নানাবিধ উপদেশ হারা স্বামিন্ধী আর্য্যসমাজের গোঁড়ামি দূর করিবার জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।

প্রায় প্রত্যহ প্রাতে হুই ঘণ্টা ও অপরাত্রে দেড় ঘণ্টা ধ্যানসিংহের হাবেলিতে সমাগত অহুমান দেড়শত হুইশত পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী
ভদ্রলোকের সহিত এরপ চর্চা হইত। এতদ্বাতীত স্থামিজীর আবাসস্থান নগেন্দ্র গুপ্তের বাটাতেও অনেক লোকের সমাগম হইত। একদিন
নগেন্দ্র গুপ্তের বাটাতে হংসরাজের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্থামিজী নিম্নলিথিত
ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হংসরাজ আর্য্যসমাজের মত সমর্থন করিয়া
বলিতেছিলেন, বেদের একপ্রকার অর্থই সঙ্গত হইতে পারে। স্থামিজী
নানাবিধ যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া অধিকারিবিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত
বিভিন্ন ব্যাথা অবলম্বনে উন্নতিপথে অগ্রসর হওয়াই যে প্রেয়ঃ, ইয়া
ব্রাইতেছিলেন। হংসরাজও বিপরীত বুক্তিসমূহ প্রয়োগ করিয়া উর্হা
ব্রাইতেছিলেন। হংসরাজও বিপরীত বুক্তিসমূহ প্রয়োগ করিয়া উর্হা
বণ্ডনের চেষ্টা করিতেছিলেন—অবশেষে স্থামিজী বলিয়া উর্হিলেন,
"লালাজি, আপনারা যে বিষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন,
তাহাকে আমি গোঁড়ামি আখ্যা দিয়া থাকি। সম্প্রদায়ের সত্বর বিস্তৃতি-

# স্বামী বিবেকানন্দ

সাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়তা করে, তাহাও আমি জানি। আর
শাস্ত্রের গোঁড়ামি অপেক্ষা মান্থবের (ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলা ও
তাঁহার আশ্রম লইলেই মৃক্তি—এইরপ প্রচার ) গোঁড়ামি দ্বারা আরও
অন্তুতরূপে ও অতি শীদ্র সম্প্রদারের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার বিলক্ষণ
জানা আছে। আর আমার হস্তে সেই শক্তিও আছে। আমার গুরু
রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতাররূপে প্রচার করিতে আমার অন্তান্ত
গুরুতাইগণ সকলেই বন্ধপরিকর, একমাত্র আমি প্র প্রচারের বিরোধী।
কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—মান্ত্র্যকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ধারণান্ত্র্যায়ী
ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে, বদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয়
কিন্তু উহা পাকা হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমি চার বংসর অন্ততঃ
এইরপ উদার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিব। যদি
উহাতে কোন কল না হয় (আমার দৃঢ় বিশ্বাস উহাতে নিশ্চয়ই ফল
হইবে) তবে আমি গোঁড়ামি প্রচার করিব।"

এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে স্থামিজীর সম্বন্ধে ছই একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বিবৃত 
ইইতেছে। যদিও ঐগুলি কোন বৃহৎ ব্যাপার নহে, তথাপি সকলেই 
জানেন, ক্ষুদ্র ফুদ্র ঘটনায় মহাপুরুষগণের প্রকৃত মহল্ব বুঝা বায়। স্থামিজীর 
জানৈক শিষ্য, যিনি এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, এই ঘটনাগুলি 
বিবৃত করিয়াছেন।

"স্বামিন্দ্রী তাঁহার জনৈক সন্ধীর নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সন্ধী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু স্বামিন্ধী, দে ব্যক্তি আপনাকে মানে না।' স্বামিন্ধী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'ভাল লোক হইতে হইলে যে আমায় মানিতে হইবে, ইহার মানে কি?' সন্ধীটি নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন। "এই সময়ে লাহোরে ত্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস আসিয়াছে। একদিন কোন কার্যা উপলক্ষে উহার অক্সতম স্বত্বাধিকারী বাবু মতিলাল বস্থ নগেন্দ্র গুণ্ডের বাটাতে আসিয়াছেন। স্বামিজী দেখিয়াই চিনিলেন, তাঁহার বাল্যবন্ধু। অমনি তিনি নিতান্ত আত্মীয়ের ক্যায় খোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বাল্যকালে ইহারা এক আখড়ার ব্যায়াম করিতেন। মতিবাবু তাঁহার বাল্যসঙ্গীর অপূর্ব্ব তেজ, প্রতিভাও শক্তিপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া যেন ঝলসিয়া গেলেন—স্বামিজী ষতই তাঁহার সহিত আপনার মত ব্যবহার ও তদম্রপ কথাবার্ত্তা কহিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনিও যেন ততই সন্ধুচিত হইয়া ঘাইতেছেন। শেষে অনেকটা সাহস সংগ্রহ করিয়া মতিবাবু স্বামিজীকে সম্বোধন করিয়া অতি দীনস্বরে বলিলেন, 'ভাই, তোমায় এখন কি বলে ডাকব ?' স্বামিজী অতিশয়্ব স্নেহপ্র্বিরে বলিলেন, 'হারে মতি, তুই কি পাগল হয়েছিস নাকি? আমি কি হয়েছি? আমিও সেই নরেন, আর তুইও সেই মতি।' স্বামিজী এরপভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, মতিবাব্র সমুদ্র সম্বোচ দূর হইয়া গেল।''—ভারতে বিবেকানন্দ

যামিজী লাহোরে ১০।১১ দিন মাত্র ছিলেন। ধ্যানসিংহের হারেলিতে প্রথম দিনের বক্তৃতার আয়েজন হয়। বিষয় ছিল 'আমাদের বর্ত্তমান সমস্তাসমূহ'। স্বামিজী বক্তৃতা করিবেন শুনিরা প্রায় ছয় সহস্রেরও অধিক লোকসমাগম হয় এবং স্থানাভাববশতঃ এত অধিক গোলমাল হইতে থাকে যে, স্বামিজী বতদ্র সাধ্য উচ্চৈঃশ্বরে বক্তৃতা করিয়াও সভায় নিস্তর্ধতা আনয়নে সমর্থ হইলেন না। স্ক্তরাং তিনি দেড় ঘন্টা বক্তৃতার পর বক্তব্য বিষয় অসম্পূর্ণ রাথিয়াই আসন পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। এই বক্তৃতা পরে 'হিন্দ্ধর্শের সাধারণ ভিত্তিসমূহ' নামে প্রকাশিত হয়।

#### স্বামী বিবেকানন্দ

শুক্রবার দিন উক্ত বক্তৃতার পর মঙ্গলবার অধ্যাপক বহুর বেঙ্গল সার্কাদের ক্রীড়াভূমিতে দ্বিতীয় বক্তৃতার আয়োজন হইল। এইটা 'ভক্তি' বিষয়ক বক্তৃতা। স্থামিজী পুরাণাদির স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ প্ররোগ করিয়া শেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নারায়ণজ্ঞানে দরিদ্রের সেবা করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু এই বক্তৃতাও অসম্পূর্ণ অবস্থায় বন্ধ হয়, কারণ সেদিন সার্কাদের ক্রীড়াপ্রদর্শনের দিন ছিল; মতিবাবু স্থামিজীকে রাত্রি ৮টার পূর্ব্বে বক্তৃতা শেষ করিবার জন্ম অনুরোধ করিয়াছিলেন। কতকটা বলা হইলে পর স্থামিজী লক্ষ্য করিলেন, মতিবাবু ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিতেছেন। তিনি মনে করিলেন মতিবাবু তাঁহাকে বক্তৃতা বন্ধ করিবার সক্ষেত করিতেছেন, এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সহসা মধ্যপথে বক্তৃতা বন্ধ করিলেন। উপরোক্ত ত্বই দিবসই স্থামিজী বক্তৃতা দিয়া স্বয়ং সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, লাহোরবাসিগণ স্বামিজীর এই ছই বক্তৃতায় তৃপ্ত হইতে না পারিয়া পরবর্ত্তী গুক্রবার ধ্যানসিংহের হাবেলিতে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতার আরোজন করিলেন। এই দিন লাহোর কলেজের ছাত্রবৃন্দ সমৃদর বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে সভায় গোলমাল না হয় এজন্ত বিনামূল্যে টিকিট বিতরণ এবং লোকের বসিবার জন্ত চেয়ার প্রভৃতিরও স্ক্বন্দোবস্ত হইয়াছিল। লোকসংখ্যা প্র্কবং অতিরিক্ত হয় নাই অথচ লাহোরের সর্ক্রেণীর সমৃদর শিক্ষিত ভদ্রলোকই উপস্থিত ছিলেন। এই স্ফ্রণীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতাটী প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরিয়া হয় এবং সকলেই শেষ পর্যান্ত আগ্রহের সহিত উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি এই বক্তৃতা গুনিবার পর বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন—হাঁ, এই বক্তৃতার 'মাল' আছে। গুড্উইন সাহেবও লিখিয়াছেন—ইহাই

লাহোরের স্থপ্রসিদ্ধ 'বেদান্ত' বক্তৃতা। এই বক্তৃতাটি পাঠ করিলেই ব্ঝিতে পারিবেন কেন ইহা এত প্রশংসিত হইয়াছে। বাস্তবিক তিনি ভারতবর্ষে যত বক্তৃতা করিয়াছিলেন বোধ হয় তন্মধ্যে এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

আর একদিন স্থামিজী লাহোরের অনেকগুলি যুবককে লইয়া একটি সভা স্থাপন করিলেন। সভাস্থাপনের পূর্ব্বে তিনি অতি বিশদ ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, কিরূপ ভাবে তাহারা আপনাপন প্রতিবেশীর কল্যাণসাধনে সমর্থ। সভাটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবে গঠিত হইল। স্থির হইল, অপরাফ্লে অধ্যয়নাদির অবকাশে সভ্যগণকে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিতে হইবে, অর্থাৎ যাহাতে ক্ষ্পার্ত্ত থাইতে পারে, পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ ও পথ্য পায়, অশিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষা পায়, সাদাসিধা ভাবে এইরূপ কর্য্যে করিয়া যাইতে হইবে।

লাহোরে স্থামিজী দকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দনাতন ও আর্য্যসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও স্থামিজীর উপস্থিতি নিবন্ধন তাঁহারা কিয়দিনের জন্ম নিজ নিজ বিরোধ বিশ্বত ইইয়াছিলেন। বিশেষতঃ আর্থ্যসমাজীদিগের ভদ্র ব্যবহারে তিনিঅতিশয় সম্ভষ্ট হইয়াছিলেন।

তাঁহার অসাম্প্রদায়িকতা লাহোরে সবিশেষ পরিলক্ষিত ইইয়ছিল, কারণ নৈষ্টিক হিন্দুসমাঞ্জের কোন কোন সমিতি কর্তৃক আর্য্যসমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশুভাবে প্রচার করিতে অমুরুদ্ধ ইইলেও তিনি তাঁহাদের ইচ্ছামুযায়ী কার্য্য করেন নাই। তবে তাঁহাদিগের সম্বোষার্থ 'প্রাদ্ধ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রুত ইইলেন, কারণ আর্য্যসমাজীরা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে আদৌ বিশ্বাসী নহেন এবং

#### স্বামী বিবেকানন্দ

উহার আবশুকতাও স্বীকার করেন না। কিন্তু সনাতন সভার কর্তৃপক্ষগণের সনির্বন্ধ অমুরোধে অনিজ্ঞাক্রমে উহাতে সম্মত হইলেও আর্য্যসমাজকে আক্রমণ করিয়া কোন কথা বলিতে তিনি ইচ্ছুক হইলেন না। প্রথমে কথা ছিল, বক্তৃতাটি প্রকাশ্যে হইবে 'কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ঘটনা\* উপলক্ষ করিয়া স্বামিজী তাহা হইতে না দিয়া কৌশলক্রমে উভয় পক্ষের নেতৃগণের সমক্ষে কথোপকথনছলে ঐ বিষয়ের আলোচনা করিলেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় হিন্দু প্রাক্ষামুষ্ঠানের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা প্রমাণ করিয়া আর্য্যসমাজীদের সকল তর্ক যুক্তিবলে নিরন্ত করিলেন। এই দীর্ঘকাল প্রচলিত অমুষ্ঠানের উৎপত্তিনির্বন্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—প্রেত-পূজাতেই হিন্দুধর্ম্মের আরম্ভ। প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের শরীরে কোন মৃত আত্মীয়ের প্রেতাত্মাকে আহ্বান

<sup>\*</sup>ব্যাপারট এইরূপ —এইদিন পাঞ্জাবীগণ স্থির করিয়াছিল বামিজীকে লইয়া
নগরসংকীর্ত্তন করিবে এবং স্থামিজীকে তাঞ্জামে চড়াইয়া সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সহর
প্রথমিন করিবে। স্থামিজী তাঞ্জামে চড়িতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্ত নগরসংকীর্ত্তনে
তাহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সঙ্গাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন, পাঞ্জাবীগণ সাধারণতঃ
বড় শুক্ত—যদি এইরূপ সংকীর্ত্তনের দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে কিছু ভক্তি প্রবেশ
করে, এইজন্ত তিনি সংকীর্ত্তনে ঘোগা দিতে ইচ্ছুক। বাহ্বালীদিগকে তিনি নিশান
প্রভৃতির আয়োজন ভাল করিয়া করিতে বলিয়াছিলেন। যাহা ইউক, স্থামিজী
সঙ্গিপ সহ লাহোরের মিউজিয়মে বেড়াইয়া ধ্যানসিংহের হাবেলিতে উপস্থিত হইয়া
দেখিলেন, বিস্তর লোক সমবেত হইয়াছে, কিন্তু সংকীর্ত্তনের উত্তোজ্ঞাপন নাই।
লোকপরম্পরার শুনা গেল, লাহোর সহরের মধ্যে একখানি মাত্র খোল ছিল—
তাহাও ব্যবহারাভাবে এমন খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে, এক ঘা চাটি দিবামাত্র
কাঁসিয়া গিয়াছে। সংকীর্ত্তন না হওয়াতে স্থামিজী 'শ্রাদ্ধ' সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিলেন
না। সমবেত লোকগণের মধ্যে গিয়া জানাইলেন, আজ আর বক্তৃতা হইবে না।

করিয়া তত্তদেখে পৃঞ্জা ও বলি প্রদানের প্রথা ছিল। ক্রমে দৃষ্ট হইল বে, যে সকল ব্যক্তির শরীরে প্রেতের আবির্ভাব হয়, তাহারা বড় শারীরিক দৌর্বল্য অহভব করে, স্থতরাং এ প্রথার পরিবর্ত্তে কুশপুত্তলীতে প্রেতানয়নের ব্যবস্থা প্রচলিত হইল এবং তাহারই উদ্দেশে পিণ্ড ও পূজা প্রদন্ত হইতে লাগিল। বৈদিকযুগের দেবতাদির আহ্বান ও পূজাও তিনি এই প্রেতপূজারই পরিণাম বলিয়া নির্দেশ করিলেন। যাহা হউক, স্বামিজী পাঞ্জাবে প্রধানতঃ সনাতন ও व्यार्यास्योत्मित्र मरधा প্রচলিত দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তৎস্থলে শাস্তি ও মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ বিষয়ে তিনি কতদূর ক্বতকার্যা হইয়াছিলেন তাহা তৎপ্রতি সম্মানপ্রদর্শন-ব্যাপারে উভয় পক্ষের প্রতিযোগিতা ও দলে দলে তাঁহার নিকট আগমন ও বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইতেই প্রশাণিত হয়। বাস্তবিক তিনি আর্যাসমাজীদিগের প্রতি এরপ সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও তংপ্রতি এরপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে. किशकिन यावर लाकमृत्य প্रচात इटें नाशिन, श्रथान श्रथान श्राम-সমাজীরা তাঁহাকে উক্ত সমাজের নেতৃত্বপদে বরণ করিবেন।

লাহোরে স্বামিজীর সহিত গণিতাখ্যাপক তীর্থরাম গোস্বামীর আলাপ হয়। ইনিই পরে স্থবিখ্যাত স্বামী রামতীর্থ নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হন এবং স্থামিজীর পদাল্পান্থসরণ করিয়া আমেরিকার বেদান্তপ্রচার কার্য্যে গমন করেন ও অনেক ভক্ত ও শিশ্ব সংগ্রহে কৃতকার্য্য হন। তিনি স্থামিজীকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রন্ধা করিতেন এবং সমিশ্ব স্থামিজীকে তাঁহার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজনান্তে স্থামিজী গান ধরিলেন, 'খাহা রাম তাঁহা কাম নেহী, খাহা কাম তাঁহা নেহী রাম।' তীর্থরাম লিখিতেছেন—"তাঁহার মধুর কঠম্বরে

#### স্বামী বিবেকানন্দ

গানের অর্থ সকলের হাদরে ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল।" তিনি স্থামিজীকে তাঁহার পুস্তকালয় প্রদর্শন করিলে, স্থামিজী মার্কিন করি ওয়াণ্ট হুইটম্যানের 'তৃণগুচ্ছ' (Leaves of Grass) নামক পুস্তকথানি পাঠ করিতে লাগিলেন। ওয়াণ্ট হুইটম্যানকে তিনি মার্কিন সন্মাসী নামে অভিহিত করিতেন। স্থামিজীর সহিত তীর্থরামের অতিশ্ব সৌহত্ব ইইয়াছিল। তীর্থরাম তাঁহাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিয়াছিলেন। স্থামিজী তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তীর্থরামের পকেটে পুনঃ স্থাপিত করিয়া বলিলেন—"বেশ ত বন্ধু, এই পকেটেই আমার পরা হবে।"

আর একদিন অপরাত্নে স্বামিজীর জন্ম একটি সান্ধ্য সন্মিলন হইল এবং তাহাতে লাহোরের গণ্যমান্ত লোকদের সহিত স্বামিজীর পরিচয় করাইয়া দেওরা হইল। লাহোরের প্রধান বিচারপতি প্রীন্তুক্ত প্রতুলচক্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্তান্ত অনেক বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভুতলোক স্বামিজীকে ও তাঁহার সঙ্গিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাওয়াইতে লাগিলেন। সেই সকল স্থানেই নানাবিধ চর্চা হইত। অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি স্বামিজীর নিকট গুপুভাবে সাধনাদি শিক্ষা করিলেন। লাহোরের নিকটবর্তী মিয়ানমীরে অনেক বাঙ্গালী কমিসেরিয়েটের কার্য্যোপলক্ষে বাস করেন। স্বামিজী একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। নানাবিধ ফলমূল মিটায়াদি দ্বারা তাঁহারা স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগকে জলযোগ করাইলেন। তাঁহারা স্বামিজীর মধুর অপচ শিক্ষাপ্রদ উপদেশ-বাণী গুনিয়া পরম সন্তোষলাভ করিলেন।

লাহোরে শিথসম্প্রদায়ের 'গুদ্ধিসভা' নামক সভা আছে। যে সকল শিথ কোন কারণে মুসলমানধর্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা যদি অনুতপ্ত হইয়া পুনর্কার শিথ হইবার প্রার্থনা করে এবং মোহবশতঃ এরপ ধর্মান্তর- গ্রহণরপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, ইহা প্রমাণ করিতে পারে, তবে এই শুদ্ধিলা তাহাদিগকে পুনরায় শিখ করিয়া থাকে। স্বামিজী নিমন্ত্রিত হইয়া সঙ্গিগণ সহ এই সভার একটি অধিবেশনে গমন করিলেন। বখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তখন একটা স্ববৃহৎ কড়ায় কড়া-প্রসাদ (হালুয়া) প্রস্তুত হইলেন, তখন একটা স্ববৃহৎ কড়ায় কড়া-প্রসাদ (হালুয়া) প্রস্তুত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। আজ হই জনকে 'শুদ্ধ' করা হইবে। প্রথমতঃ সভার সম্পাদক মহাশয় কিয়প অবস্থায় ইহারা মুসলমান হইয়াছিল সেই সকল বটনা আয়পুর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। পরে শুদ্ধিকামিয়য় অয়্তাপ প্রকাশপূর্ব্বক সভাসমকে পুনরায় শিথধর্মে দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করিলে, গুরুগোবিন্দ সিংহের নামোচ্চারণ, গ্রন্থসাহেবের পবিত্র মন্ত্রসকল পাঠ ও পবিত্র বারিস্কিবনে উহাদিগকে 'শুদ্ধ' করা হইল। পরিশেষে সভাস্থ সকলকে কড়া-প্রসাদ বিতরিত হইল। স্বামিজী শিথদিগের এইয়প উদার ভাব দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। এইয়পে লাহোরে ১০৷২২ দিন কাটিয়া গেল। স্বামিজী সর্ব্বদাই এখানে কেবল মতবাদ অপেক্ষা কার্য্যের উপর বিশেষ বেন্দিক দিতেন।

লাহোর হইতে স্বামিজী ভগ্নস্থান্ত লইয়া দেরাগুন বাত্রা করিলেন।

এখানেও দশ দিন ছিলেন এবং যদিও উদ্দেশ্য ছিল কাহারও সহিত দেখাসাক্ষাৎ না করিয়া বিশ্রাম করিবেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার ভিতরে যে
আদম্য শক্তি কার্য্য করিতেছিল তাহার প্রেরণায়ু তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া
থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গী শিশ্বগণকে রামান্ত্রজাচার্য্যক্ত ব্রহ্মস্ত্রভাশ্য
পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং সময়ে সময়ে অধ্যাপনায় এরপ তন্ময় হইয়া
যাইতেন যে, সেভিয়ার দম্পতি অপরাত্ম-ভ্রমণের জন্ম আদিয়া অপেক্ষা
করিতে থাকিলেও থেয়াল করিতেন না। এখন হইতে ভ্রমণের অবশিষ্ট
কাল এই অধ্যাপনা রীতিমত চলিয়াছিল—একদিনের জন্মও ব্রদ্ধ

#### স্বামী বিবেকানন্দ

. 936

হয় নাই। স্বামী অচ্যুতানন্দের উপর তিনি সাংখ্যদর্শন পড়াইবার ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রায়ই পাঠের সময় নিজে উপস্থিত থাকিতেন। অচ্যুতানন্দ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অনেক সময়ে তিনি কোনও কোনও স্থলের তাৎপর্য্য-নিরপণে অক্ষম হইলে স্বামিজী তাঁহার সাহায্যার্থ হই চারিটি কথায় এমন সরলভাবে উক্ত অংশের ব্যাখ্যা করিতেন যে, অচ্যুতানন্দ বিশ্বিত হইয়া যাইতেন। কাশ্মীরে এবং ধর্মশালার স্থায় দেরাহনেও সেভিয়ার দম্পতি আশ্রমবাটী-নির্মাণার্থ একটী জমি অয়েষণ করিতেছিলেন, কিন্তু স্থবিধামত স্থান মিলিল না।

দেরাছনে অবস্থানকালে থেতড়ির রাজা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিজ রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্ম আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার ছইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ গুরুদর্শন, দ্বিতীয়তঃ প্রজাদিগের মধ্যে স্বামিজীর ভাবপ্রচার। স্থতরাং স্বামিজীকে দেরাছন ত্যাগ করিয়া রাজপুতানার দিকে অগ্রসর হইতে হইল। পথে তিনি সাহারাণপুর, দিল্লী, আলোয়ার ও জয়পুর দর্শন করিলেন। দিল্লীতে তিনি ৪।৫ দিন অবস্থান করিলেন। এক্ষণে আর স্বামিজীর অভার্থনা প্রভৃতিতে কৃচি ছিল না, পুরাতন বন্ধু ও ভক্তগণের সহিত মিলনের জন্ম উৎস্থক হইয়াছিলেন। সেইজন্ম অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া নটুরুঞ্চ বলিয়া এক পূর্ব্বেকার আলাপী গরিব শিষ্যের বাটীতে উঠিলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে আমেরিকাযাত্রার বহুপূর্ব্বে ভারতভ্রমণের সময় ইহার সহিত স্বামিজীর পরিচয় হয় এবং স্থামিজীর সঙ্গ লাভে ইহার পূর্ব্বচরিত্রের পরিবর্ত্তন হয়। ইনি বরাবরই অতি সরল প্রকৃতি ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন। স্বামিন্সীকে গুরুজী বলিয়া সম্বোধন कतिराजन । श्रृकाशाम अकानमन्त्रामी वर्तान, "आरमित्रिका यादेवात शृर्त्व একসময়ে স্বামিজী রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর কট্টে অতিশয় অস্থির

#### উত্তর ভারতে প্রচার

912

इरेबा रेशात निकृष्टे धकथानि मधाम ट्यापीत हिक्छ थार्थना कतात रेनि বলিয়াছিলেন, 'কি গুরুজি, বিলাস ঢুকছে নাকি' ?" এখন তাঁহার সেই গুরুজী পাশ্চাত্যদেশ বিজয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেও গুরুশিয়্যে সেইরূপ অবাধ ও অকপট ভাবে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। একদিন তিনি বলিলেন, "গুরুজি, প্রায় ৫৷৬ মাস ধরে সদ্ধ্যে আহ্নিক কচ্ছি, কিন্তু কিছু পাচ্ছিনে।" স্বামিজী বলিলেন, "ভাষায় (অর্থাৎ হর্কোধ্য সংস্কৃতভাষার পরিবর্ত্তে সহজবোধ্য মাতৃভাষার) ভগবানকে ডাক দেখি।" এই বলিয়া বেশ করিয়া গায়ত্রীর অর্থাট পুনরায় বুঝাইয়া দিলেন। উক্ত ভদ্রলোক আর একদিন স্বামিন্ধীর জনৈক ব্রহ্মচারী শিয়্যের শিধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এটি আবার কি ? বন্ধচারী উত্তরপ্রদানে কিঞ্ছিৎ ইতস্ততঃ করায় স্থামিজী বলিলেন, "ও ব্রন্ধচারী কিনা, তাই শিখা রাখিয়াছে।" নটুরুঞ অমনি চকু টিপিয়া বলিলেন, "আর আপনি ব্ঝি পরমহংস হয়েছেন !' এইরূপ স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার মধ্যে গুরুশিয়ে আলাপ হইত এবং প্রেমও ছিল ভরপ্র। নটুরুঞ্চ প্রাণপণে স্বামিজী ও তাঁহার শিয়াগণের দেবা করিতে লাগিলেন। এথানকার কলেজের একজন অধ্যাপক স্বামিজীর নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার উত্তোগে দিল্লীর কয়েকজন ভদ্রলোক একটি কুদ্র সভা করিয়া স্বামিজীকে কতকণ্ডলি প্রশ্ন জিজ্ঞাদা করিলেন। স্বামিজী দকলের প্রশ্নেরই स्रुभोगांश्मा कतिया मिलन । मिली इरेटा श्रेष्ट्यात्मत्र शृर्स्त श्र्यानकात পুরাতন তুর্গ কুতব-মিনার, প্রাচীন দিল্লী প্রভৃতি সমুদয় দুষ্টব্য বিষয় দর্শন করা হইল। স্বামিন্দী সহচরগণকে এই সকল ভগাবশেষ দেখাইয়া কত প্রাচীন শিরের কথা, কভ ইতিহাসের কথা গরের মত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই সকল কথার কিয়দংশও রক্ষা করিতে পারিলে এক একথানি স্থুবুহৎ গ্রন্থ হইতে পারিত।

#### স্বামী বিবেকানন্দ

দিল্লী হইতে তিনি আলোয়ারে গমন করিলেন। চারিদিকে বালির পাহাড়—তাহার মধ্য দিয়া ট্রেন চলিয়াছে। রেওয়াড়ি ষ্টেশনে পৌছিলে দেখা গেল, তথায় খেতড়ির রাজার লোক পালকি, উট, অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ যান লইয়া উপস্থিত। থেতড়ি জয়পুরের অধীন একটি কুদ্র রাজ্য-জয়পুর সহর হইতে তৃণহীন মক্তৃমির মধ্য দিয়া প্রায় ৯০ মাইল পথ যাইতে হয়। রেওয়াড়ি টেশন হইয়া যাইলে মাইল কুড়ি কম পড়ে। সেইজন্ম রাজার লোকজন এইথানেই অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু স্বামিদ্ধী একেবারে থেতড়ি যাইবেন কিরূপে ? আলোয়ারের ভক্ত निग्राग (य ठाँशांक भूनः भूनः आख्तान कतिराजिल्लन। ठाँशांकतः অনুরোধ উপেক্ষা করা চলে না। স্থতরাং তিনি ৪।৫ দিনের জন্ম আলোয়ারে গিয়া রহিলেন ও এক আধটি বক্তৃতাও করিলেন। আলোয়ার মহারাঙ্গের একটা বাটা তাঁহার ও সলী শিশুগণের থাঁকিবার জग्र निर्फिष्ठे बरेबाছिल। महाताज खबः कार्याल्ट्रास्य खानाखरत हिल्लन বটে, কিন্তু রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারী ভক্তশিষ্যগণের যত্নে তাঁহার অভ্যৰ্থনা বা দেবার কোনরপ ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু ইহা অপেকা তাঁছার হৃদয়ে অধিকতর আনন্দের সঞ্চার হইল প্রব্রুদাকালের বন্ধুদিগের দর্শনলাভে। এথানে তুই একটি কুদ্র ঘটনা ঘটে, যাহা হইতে আমরা ্তাঁহার অন্ত:করণের মহত্ব ও সাধারণের প্রতি অহৈতুক প্রেমের পরিচয় পাই। তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনে নামিয়াছেন। চতুদ্দিকে বড় বড় লোকের ভিড়। সকলেই তাঁহাকে অভার্থনা করিতে সমৃংস্থক। তিনি কিন্তু তাহার মধ্যে একজন পুরাতন ভক্তকে দীনহীন বেশে দূরে একপার্ম্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেথিয়া লোকলজ্জা বা সভ্যতার আদব কারদা না মানিয়া উচ্চকণ্ঠে 'রামস্লেহী' 'রামস্লেহী' ুবিলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সেই লোকই বটে । অনেক হোমরা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

920

চোমরা বড় লোককে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহাকে নিকটে আনাইলেন এবং পূর্ব্বেকার মত প্রাণ খুলিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মান্দ্রাজেও এই রকম আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি একটা বিরাট মিছিলের মধ্যে গাড়ী করিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন প্রথার্ঘে একথানি পরিচিত মুখ। অমনি তিনি চীংকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "সদানন্দ বাবা, সদানন্দ বাবা, এদিকে এস।" গাড়ী থামান হইল, সদানন্দ স্বামী আসিলেন এবং তাঁহার সহিত একত্রে চলিলেন।

বছদিন পরে পরিচিত ব্যক্তি দেখিলে তাঁহার প্রেমসমূল বেন উথলিয়া উঠিত। কলিকাতায় বলরামবাব্র বাটাতে উপেন্দ্রবাব্ নামে এক ভদ্রলোক (ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজে স্বামিজীর সহপাঠী ছিলেন) একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। স্বামিজী তথন প্রায়্ন পঞ্চাশ জন লোকের দারা বেষ্টিত হইয়া কথা কহিতেছিলেন। কিন্তু উপেন্দ্রবাব্কে দেখিবামাত্র আসন হইতে উঠিয়া দৌড়াইয়া বাছপ্রসারণপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন। উপেন্দ্রবাব্ বলেন যে সেই দিন তাঁহার মনে পাঠাবস্থার স্থৃতি জ্বাগিয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক স্বামিজী যাহার সহিত এক দিবসও আলাপ করিতেন, বহুবর্ষ অতীত হইলেও তাহাকে ভূলিতেন না।

আলোয়ারেও পূর্বাপরিচিত বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করিতে করিতে স্থামিজীর বড় আনন্দবোধ হইল। তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার ভ্রমণের কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন এবং ভারতবর্ষে কি কি কার্য্য করিবেন তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পার্থিব সন্মানে অবিক্তত ও পূর্ববং প্রেমপূর্ণহাদয় স্কুহং এবং সরল ও

### স্বামী বিবেকানন্দ

922

সভ্যান্থরাগী সন্মাসী দর্শন করিয়া নিতান্ত বিশ্বিত ও পুলকিত হুইলেন।

চতুর্দ্দিক হইতে এত নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল যে, সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু একজনের নিমন্ত্রণ তিনি পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন—দে-একটি বৃদ্ধার। পূর্ব্বে একবার তাহার গৃহে তিক্রি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাহার মোটা চাপাটি থাইতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। শ্রবণমাত্র বৃদ্ধার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং চকুর্ম্ব জলে ভরিয়া গেল। অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে পরিবেশন করিতে করিতে বৃদ্ধা স্বামিজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাছা, জামার ত ইচ্ছে করে তোমাদের ভাল ভাল জিনিষ থেতে দিই, কিন্তু আমি গরীব। ভাল জিনিষ কোথায় পাবো বল ?'' স্বামিজী পর্ম পরিতোষের সহিত তৎপ্রদত্ত থান্তদানগ্রী আহার করিতে করিতে শিয়াদিগকে বলিলেন, "দেখছো হে, বুড়ীমার কি স্নেহ! আর এ চাপাটগুলি কি সান্ত্ৰিক!" বৃদ্ধাকে দারিদ্র্য-পীড়ায় নিতান্ত কাতর দেখিয়া এবং তাহার পূর্বেকার দয়ার কথা অরণ করিয়া স্বামিজী বৃদ্ধার অজ্ঞাতসারে গৃহস্বামীর হত্তে তাহার সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্ম করিয়া একথানি একশত টাকার নোট দিয়া গেলেন।

আলোয়ার হইতে জয়পুর যাওয়া হইল। এথানেও স্থানীয় বহু
সম্রান্ত ব্যক্তি সমাগত হইতে লাগিলেন। স্থামিজী থেতড়ির রাজার
বাঙ্গলায় রহিলেন। শিয়াগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,
"এই স্থানেই একদিন সামান্ত ফকির বেশে আসিয়াছিলাম—তথন
রাজপাচক অনেক মুখনাড়া দিয়া দিনাস্তে চারিটি থাইতে দিয়া
যাইত। আর এখন পালকের গদিতে শয়নের বন্দোবস্ত হইতেছে—

क्ठ लोक प्रवाद ज्य जरहर: '(योफ्रस्ड म्खांमान दिमार्छ।

व कथां जिल मठा स्व 'जवद्या भृषाट दां मन् न भन्नोतः भन्नोतिशारे'। ज्यम् र रहेर्छ २० माहेन ११ जिल्कम कित्रा स्थितिशारे'। ज्यम् रहेर्छ। विक्षामार्थ माने ११ प्राचा राख्या रहेर्छ, स्वरं भेषाख्या रहेर्छ। विक्षामार्थ द्यान ) शृंष्ठ्यान रहेर्छछ, स्वरं भेषाख्या (१८४५ मस्य विक्षामार्थ द्यान) शृंष्ठ्यान रहेर्छछ, ज्यमित स्वाख-जयाभाना जात्रछ। क्रि छेद्वेश्र्ष्ट, क्रि जयश्र्यं, क्रि वा द्विराणि हिल्लि । क्रि व्यम्म, क्रि जानत्मद क्राहे रहेर्छछ। वह ममस्य वामिन्नो विक्री विक्रि हिल्लि ।

(थेठिएत ताका खत्रभूत हरेएठ (थेठिए भर्ग्य छेभ्यूक वत्मावरखत्र व्याप्तम मिन्ना श्वर >२ मारेन व्याप्तम हरेन्ना श्वामकोत्र भानवन्त्रना कित्तन्त व्यव्य निर्म्भ हर्मा श्वामकोत्र भानवन्त्रना कित्तन्त व्यव्य निर्म्भ हर्मा श्वामकोत्र भानवन्त्रना व्यव्य विव्य हरेपा व्यव्य विव्य हरेपा व्यव्य व्यव्य विव्य विव्

১১ই ডিসেম্বর স্থানীয় স্থূলে স্বামিন্ধী মহারান্তের সহিত পারিতোষিক বিতরণার্থ আহুত হইলেন এবং মহারান্তের অন্ত্রোধে শ্বহন্তে ছাত্রদিগকে

# श्रामी विद्यकानम

পারিতোষিক প্রদান করিলেন। এথানে বিভিন্ন সমিতি হইতে রাজাজী ও স্বামিজীকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। তত্ত্তরে রাজাজী তাঁহাদের সকলকে বিশেষতঃ রামক্রম্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামিজীকে ধ্যুবাদ দিয়া বলিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার পূর্বে যে সকল ভাব লইয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকল ভাবেরই অধিকতর বিস্তৃতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। আরও বলিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে শিক্ষাবিভাগের যথাসাধ্য উন্নতির চেষ্টা হইতেছে; এই বৎসরেই তিনটি নৃতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর পুরাতন স্কুলটিরও বেশ উন্নতি হইতেছে—তিনি অস্বীকার করিলেন, চিকিৎসা-বিস্থালয়ের উন্নতিসাধনের জন্ম শীঘ্রই চেষ্টা করিবেন।

তাঁহার বক্তৃতার পর স্বামিজী সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা করিলেন।
রাজ্ঞাজীকে ধন্তবাদ দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার সহায়তা না পাইলে
তিনি বংকিঞ্চিং বাহা করিয়াছেন তাহাও করিতে পারিতেন কি
না সন্দেহ। তংপরে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা
করিয়া বলিলেন, প্রাচ্যের শিক্ষা—ত্যাগ, প্রতীচ্যের শিক্ষা—
ভোগ, এবং ছাত্রদিগকে প্রতীচ্যের চাক্চিক্যে বিহ্বল না
হইয়া দৃঢ়ভাবে প্রাচ্য আদর্শেরই অনুসরণ করিতে উপদেশ দিলেন।
তিনি আরও বলিলেন, শিক্ষার অর্থ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবছের
বিকাশসম্পাদন। স্কুতরাং শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীর উপর অসীম
শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাধিতে হইবে। মনে করিতে হইবে প্রত্যেক বালক
অনস্ত শক্তির আধার, আর সেই শক্তিকে, সেই নিজিত বন্ধকে
জাগরিত করাই শিক্ষকের কর্ত্ব্য। আর একটি জ্বিনিষও শিক্ষা
দিবার সময় মনে রাখিতে হইবে। সেটি হইতেছে ছাত্রদিগের
মধ্যে মৌলিক চিন্তা-প্রবাহ উদ্রেকের চেষ্টা। বালকেরা যাহাতে

Digitization by eGangotri and Sarayu Trus Hungry by MoE-IKS

উত্তর ভারতে প্রচার ক্রিমান

নিজে নিজে চিস্তা করিতে শিথে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাথা ও উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য। এই মৌলিক চিস্তার অভাবই ভারতের বর্ত্তমান হর্দশার কারণ। তিনি বলিলেন, বালককে কেহ শিথায় না। সে নিজেই শিথে, শিক্ষক শুধু তাহাকে সাহায্য করেন মাত্র। যদি এই ভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তাহারা মাত্র্য হইবে এবং জীবন-সংগ্রামে নিজেদের সমস্থাপ্রণে সমর্থ হইবে। ইত্যাদি।

অভার্থনা-সভার প্রজাগণ পূর্বপ্রচলিত প্রথাস্থসারে পাঁচটা বৃহৎ
পাত্র স্বর্ণমূলার পূর্ণ করিয়া মহারাজাকে উপহার প্রদান করিয়াছিল।
তাহার অধিকাংশই রাজা শিক্ষার উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিতে
আদেশ দিলেন। পরে প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী ও প্রজাগণ
প্রত্যেকে স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া তুইটা করিয়া রোপ্যমূলা
প্রণামী স্বরূপ অর্পন করিলেন। এই কার্য্যে তুই ঘন্টা সময়
লাগিল। খেতড়ি পরিত্যাগকালে মহারাজ স্বামিজীকে তিন সহস্র
মূলা অর্পন করিলেন, স্বামিজী তৎক্ষণাৎ তাহা মঠে স্বামী সদানন্দ
ও বড় সচ্চিদানন্দের নিকটে প্রেরণ করিলেন।

২০শে ডিসেম্বর স্বামিজী শিশ্বগণের সহিত যে বাঙ্গালার ছিলেন তাহার হলম্বরে 'বেদান্তবাদ' সম্বন্ধ দেড় ঘণ্টা ধরিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। স্থানীয় সমৃদয় ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ক্ষেক জন ইউরোপীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। রাজান্ধী সভাপতি হইয়াছিলেন। হৃথের বিষয়, এখানে কোন সাম্বেতিকলিখনবিৎ না থাকাতে সমগ্র বক্তৃতাটি পাওয়া যায় না। তবে স্বামিজীর হুই জন শিশ্ব সেই সময়ে যে নোট লইয়াছিলেন তাহা হইতে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। সর্বপ্রথমে তিনি ত্রীক ও হিন্দু সভ্যতার তুলনা ক্রিলেন এবং কেমন ক্রিয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় সভ্যতা ইউরোপে পিখাগোরস, সক্রেটস, প্রেটো এবং মিশরের

निअद्भितिनिष्ट् मिर्शित माहार्या त्म्यन, कार्यानी अवर हेक दिवालित वाशास्त्र तिक्ष हे हे यो हिन कारा तिक्ष हिन । श्रीत तिक वितिक शायान्त्र म्यूट्ट विवालिन कित्र विवालिन विवालिन कित्र विवालिन कित्र विवालिन व

বলিতে বলিতে ছর্বলতাবশতঃ স্বামিজী কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলেন; কারণ শরীর স্থন্থ না থাকায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইরা পড়িয়া-ছিলেন। শ্রোত্মগুলী বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ শ্রবণেচ্ছায় উৎস্থকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধঘন্টা পরে তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন এবং বহুত্বের মধ্যে একত্বের অন্ত্সন্ধানই যে সকল ধর্ম ও বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য এইটি বুঝাইয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন। সর্বশেষে তিনি রাজাকেও তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত গুণগ্রামের জন্ম এবং পাশ্চাত্যদেশে সনাতনধর্ম-বিস্তাবের সহায়তা করণের জন্ম ধন্মবাদ দিলেন। থেতড়িবাসিগণ এই বক্তৃতায় অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

থেতড়িতে স্বামিজী যে কয়দিন ছিলেন কতকটা বিশ্রাম ও আমোদে কাটাইলেন। সাধারণের কার্য্যে যোগদান ও একটু আধটু বক্তৃতা করিতে হইলেও মোটের উপর অধিকাংশ কাল বন্ধুদিগের সহিত আলাপ,

প্রাক্তিক শোভাসন্দর্শন ও অশ্বারোহণাদিতে অতিবাহিত হইয়ছিল। রাজাজী অহুগত শিদ্যের ফ্রায় প্রায় সর্বায়ণাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। একদিন তাঁহারা উভয়ে অশ্বারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে স্বামিজী সহসা দেখিলেন রাজার হস্ত হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হইতেছে। একটি কণ্টকময় বৃক্ষশাথা স্বামিজীর গমনপথ রোধ করাতে রাজা তাহা স্বহস্তে ধারণ করিয়া একপার্থে সরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই এবস্প্রকার রক্তপাত হইতেছিল। স্বামিজী রাজাকে মৃছ ভর্ৎসনা করিলে তিনি সহাস্থে বলিলেন, "স্বামিজী, ধর্মের রক্ষাই কি আমাদের চিরদিনকার কর্ত্তব্য নহে ?"

থেতড়ি হইতে স্বামিজী পুনরায় জন্মপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।
রাজাজীও জন্মপুর পর্যান্ত তাঁহার সঙ্গে গেলেন। সেধানে তাঁহার সভাপতিছে স্থানীয় এক দেবালরে স্থামিজীর এক বক্তৃতা হইল। তাহাতে
প্রান্ন পাঁচশত প্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এথান হইতে স্থামিজী
বন্ধচারী কৃঞ্চলাল ব্যতীত সমুদন্ত শিশ্বকে বেলুড় মঠে পাঠাইরা দিয়া
কিষেণগড়, আজমীর, যোধপুর, ইন্দোর, থাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া
কলিকাতার প্রত্যাগমন করিলেন।

বোধপুরে তিনি প্রায় দশ দিবস প্রধান অমাত্য রাজা স্থার প্রতাপসিংহের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক স্থানেই ষ্টেশনে বছসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ম উপস্থিত ছিলেন। ইন্দোরের অন্তর্গত থাণ্ডোয়ায় উপস্থিত হইয়া যথন তিনি পূর্ব্বপরিচিত উকীল হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশরের বাটাতে আশ্রম গ্রহণ করিলেন, তথন তাঁহার প্রবল জর। আট দশ দিনের মধ্যে হরিদাস বাব্র চেষ্টায় জর উপশম হইলে তিনি পুনরায় যাত্রার উল্ভোগ করিলেন। বিদারের পূর্ব্বিবস হরিদাস বাবু স্থামিজীর চরণ ধারণপূর্ব্বক দীক্ষা প্রার্থনা

क्तिलन, किंद्ध श्रामिकों विनालन, "आमि हिनात पन वाफ़ारेड वा গুরুগিরি করিতে চাহি না। যাহারা গুরুগিরি-অভিমান করে তাহাদের দ্বারা দেশের বা নিজের কোন শুভ সাধিত হয় না। তবে এই সোজা मुख्य कथां है मत्न द्वरथा त्य, मानूरव याश कवित्राह्य छाश माधन कवा মানুষের সাধ্যায়ত্ত। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সর্বশক্তিমতার বীজ বর্ত্তমান।" অবশ্য কেন যে তিনি হরিদাস বাবুর স্থায় সহুদয় ভক্তের আশা পূরণ করেন নাই তাহা এক্ষণে অনুমান করিতে পারা যায় না। তবে নিশ্চয়ই কোন নিগুঢ় কারণ ছিল। অবগু তিনি যে একেবারেই শিষ্যগ্রহণের বিরোধী ছিলেন তাহা নহে, কারণ ইহার পূর্ব্বে এবং পরেও অনেককে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তবে বলিবামাত্রই ঐরপ করিতেন না, প্রত্যেকের রীতি প্রকৃতি বিশেষভাবে পর্যাবেক্ষণ করিয়া যে যেমন পাত্র ও যেরপ দীক্ষার উপযুক্ত তাহাকে সেইরপ দীক্ষা দিতেন এবং সেই আদর্শামুযায়ী জীবন গঠিত করিতে উপদেশ দিতেন। এইরপে কাহারও निक्छ ভिक्तित, काशात्र अनिक्छ वा खारनत आपर्न अधान विद्या वर्गना করিতেন, কিন্তু সকলকেই বলিয়া দিতেন, 'আত্মনির্ভরতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সাধন আর নাই।' পাঞ্জাব ও রাজপুতানায় ভ্রমণকালে তিনি শিশ্য ও সঙ্গীদিগকে বিশেষভাবে নিষ্ঠাবান হইতে এবং আমিষাহার বৰ্জন क्तिरा छेनाम मित्राहित्नन। विनेत्राहित्नन, "अवित्र वात वहत নিরামিষাশী হইলে সিদ্ধপুরুষ হওয়া যায়।"

খাণ্ডোরা ত্যাগ করিয়া তিনি রাটলাম জংশন পর্যান্ত অগ্রসর ইইলেন কিন্তু অসুস্থতা ও অন্তান্ত কারণে, প্রত্যহ রাশি রাশি টেলিগ্রাম ও নিমন্ত্রণ-লিপি আসা সন্ত্রেও, গুজরাট, বরোদা ও বোদাই প্রেসিডেন্সীর অন্তান্ত স্থানে প্রচারকার্য্যে গমনের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা স্থির করিলেন। পথে জববলপুর ষ্টেশনে অনেক লোক

925

STATE STATE

তাঁহার অভার্থনার্থ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি আর কোণাও নামিলেন না, বরাবর কলিকাতায় গেলেন।

পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতানার স্বামিজী যে সকল শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সেই সময়কার প্রত্যেক সংবাদপত্র ও সামরিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্ম আমরা তাহার সার-মর্ম্ম নিমে সম্বলিত করিলাম।

- ( > ) আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রথার প্রচলন দ্বারা জাতিভেদের উচ্ছেদসাধন।
- (২) একাধিক বিবাহ নিবারণ। তিনি বলিতেন ভিক্ষুকও বিবাহ করিয়া দেশে আরও দশটি ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়াইতে ব্যগ্র। এখন অবিবাহিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া আবশুক।
- (৩) ধনী ও দরিজের মধ্যে বৈষম্যাপদারণ, জনদাধারণের মধ্যে
  শিক্ষাবিস্তার এবং দার্শনিক কৃট তর্কের পূর্বে আহারের স্থব্যবস্থা করিয়া
  ভাহাদের অবস্থার উন্নতিসাধন।
- (৪) স্থবিবেচনা সহকারে সংস্কৃতবিভার বিন্তার। ইহা দারা সমাজের নিমন্তরে অবস্থিত জাতিসমূহের সংস্কার মার্জিত হইবে। তবে তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা তাঁহাদের নিন্দা প্লানি প্রচার করিতে নিষেধ করিতেন; কারণ তাঁহারাই এই বিভাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত এক্ষণে ভারতের কুত্রাপি সংস্কৃতবিভার অন্তিম্ব থাকিত না।
- (৫) যে উপায়ে দেশে দৃঢ়বৃদ্ধি ও উচ্চচিন্তাশীল ব্যক্তির সৃষ্টি হইতে পারে সেই উপায়ের প্রবর্ত্তন ও নিজেদের বিশ্ববিভালয় স্থাপন; বলিতেন, আমরা এমন বিশ্ববিভালয় স্থাপন করিব যেখান থেকে মাহুষ বেরুবে এবং ছাত্র ও শিক্ষকেরা একত্রে অবস্থান করিয়া আদর্শ জীবন গঠন করিবে'।

- (৬) এমন ভাবে লোকচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে যেন তাহারা ঘরে বাহিরে সর্বত্ত সকলের বিশাসভান্ধন হইতে পারে।
- ( १ ) মতবৈধ সত্ত্বেও সকলের মধ্যে মৈত্রী ও একতা স্থাপন করা আবশ্রক, যেন দেশের সমগ্র শক্তি এক স্থানে সংহত হয়।
- (৮) পাশ্চাত্যদেশে হিন্দুধর্ম ও দর্শন প্রচার এবং তদ্বিনিময়ে ব্যবহারিক বিচ্চা শিক্ষার জন্ম বহু সংখ্যক শিক্ষিত যুবককে তত্তদেশে প্রেরণ।

দেশের উন্নতি ও ধর্মের পুনরুদ্ধার কামনায় স্বাম্থিকী ভারতের জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া যে সকল বক্তৃতা, উপদেশ বা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন এইথানেই তাহা পরিসমাপ্ত হইল। অতঃপর তাঁহার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃই হীন হইতে লাগিল। জীর্ণ দেহ ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া তিনি যে আর অধিক পরিশ্রম করিতে পারিবেন এরূপ আশা রহিল না। তিনি নিজেও তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্ম এখন প্রাণপণ চেষ্টায় ভবিন্যতের ক্মিবৃন্দকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে বাহাদের উপর তাঁহার আরন্ধ কার্য্যভার পতিত হইবে তাহাদিগকে আপন আদর্শে গঠিত করিতে লাগিলেন। অবশ্র ভারতকে তিনি যে ভাব দিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অনেক দিন কাটিয়া বাইবে। কিন্তু ভারতবাদীর হুর্ভাগ্য যে, এমন স্বার্থ-লেশশূম্য সর্ব্বগুণসম্পন্ন দেশনায়কের নেতৃত্ব অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিল না—ক্ষণপ্রভার স্থায় আপন প্রভান্ন দশ দিক উজ্জ্ব করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই তাহা অনস্তে মিশিয়া গেল।

# नीलाश्वत वावूत वागारन

১৮৯৮ সালের জানুয়ারীর মধ্যভাগে স্বামিজী থাণ্ডোয়া হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। জানুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যে বে সকল ঘটনা ঘটে তাহা সংক্ষেপে এই ভাবে বর্ণনা করা বাইতে পারে। ৩০শে মার্চ্চ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্ম দার্জ্জিলিং গমন ও তরা মে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন। এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১১ই মে কয়েকজ্বন ওরুজ্রাতা এবং এদেশীয় ও পাশ্চাতা শিন্মগণ সমভিব্যাহারে আলমোড়া বাজা। তথায় ১০ই জ্বন পর্যান্ত অতিবাহিত করিয়া কাশ্মীরত্রমণে গমন। কাশ্মীরে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্যান্ত থাকিয়া ১৮ই অক্টোবরে কলিকাতায় প্রস্রাগমন। এই সময়ে মঠ আলমবাজার হইতে বেলুড় গ্রামে নীলাম্বর ম্থোপাধ্যায় মহাশরের উপ্তানবাটীতে উঠিয়া বায়।

কলিকাতায় অবস্থান কালে পূর্ববং সকলের সহিত দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয়, ধ্যান-ধ্যারণা, অধ্যয়ন, সঞ্চীর্ত্তন ও গয়-উপদেশাদির দারা স্থামিজী স্বীয় ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী শুভ পূর্ণিমা তিথিতে তিনি রামকৃষ্ণপুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষের নবনির্মিত বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আহ্বত হন। দে এক অপূর্বর দৃশ্য! মঠ হইতে তিনখানি ডি্সি ভাড়া করিয়া স্থামিজী মঠের যাবতীয়

<sup>\*</sup> শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নহাশর বলেন, নবগোপাল বাবুর বাটাতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ১৮৯৮ সালে নহে, ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে ('স্বামিশিয়সংবাদ'—পূর্বভাগ চতুর্ব বলী)।

সন্মাদী ও বালব্রন্ধচারিগণকে সঙ্গে লইয়া রাময়্ঞপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। স্বামিজীর পরিধানে গেরুয়া রঙ্গের বহির্নাদ, মাথায় পাগড়ী, থালি পা। রামক্বঞ্পুরের ঘাট হইতে তিনি যে পথে নৰগোপাল বাবুর বাড়ীতে যাইবেন, সেই পথের ছইধারে অগণ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘাটে নামিয়াই স্বামিজী "হুখিনী ব্ৰাহ্মণী কোলে কে গুয়েছ আলো করে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ্ কুটারঘরে" গানটা ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন। আর ছই তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমন্বরে ঐ গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্দাম নৃত্য ও মুদক্ষধানিতে পথ ঘাট মুথরিত হইরা উঠিল। \* \* \* লোকে মনে করিয়াছিল— স্বামিজী কত সাজসজ্জা ও আড়ম্বরে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যথন দেখিল তিনি অভাভ মঠধারী সাধুগণের ভাষ সামাভ পরিচ্ছদে शामि পাষে मुनम चाएं कतिया পথে পথে महीर्खन गाहिया চলিয়াছেন, তথন অনেকে তাঁহাকে প্রথম চিনিতেই পারিল না এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া যথন জানিতে পারিল 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন,' তথন তাঁহার অমানুষিক দীনতা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া সহস্রমুখে তাঁহার সাধুবাদ কীর্ত্তন করিতে नाशिन।

ক্রমে দলটা নবগোপাল বাব্র বাটার দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র গৃহমধ্য হইতে শাঁথ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্থামিজী মুদক্ষ নামাইরা বৈঠকথানার ঘরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। ঠাকুরঘরথানি মর্ম্মরপ্রস্তরে গ্রথিত—মধ্যস্থলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

902

সিংহাসন, তহপরি ঠাকুরের পোর্দিলেনের প্রতিমৃত্তি। হিন্দুর ঠাকুর প্জায় যে যে উপকরণের আবশুক, আয়োজনে ভাহার কোন অঙ্গের ক্রটা নাই। স্বামিজী দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

নবগোপল বাব্র গৃহিণী অপরাপর কুলবধ্গণের সহিত স্বামিজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

স্থামিজীর মুথে সকল বিষয়ে স্থাতি শুনিরা গৃহিণী ঠাকুরাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিরা বলিলেন—"আমাদের সাধ্য কি যে, ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করি? সামান্ত ঘর, সামান্ত অর্থ— আপনি আজ নিজে রূপা করিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধন্ত করন।"

ষামিজী তত্ত্তরে রহস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমাদের ঠাকুর ত এমন মারবেল পাথর মোড়া ঘরে চৌদ্ধপুরুষে বাস করেন নি। সেই পাড়াগেঁয়ে খোড়ো ঘরে জন্ম। যেন তেন করে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম সেবায় যদি তিনি না খাকেন ত আর কোথায় থাকবেন ?" সকলেই স্বামিজীর কথা শুনিয়া হাস্ত করিতে লাগিল। এইবার বিভৃতিভূষিতাঙ্গ স্বামিজী সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় পৃজকের আসনে বিসয়া ঠাকুরকে আবাহন করিতে লাগিলেন।

স্বামী প্রকাশানক স্বামিজীর কাছে বসিরা মন্ত্রাদি বলিরা দিতে লাগিলেন। পূজার নানা অঙ্গ ক্রমে সমাধা হইল এবং নীরাজনের শার্থ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানক্ষই উহা সম্পাদন করিলেন।

নীরাজনান্তে স্বামিজী পূজার ঘরে বসিয়া বসিয়াই শ্রীবামরুফাদেবের প্রণতিমন্ত্র মূথে মূথে এইরূপ রচনা করিয়াছিলেন— र्व अनु

908

### স্বামী বিবেকানন্দ

<mark>"স্থাপকার চ ধর্ম্মস্ত সর্বেধর্ম্মস্বরূপিণে।</mark> অবতারবরিষ্ঠার রামক্রফার তে নমঃ॥"

সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে একটি ন্তোত্র আরুন্তি করিয়া পূজা সম্পন্ন করা হইল।

এই বৎসরের প্রারম্ভেই বেলুড়ে গঙ্গাতীরে বহু সহস্র মুদ্রাব্যয়ে প্রায় ৪৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। উহার উপর কতকটা ইমারতও ছিল। মিদ্ হেন্রিয়েটা মূলার নামী স্বামিজীর এক ভক্ত ইহার অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে স্থামিজী একদিন গলার অপর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন, "যেন মনে হচ্ছে, নদীর আর পারে কাছাকাছি কোথাও আমাদের স্থায়ী মঠ হবে।" এতদিন পরে এই কথা সার্থক হইতে চলিল। কিন্তু যদিও ১৮৯৮ দালে জমি ধরিদ হয়, তথাপি ১৮৯৯ দালের জামুয়ারীর পূর্ব পর্যান্ত এস্থানে নৌকা বাঁধা হইত বলিয়া চুতু্দ্দিকের ভূমি थानवित्न পরিপূর্ণ ও অসমান ছিল; আর পুরাতন গৃহাদির সংস্থার, ভত্নপরি দিতল নির্মাণ ও ঠাকুরখর করিতে বহু সময় লাগিয়াছিল। স্বামিজী লণ্ডন হইতে যে অর্থ আনিয়াছিলেন তদ্বারা এই সকল ব্যম নির্কাহ করিয়াও কিঞ্চিৎ উর্ভ হইল; ইহার কিছু পরে স্বামিজী মিসেদ্ ওলি বুলের নিকট হইতে মন্দির নির্মাণ ও মঠের माधूमिरभन्न मिवान जन्म विखन वर्ष थाश स्ट्रेलन। এতদর্থে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ এক লক্ষেরও অধিক।

শিবরাত্রির পূর্ব্ধে নীলাম্বর বাবুর বাগানের মঠ সন্ন্যাসিগণে পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বামী সারদানন্দ সবে আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্থামী শিবানন্দ সিংহলে বেদাস্ত প্রচার করিয়া ফিরিয়াছেন এবং স্থামী ত্রিগুণাতীত দিনাজপুরে ছর্ভিক্ষের কার্য্য শেষ

করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চারি দিবস পরে শ্রীরামক্রফদেবের জন্মতিথি-পূজার দিন সমাগত হইল। জন্মতিথিপূজার সেবার বিপুল আয়োজন। স্বামিজীর আদেশমত ঠাকুর্ঘর পরিপাটি দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। স্বামিজী স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সকলেরই মুখে আনন্দের চিহ্ন প্রকটিত, এই উপলক্ষে স্বামিদ্ধী শিশ্য শ্রীৰুক্ত শরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দারা অনেকগুলি যক্তস্ত্র আনাইয়া রাথিয়াছিলেন। পূজার তন্তাবধান শেষ করিয়া তিনি শরৎ বাবুকে বলিলেন, "এত পৈতার যোগাড় কেন জানিস ? আজ ঠাকুরের জন্মদিন। যে সব ভক্ত আজ এখানে আসবে তাদের সকলকেই আজ পৈতে পরিয়ে দিতে হবে। দ্বিজাতি মাত্রেরই উপনয়নসংস্থারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। এরা সব বাত্য অর্থাৎ পতিতসংস্কার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু শান্ত্রে বলে, ব্রাত্য প্রায়ণ্চিত্ত করলেই আবার উপনয়নসংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি—সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। স্কৃতরাং আজই উপবীত গ্রহণ করবার প্রকৃষ্ট দিন।" এই বলিয়া তিনি শরৎ বাবুকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অস্থাস্থ দিজাতিকে বেরূপ গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া আবশুক তাহা শিথাইয়া দিলেন 🤛 এবং তাহাদের সকলকে পৈতা পরাইয়া দিতে আদেশ দিলেন—বলিলেন. "কালে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের ত কথাই নাই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। শত শত বৎসর ধরে 'ছুঁরোনা' 'ছুঁরোনা' বলে আমরাই এদের এত হীন করে ফেলেছি ও দেশটাকে এমন অধংপাতে এনে দাঁড় করিয়েছি। এদের তলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে—তোরাও আমাদের মত মামুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে।"

905

এই উপলক্ষে প্রায় ৫০ জন ভক্ত গঙ্গামান, গায়ত্রীমন্ত উচ্চারণ ও প্রীরামক্লফদেবকে প্রণাম করিয়া উপবীত গ্রহণ করেন। আজকালকার মত তথন পৈতাগ্রহণের আন্দোলন ততটা প্রবল হয় নাই; স্থতরাং এই কার্য্যের জন্ম স্থামিজী ও উপরোক্ত ভক্তগণকে সাধারণের নিকট হুইতে অনেক বিজ্ঞপ ও উপহাস সহ্ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের काशांत्र अरुपांरमित प्रजार हिन नो । श्वामिकीत कथा ७ हाफ़ित्रारे দেওয়া যাউক, কারণ তিনি কিছুই গ্রাহ্ম করিতেন না, বলিতেন, 'ব্ৰাহ্মাত্ব জাতি বা জন্মগত নহে, গুণগত।' পূৰ্বেই বলিয়াছি, তিনি সংস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু ধ্বংসনীতির প্রশ্রম দিতেন না। শাস্তানুমোদিত নিয়মানুসারে সংপ্রথাসমূহের প্রবর্ত্তন ও গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রাচীন ঋষিদিগের স্থায় কালধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য बाथिया य डेशार्य धर्मतका এवः नमास्कृत ও দেশের হিত হয় তাহাই নিজে করিতেন এবং অপরকে করিতে উৎসাহ দিতেন, তাহাতে নিন্দা বা লোক্ষতকে ভয় করিতেন না। সেই জন্ম প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্যে যাহা কিছু ভাল সেগুলিকে তিনি কঠোরভাবে পালন করিতে উপদেশ দিতেন এবং দেইজ্বর্ছ শিবরাত্তির দিন মঠের কেহ উপবাস ্ব করে নাই দেখিয়া অত্যন্ত হুঃধিত হইয়াছিলেন।

উপনয়ন-কার্য্য সমাপ্ত হইলে স্বামিজীর আদেশে সঙ্গীতের উত্যোগ হইতে লাগিল এবং মঠের সন্ন্যাদিগণ স্বামিজীর মন্তকে আগুল্ফলম্বিত জটাজ্ট, কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, হস্তে রুদ্রাক্ষবলয় ও ত্রিশূল প্রদান করিলেন এবং সর্বাঙ্গে বিভৃতি লেপন ও কণ্ঠদেশ ত্রিবলীক্বত বড় বড় রুদ্রাক্ষমাল্যে বিভৃষিত করিয়া তাঁহাকে পিণাকপাণি শঙ্করের সাজে সজ্জিত করিলেন। পরে নিজেরাও ভন্মভৃষিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বদিলেন। শরৎ বাব্ বলেন, শ্রী সকল পরিয়া স্বামিজীর ক্লপের যে শোভা

সম্পাদিত হইল, ভাষা বলিয়া ফুরাইবার নছে। সেদিন যে যে সেই মূর্ত্তি দেখিরাছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—সাক্ষাৎ বালভৈরব স্বামি-শরীরে ভূতলে অবতীর্ণ হইরাছেন।" স্বামিঞ্জী পশ্চিমান্তে পদাদনে উপবিষ্ট হইয়া অৰ্দ্ধমুক্তিত চক্ষে তানপুরায় হাত রাখিরা "কৃজন্তং রামরামেতি" স্তবটি মধুর স্বরে গাহিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ 'রাম রাম জীরাম রাম' উচ্চারণ করিতে করিতে আবিষ্টচিত্ত হইতে नांशितन। শরৎ বাবু বলেন, "जक्रद्र जक्रद्र যেন স্থা বিগলিত হইতে লাগিল। 'সামিজীর অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র, হত্তে তানপুরার হুর বাজিতেছে। 'রাম রাম জীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্ত কিছুই আর গুনা গেল না। এইরূপে প্রায় অৰ্দ্ধাধিক ঘন্টা কাটিয়া গেল। তথন কাহারও মৃথে অন্ত কোন কথা নাই। কণ্ঠনিঃস্ত রামনামন্থা পান করিয়া সকলেই আজ মাতো-রারা! শিব্য ভাবিতে লাগিল, সতাই কি আজ স্বামিজী শিবভাবে মাতোরারা হইরা রামনাম করিতেছেন। স্বামিজীর মুধের স্বাভাবিক গান্তীর্যা যেন আত্ত শতগুণে গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অদ্ধনিমীলিত নেত্র-প্রান্তে বেন প্রভাত স্বর্ব্যের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং গভীর নেশার ঘোরে যেন সেই বিপুল দেহ টলিয়া পড়িতেছে! সে রূপ বর্ণনা করিবার নছে, বুঝাইবার নহে, অহুভূতির বিষয়। দর্শকগণ 'চিত্রাপিতারম্ভ ইবাবতম্বে' !"

রামনাম-কীর্ত্তনান্তে স্থামিঞ্জী পূর্ব্বের স্থায় নেশার ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন—'সীতাপতি রামচক্র রঘুপতি রঘুরাই'। বাদক ভাল ছিল না বলিয়া স্থামিজীর যেন রসভঙ্গ হইতে লাগিল। অনস্তর স্থামী সারদানন্দকে গাহিতে অনুমতি করিয়া নিজেই পাথোয়ান্ত ধরিলেন।
স্থামী সারদানন্দ প্রথমতঃ স্থামিজী-রচিত স্প্রিবিষয়ক 'এক রূপ অরূপ

নাম বরণ' এই গানটি গাহিলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধ গন্তীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উপলিয়া উঠিল, এবং স্বামী সারদানন্দের স্থকণ্ঠ ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপরে শ্রীরামক্বঞ্চদেব যে সকল গান গাহিতেন বা ভালবাসিতেন ভাহারই করেকটি গাওয়া হইল। এমন সময়ে স্বামিজী সহসা সকল ভূষণ নিজ অন্ন হইতে উন্মোচন করিয়া গিরিশ বাবুর অঙ্গে পরাইতে লাগিলেন। নিজহত্তে গিরিশ বাবুর বিশাল দেহে ভত্ম মাথাইয়া কর্ণে কুগুল, মন্তকে জটাভার, কণ্ঠে কুদ্রাক্ষ ও বাহুতে কুদ্রাক্ষ-বলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু সে সজ্জায় যেন আর এক মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইলেন দেখিয়া ভক্তগণ অবাক্ হইয়া গেল ! অনন্তর স্বামিজী বলিলেন, "ঠাকুর বলতেন, ইনি रेज्यत्वत्र जवजात्र । जामानिश्वत्र महिज देशात्र त्कान প্রভেদ नाहे।" शितिम वाव निर्साक रहेशा विषया त्रिलन। ज्यानार श्वामिकी তাঁহাকে একথানি গেরুয়া কাপড় পরাইয়া বলিলেন, "জি, দ্রি, তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের কথা শোনাবে। তোরা সব স্থির হয়ে বস।" গিরিশ বাবুর চক্ষে জল আদিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া विलिन, "भत्रम मन्नान ठेक्ट्रित कथा जामि जात कि वनता ? जात অনন্ত দল্লা, তা না হলে তোমাদের মত আঞ্জন্ম কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধাত্মাদের সঙ্গে আমার মত পাপিষ্ঠকে তিনি একাসনে বসতে দেন ?" কথাগুলি বলিতে বলিতে গিরিশ বাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি অন্ত কিছুই আর সেদিন বলিতে পারিলেন না। অনন্তর স্থামিজী ক্ষেকটি হিন্দী গান গাছিলেন—'চেঁইয়া না পাকাড়ো মেরা নরম कश्नारेयां' रेजामि।

ইহার কয়েকদিন পরে বৌদ্ধর্শ-প্রচারক অনাগরিক ধর্মপাল মিসেদ্ ওলি বুলকে দেখিতে মঠে আগমন করিলেন। মিসেদ্ বুল তথন সভঃক্রীত মঠভূমির একটি জীর্ণ কুটারে বাস করিতেছিলেন। করদিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত মুবলধারে বৃষ্টি হইরাছিল। সেদিনও ভরানক হুর্ব্যোগ। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে যাত্রা করাই স্থির হইল। পথ অতি বন্ধুর ও কর্দ্ধমাক্ত। তাহার উপর আবার মাঝে মাঝে নীতল বারু বৃহিরা অস্থিপঞ্জর কাঁপাইয়া দিতেছিল। স্থামিজীর কিন্তু মহা উল্লাস। তিনি হাস্ত-কোলাহল ও ঠাট্রা-তামাসা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার ও তাহার শিশ্যদের কাহারও পায়ে জুতাছিল না। ধর্মপাল মহাশম্বকেও তিনি জুতা ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে কথার তত কর্ণপাত করেন নাই, তাহার উপর তাহার একটি পদ কিঞ্চিং থঞ্জ ছিল। হঠাৎ এক স্থানে পা বিসমা গেল, আর তুলিতে পারেন না। স্থামিজী দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিলেন এবং নিজ্ন স্বন্ধে তাঁহার হন্ত রক্ষা করিয়া এবং দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে ধরিয়া হাসিতে হাসিতে অবশিষ্ট পথ গমন করিলেন।

গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া সকলেই পদপ্রকালন করিতে গেলেন।
স্বামিজী ধর্মপালকে কলমী লইতে দেখিয়া তাঁহার হাত হইতে কলমী
কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "আপনি আমার অভিথি। অভিথির
সেবায় আমার অধিকার" এই বলিয়া স্বয়ং ধর্মপালের চরণ ধৌত
করিতে উন্মত হইলেন। ধর্মপাল মহা আপত্তি করিতে লাগিলেন।
স্বামিজীর শিশ্যরাও তাঁহাদের উপস্থিতিতে স্বামিজী ঐ কার্য্য
করিতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া আপনারা উহা
সম্পাদনে ব্যস্ত হইলেন।

ঘটনাটি সামান্ত হইলেও স্বামিজী-চরিত্রের অভুত নিরভিমানিতার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বটে!

### 980

and the

### স্বামী বিবেকানন্দ

২নশে মার্চ স্বামিজী স্বামী স্বরপানন্দ ও স্থরেশ্বরানন্দকে সন্নাসধর্মে এবং ইহার চারি দিবস পূর্বে মিস্ মার্গারেট নোব্লকে ব্রন্ধচারিণীব্রতে দীক্ষিত করেন। দীক্ষান্তে মার্গারেটের নাম হইল
'নিবেদিতা'। নিবেদিতার দীক্ষা এদেশের ইতিহাসে একটি অভ্তপূর্বে
ঘটনা, কারণ তাঁহার পূর্বে কোন পাশ্চাত্য রমণীই ভারতবর্ষীয় সন্মাসিসম্প্রদায়ভুক্ত হন নাই।

এবার কলিকাতায় আসিয়া স্বামিজী ২১শে মার্চ্চ তারিথে ৰ্ছবাঞ্চারের বিজ্ঞান পরিষদের একটি অধিবেশন ব্যতীত আর কোন প্রকাশ্ত সভায় বক্তৃতা দেন নাই; তবে ১৮ই মার্চ্চ স্বামী সারদানদের এমারেল্ড রদমঞে 'আমেরিকায় আমাদের উদ্দেশ্য' ও ১১ই মার্চ্চ টার থিয়েটারে ভগ্নী নিবেদিতার 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব' নামক ছইটি বক্তৃতায় সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। নিবেদিতার বক্তৃতা সাঙ্গ হইলে স্বামিজী ওলী বুল ও মিদ্ মূলারকেও হুই চারি কথা বলিতে আহ্বান করিলেন। মিসেস্ বুল বলিলেন, "ভারতের সাহিত্য পাশ্চাত্যবাদী-**मिरांत्र निकं** एकों जीवल भार्थ स्टेश उठिशाष्ट्र, विस्थिकः व्यासित्रकारामीत्मत्र निक्षे यामी विद्यकानत्मत्र कथाश्वीन पदत्रात्रा কথার মত হইয়া গিয়াছে।" মিদ্ মূলার দাড়াইয়া সমবেত শ্রোতৃ-मखनीटक, 'आमात वसू ७ श्रामीय्राग' विवया मध्यापन कतिवामाज চত क्षिक इरेट उक्क कत्र जानि-निनाम स्रेट ना निन। जात्र पत বলিলেন, তিনি এবং স্বামিজীর অন্তান্ত শেতাঙ্গ শিষ্টেরা ভারতে আগমন করা অবধি ভারতকে নিজের দেশ বলিয়া মনে করিতেছেন —ভধু যে আধ্যাত্মিক আলোকের দেশ বলিয়া তাহা নহে, কিন্ত স্বজনের বাসস্থান বলিয়া। \* \* \* স্বামী বিবেকানন পাশ্চাত্য

দেশে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তিনি বেশী কিছু উল্লেখ
করিতে চাহিলেন না; কেবল বলিলেন, সে দেশের সামাজিক ও
দৈনন্দিন জীবনে তিনি যে বিষম পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করিয়াছেন
তাহার ফল যে কতদূর গড়াইবে তাহা তিনি স্বয়ং এক্ষণে অনুমান
করিতে সক্ষম নহেন—ইত্যাদি।

৩০শে মার্চ্চ স্থামিন্ধী দার্জিলিং যাত্রা করিলেন এবং দেখানে পূর্ণমাত্রায় চিকিৎসকগণের মতাত্মবর্ত্তী হইয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্পূৰ্ণ স্কন্ত হইতে না হইতেই সহসা কলিকাতার প্লেগের প্রাহর্ভাববার্তা শ্রবণে আর নিশ্চিম্ত থাকিতে পারিলেন না। ত্বরায় কলিকাতায় আগমন করিয়া রোগীগুশ্রারার বন্দোবন্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দে সময়ে কলিকাতায় বিষম গোলযোগ। গভর্ণ-মেন্টের প্রেগসংক্রান্ত নির্মাবলী জনসাধারণের প্রাণে মহা আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে। অনেকেই নগর ত্যাগ করিয়া পলায়নপর। ৩রা মে মঠে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ দিবদই স্বামিন্ধী বান্ধালা ও হিন্দীতে ঘুটী ঘোষণাপত্তের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন—রামক্তঞ্চ মিশনের লোকের ঘারা পীড়িতের সেবা করা হইবে ইহাই ভাহার স্থলমর্ম্ম। একজন গুৰুত্ৰাতা বলিলেন, "টাকা আসিবে কোথা হইতে ?" স্বামিজী জ্রকুটি করিয়া বলিলেন, "কেন? দরকার হইলে নৃতন মঠের জমি জায়গা সব বিক্রয় করিব। আমরা ফকির, মৃষ্টিভিক্ষা করিয়া গাছতলায় শুইয়া দিন কাটাইতে পারি। যদি জায়গাজমি বিক্রম করিলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাইতে পারা যায় তবে কিসের জায়গা আর কিসের জমি ?" সৌভাগাক্রমে এরপ উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হইল না। চতুর্দ্দিক হইতে অর্থ সাহাষ্য আসিতে নাগিল। श्चित रहेन এकथछ ভূমি थाकना कतिया नहेवा गर्ভ्यासप्टेत निव्रमाञ्चायी রোগীদিগের থাকিবার জন্ত পৃথক পৃথক আড্ডা করিয়া এমন ভাবে তাহাদের পরিচর্য্যা করা হইবে যে তাহাতে হিন্দুসমাজের লোকের কোন আপত্তির কারণ হইতে না পারে। স্বামিজীর শিশ্বগণ ব্যতীত বাহিরের অনেক লোকও স্বেচ্ছায় এই সেবাকার্য্যে সাহায্য করিতে চাহিলেন। স্বামিজী তাঁহাদিগকে সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসমূহ প্রচার করিতে এবং স্বহস্তে সহরের গলি ঘুঁজি ও ঘরত্রার পরিষ্কার করিতে উপদেশ দিলেন। এইরূপে বহু রোগী সেবা-শুশ্রাযা প্রাপ্ত হইল এবং স্বামিজীর উপর সাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস প্র্রোপেকা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। সকলেই দেখিল, তিনি শুধু শুদ্ধ দার্শনিক বিচার লইয়া সময়ক্ষেপ করেন না বা মৌথিক উপদেশ মাত্র দিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, সেই সকল বিচারসিদ্ধ সত্য ব্যবহারিক জীবনে পরিণত করিয়া থাকেন; মুথে বাহা বলেন, কার্য্যেও ঠিক তাহা পালন করিতে পারেন।

त्थारंत्र প্রকোপ কিঞ্চিং প্রশমিত হইলে এবং গভর্ণমেন্টের কঠোর
विधिनমূহ রহিত হইলে স্বামিজী পুনরার হিমালর অঞ্চলে ভ্রমণের সঙ্কর
করিলেন। সেভিয়ার দম্পতি ভারতবর্ধের সর্ব্বত্ত ভ্রমণ করিয়া
অবশেষে আলমোড়াতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা স্বামিজীকে
সেথানে যাইবার জন্ত পুনঃ পুনঃ লিথিয়া পাঠাইতে লাগিলেন।
তদহসারে ১১ই মে স্বামিজী স্বামী তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, মিসেদ্
ব্ল, মিসেদ্ প্যাটারসন (কলিকাতান্ত্ব আমেরিকান কনসাল জেনারেলের পত্নী), ভগিনী নিবেদিতা এবং মিদ্ জ্বোসেফিন ম্যাক্লাউড
সমভিব্যাহারে কাঠগোদাম ও নাইনিতাল হইয়া আলমোড়া যাত্রা
করিলেন। মিসেদ্ প্যাটারসনই পূর্ব্বে এক সময়ে স্বামিজী বর্ণের
জন্ত সামেরিকার কোন হোটেলে প্রবেশাধিকার পান নাই শুনিয়া

### নীলাম্বর বাবুর বাগানে

989

অতিশয় ক্ষ্ম ও কুপিত হইয়া তাঁহাকে সমত্রে নিজগৃহে স্থান দান করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি স্বামিলীকে অত্যন্ত প্র্যা ভক্তি করিতেন এবং এক্ষণে নিজ সমাজের মতামত তুচ্ছ করিয়া অকুন্তিতচিত্তে তাঁহার অমুসরণ করিলেন।

## পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে শিক্ষাপ্রদান

এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে মিসেস্ ওলি বুল ও মিস্ জোসেকাইন ম্যাক্লাউড্ নামী স্বামিজীর ছইজন শিষ্যা তাঁহাদিগের আচার্যাদেবের জন্মস্থান সন্দর্শন ও আরও ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার পৃতসঙ্গ লাভ করিয়া জীবন ধন্ত করিবার মানসে স্বদূর আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া বেলুড় মঠে পুরাতন বাটীতে বাস করিতেছিলেন। পাঠক ইতোমধ্যেই স্থানে স্থানে তাঁছাদের নামোল্লেথ দেখিতে পारेग्रा थाकित्वन। এই वरुप्रत्रहे २৮८म खालूग्राती मिन् मार्गादति নোবল তাঁহার সমুদর ইংলণ্ডীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বামিজীর আহ্বানে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারত্রতে জীবন সমর্পণ করিবার জন্ম णामिश्राष्ट्रितन । श्वामिकी दैशामित मकनरकरे मानरत গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহাদিগকে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্ম এখন একটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰণালীতে শিক্ষাবিধানের করিলেন। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে অবস্থানকালে স্বামিজী প্রত্যহ মঠভূমির উপরিস্থিত নদীতীরবর্ত্তী কুটারে ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তাঁহার পদার্পণে সেই কুদ্র কুটারথানি এই সকল ভক্তিমতী রমণীর নিকট যেন তীর্থের স্থায় পবিত্র হইয়া উঠিত। তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তিতে তাঁহারা আপনাদিগকে অপরিদীম সৌভাগ্যের অধিকারিণী বিবেচনা করিতেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে তাঁহাদের জীবনের প্রতিমূহুর্ত ধন্ত, বিশুদ্ধ ও মধুময় জ্ঞান হইত। সেইখানে বৃক্ষসমূহের ছায়াশীতল পাদমূলে বসিয়া তিনি তাঁহাদের নিকট অজঅ বচনধারায় ভারতবর্ষের গভীরতম তত্ত্বস্থ্হের

আলোচনা করিতেন। ভারতের আচার, অনুষ্ঠান, ইতিহাস, উপকথা, জাতি, জাতীয় ভাব, রীতিনীতি সকলই আলোচিত হইত। তিনি এমন অপূর্ব্ব ভাষায় নিপুণ কবি ও নাট্যকারের স্থায় ঐ সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিতেন যে মনে হইত যেন ভারতের প্রদন্ধ একথানি পুরাণ—সকল পুরাণের শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম এবং যেরূপেই উহার আরম্ভ হউক না কেন, উপসংহারে উহা সদীম বল্ধ-তন্ত্ৰ ছাড়িয়া অসীমের প্রান্তে উপনীত হইত ! **छाँशांत्र मिक्ना-क्षमानीछ न्**छन धत्रत्गत हिन। ভाরতবর্ষের অনেক কথা তিনি মূথে উল্লেখ করিতেন না বটে, কিন্তু শ্রোত্বর্গের কল্পনাসাহায্যে যাহাতে সেই অব্যক্ত অংশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাঁহার বর্ণনীয় চিত্তের প্রত্যেকটীর মধ্যেই এইরপ শত শত তুলিকাম্পর্শ থাকিত! তাহাদের ভিতর হইতে ভারতবর্ষের প্রতি একটি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব তাঁহার প্রতি কথার স্বতঃই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। কথনও কাব্যের চুই এক পদ, কথনও বা পুরাণের অস্ফুট চিত্রে তিনি তাঁহাদিগের মনে হিন্দুর অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের সনাতন সত্যটা দুঢ়ভাবে অন্ধিত করিয়া দিতেন-তাহাতে কথনও হরপার্মতী, কখন কালী, তারা, কথনও বা রাধাক্তফের স্থান থাকিত। স্থদরের গভীর উচ্ছাসবশতঃ তিনি সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোন বিষয়ের অবতারণা করিতেন (কারণ তাঁহার নিকট কোন বিষয়ই তুচ্ছ, হীন বা অপ্রদেষ ছিল না) তাহার ভিতর হইতেই আপন অদৈত অমুভূতির সাহায্যে এমন সকল মীমাংসায় উপস্থিত হইতেন যে তদ্বারা তাঁহার শ্রোতারা চরম সত্যের আভাদ পাইতেন। সে দুগু দেখিলে মনে হইত যেন আবার প্রাচীন যুগ ফিরিয়া আসিয়াছে, যেন ব্রহ্মার মানসপুত্রের স্থায়

নির্ম্মলসংস্কার এক অমানব পুরুষ ভারতের ভাগ্যবিধাতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইহার লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দার উন্মৃক্ত করিবার ইচ্ছায় কতিপয় নির্বাচিত শিয়্যের সমক্ষে মৃক্তকণ্ঠে আপন মর্ম্মবাণী ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি পাশ্চাতা শিশ্যদের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যত ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাহা নির্ম্মভাবে চূর্ণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না, অথচ হিন্দুসমাজের অভান্তরে যে সকল বৈষম্য, বিভ্রাট বা আবির্জ্জনা হিন্দুজীবনকে বিষাক্ত ও পর্যুবিত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারও কঠোর সমালোচনা করিতে পশ্চাৎপদ इंडेटिन ना। जिनि मर्खश्रकांत्र वस्त्रनरक श्रांलंत्र महिज घुणा कतिराजन, সে বন্ধনের আকার যেরূপই হউক না কেন। পায়ের শৃঙ্খল ফুল দিয়া ঢাকিলেও শৃঞাল ত বটে! দিতীয় বুদ্ধের স্থায় তিনি চাহিতেন ধর্ম্মের রাজ্য সকলেরই নিকট স্থাম হউক। ইউরোপীয়দিগের मत्न हिन्दूधत्र्यंत्र य जाम कुर्य्साधा वा जमहनीय वाधि इहे जिनि त्म- जाश्म जाश्मित्रात्र प्रथताहक कतिवात अग्र हिंहा किति का বরং স্ক্র বিচার ও উদাহরণ দ্বারা সেই সকলের নিগৃঢ় ভাব তাহাদের মনে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেন। যে বিষয়টী পাশ্চাত্য ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতগামী তিনি সর্বাত্তো সেইটারই युक्तियुक्का त्मशाहेवात श्रेषाम शाहेर्या । चावायः हिन्तूत धर्मामर्ग, উপাসনাপদ্ধতি এবং জীবনের গতি ও তৎসম্বদ্ধীয় বিশ্বাস প্রভৃতি শিশুদিগের নিকট সর্বাপেকা ছর্বোধ্য মনে হইত, স্থতরাং স্বামিজী এগুলি যথাসাধ্য পরিষ্কার করিবার জন্ম দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতেন, তাহাতে কথনও অধীরতা বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ, কিংবা অপ্রাসঙ্গিক ও অকিঞ্চিংকর মন্তব্যের প্রতি অবহেলা বা ওদাসীয় প্রদর্শন করিতেন না বা উপহাস

করিয়া উড়াইয়া দিতেন না। পাশ্চাত্যের ভাব প্রাচ্যের ভাব हरेट अठरे विভिन्न, अटकत अन्तर्क्य, निकामीका, आमूर्ग ও आकाका অপরের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কার হইতে এতই বিপরীত যে, তিনি প্রত্যেক সামান্ত কথাও বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বোধ করিতেন না। তাঁহার চেষ্টার প্রাচ্য মনের সহিত পাশ্চাত্য মনের মিলন হইয়াছিল এবং ঐ দেশেব শিয়োরা এদেশের সতীর্থগণের সহিত অতি স্থমধুর ভ্রাভৃত্তের বন্ধনে আবন্ধ रुरेंग्राष्ट्रिण। এই लाज्रुएवत जात खुनु कतितात खुन व्यानक नमांत्र তাঁহাকে এমন আচারের অনুষ্ঠান করিতে হইত যাহা পরম্পরাগত हिन्यू जात हरेरा मण्यून रिवनक्षनायुक । जिनि जातक ममास वहारा किन সলুখে পাশ্চাত্য শিয়াদিগকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ क्रिजिन, পানাহারের সময় অগ্রে তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন. অনেক সময় তাহাদের দ্বারা প্রস্তুত থাল্ঞাদি গ্রহণ করিতেন এবং অক্তান্ত সন্মানীদিগকে সেইরূপ করিতে উৎসাহ দিতেন। এইরূপে তিনি তাহাদিগের মনে যে সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতার ভাব বহুকাল ধরিয়া দ্ববদ্ধ হইয়াছিল সমূলে তাহার উচ্ছেদ্যাখন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বল্প ছিল সকল শিষ্যকে এক উদার ভ্রাতৃভাবে একীভূত করিবেন। প্রকৃতই তিনি এইরূপে জগতের হুই বিভিন্ন প্রান্ত ও বিভিন্ন ভাবাভিমুখী মনুযাজাতিকে মিলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শিয়াদিগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা কথনও তিনি সঙ্গত মনে করিতেন না। তিনি তাহাদিগকে নিজে নিজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে এবং প্রতিপদে দেখিয়া ও ঠেকিয়া শিখিতে, ভুল করিতে ও নিজেদেরই তাহা সংশোধন করিতে উপদেশ দিতেন।

এই সকল পাশ্চাত্য শিষ্মের মন প্রাচ্য ছাঁচে ঢালিয়া গঠন

করিবার একটা বিশেষ হেতু ছিল। এ কার্য্যের দায়িত্ব কতদ্র স্বামিজা তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি क्रांनिष्ठन, উशास्त्र द्वाता अस्तर्भ क्लान कार्या मन्नामन कत्राष्ट्रिक হইলে এ দেশের প্রতি উহাদের আহা ও মমত্বৃদ্ধি জন্মান আবশ্যক। নতুবা উহাদিগের পক্ষে এদেশে কার্য্য করা সম্ভব হুইবে না। আর এই ঘটনা হুইতেই বুঝিতে পারা যাইবে বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি উহাদের আকর্ষণ একটা সাময়িক ভাবোচ্ছাস বা অসার ভাবুকতা মাত্র কিনা। এখনকার এই অনল পরীকায় যিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিবেন, ব্ঝা যাইবে তিনিই প্রক্বত বেদান্তরসজ্ঞ বটে, এবং তাঁহারই শেব পর্য্যন্ত টি কিয়া থাকিবার সম্ভাবনা; কারণ দূর হইতে অহৈততত্ত্বের মাহাত্ম্য যতই গৌরবময় ও তাহার জন্ম প্রাণ সমর্পণের ইচ্ছা যতই লোভনীয় হউক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ দেশের লোকের সংস্পর্শে আসিয়া ও শত সহস্র বাধা, বিন্ন, অস্ক্রবিধার পরিচয় সাভ করিয়া সেই আদর্শের জন্ম প্রাণপাত করিতে ক্রতসম্বন্ন থাকা বড় সামান্ত কথা নতে। স্বামিজী বুঝিরাছিলেন যে, আদর্শের মহিমা সম্যক্ প্রণিধান করিয়া তাহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চারিত হওয়া ব্যতিরেকে किছु एउँ वर्डमान मत्ना जाव खात्री हरेत्व ना। त्रहेक्छ जिनि धरे সকল শিষ্যের অতীত সংস্কাররাশি যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহার স্থানে ভারতীয় ভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত क्तिरनन । তाशिमिशरक वृकाहरनन य हेर्छरताशीयरक यमि ভातराजत কল্যাণের জ্বন্ত জীবন উৎসর্গ করিতে হয় তবে তাহাকে সম্পূর্ণ ভরতীয়-ভাবে চলিতে হইবে, এমন कि আহার-বিহার, চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা প্রত্যেক বিষয়েই হিন্দুভাবাপর रहेरा रहेरत। हेरात छेभत्र वावात विनि हिन्दू त्रभीत भिकाछात्र

গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবার স্থায় সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবতী ব্রন্সচারিণীর স্থায় জীবন যাপন করিতে হইবে, কেবল তাঁহার কার্য্য-পরম্পরা কুদ্র পারিবারিক ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া সমগ্র জাতি বা দেশের প্রতি ব্যাপ্ত হইবে। নিবেদিতাকে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, "তোমার এখন চিন্তায়, ভাবে, অভ্যাদে ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ হিন্দু श्हेरक श्हेरव। टामात्र कीवनरक এथन ভिতরে বাहित्र निष्ठिक ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিণীর আদর্শে গঠিত করিতে হইবে। বদি তোমার খুক প্রবল আগ্রহ থাকে তবে উপায় ঠিক জুটিয়া বাইবেই। কিন্তু তোমার অতীত জীবনটাকে ভূলিতে হইবে—এমন কি তার স্থৃতিটুকু পর্যান্ত রাথিতে পারিবে না।" বাস্তবিক ভারতীয় সমস্তাগুলি ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে যে এইরূপ মহতী সাধনারই প্রয়োজন কে তাহা अञ्चोकात कतिरावन ? श्वामिकी वातःवात्र विवादन, धर्थानकात त्य ভাব বা সংস্কারটা হীন বলিয়া মনে হইবে তাহার প্রতি অবহেলা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাহার দিকে অগ্রসর **इटेर्ड इटेर्टर । विलिट्डन, यादाब रायान आहा आहा. मिट्ट फिक्** দিয়াই তাহার ভাব ধরিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্র পাশ্চাতা শিয়াগণের পক্ষে ভারতীয় প্রথায় আহার বা ভারতীয় রীতিনীতি পালনের পক্ষে যথেষ্ট অস্থবিধা আছে। কিন্তু স্বামিজী তাহা বুঝিতেন এবং সেইজন্ত সর্বাদাই ঐ সকল বিষয়ের একটা মীমাংসা দাঁড করাইবার চেষ্টা করিতেন। যতই বিদদুশ ভূল ভ্রান্তি হউক না কেন, ভিতরকার ভাবটা দেখিয়া বাহিরের কাজের একটা সামঞ্জন্ত করিয়া দিতেন।

স্থামিন্সীর নিকট ভারতীর ভাব বা সভ্যতার বিরুদ্ধে এরুটী কথা বলিবার যো ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করিয়া ভারতীয় সভ্যতাকে করুণার চক্ষে দেখা বা কতকগুলি বাব্দে তর্ক তুলিয়া

ভাহাকে খাট করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টার লক্ষণ দেখিলেই তিনি গন্তীর হুইয়া উঠিতেন, বলিতেন—ভারতকে ব্ঝিতে হুইলে পূর্বে সংস্কারগুলি একেবারে বর্জন করিতে হইবে। যদি কেহ বলিত ভারতীয় জাতি জরাগ্রস্ত হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে—তাহা হইলে তিনি নানা উদাহরণ দারা দেখাইতেন, জাতিটা প্রাচীন হইলেও যুবার ভায় সবল ও সতেজ আছে; তাহার প্রমাণ এই, এদেশের সমাজ যত শীঘ্র বিদেশের সভ্যতাকে আপন শরীরের অংশবিশেষে পরিণত করিয়া লয়, অপর কোন সমাজ তাহা পারে না। ভারতবাদীর কিপ্রগতিতে ইংরাজী ভাষায় অধিকারলাভ ও অসম্ভব তৎপরতার সহিত বর্ত্তমান যুগোপযোগী সকল বিষয় শিক্ষা করিবার ক্ষমতাই এই জাতির যুবছের লক্ষণ। তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য শিয়্যগণকে প্রত্যেক ভারতীয় প্রথার উৎপত্তির কারণ কি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। ইহার ফলে তাঁহারা क्रमणः वृत्रितन यमिष्ठ ভারতবর্ষ দরিদ্র বটে, তথাপি ইহা অতি নির্মাল ও পবিত্র; বুঝিলেন, যে দেশে ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া পরিগণিত म (म (म मिल्रिक्क ना भागिक) प्राप्त का मर्वाविश्व भारभन्न भाकन नरह, বরং সকলেরই আদরণীয়; বুঝিলেন, যে দেশে নিত্য স্নান ও নিত্য গৃহদার ও বাবহার্য্য দ্রবাদি পরিষ্করণ ধর্ম-কার্য্যের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য, সে দেশে বাহুশৌচাচার কেন এত বরণীয়। তাঁহারা যথন ভারতীয় জীবনকে তাঁহার চকুতে দেখিতে লাগিলেন তথন ইহার অভুত মহন্ব, সৌন্দর্য্য ও মধুর সরলতা বিচিত্রবর্ণসম্পদযুক্ত ছায়ালোক-চিত্রের স্থায় মনোরম বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট প্রতিভাত হইতে नांशिन।. त्रक्तत्रियिकीतंनकाती वानश्रद्गत शान वक्षपृष्ठि, आकृष्टि গঙ্গাবারিতে নিমজ্জিত কতাঞ্জলিপুট শতসহস্র নরনারী, মার্জ্জন-সমুজ্জল ভূপারহত্তে প্রত্যাবৃত্ত শুচি-শ্বরূপিণী কুলরমণীগণ, গোবিন্দনামভন্দনরত

## পাশ্চাত্য শিশ্বগণকে শিক্ষাপ্রদান

905

পথের বৈষ্ণব ভিথারী এবং আপাদমূদ্ধা ভন্মাবৃতদেহ নাগা সন্মাসী সবই বেন তাঁহাদিগের চক্ষে চির নৃতন ও চিরমাধুর্ণ্যে অভিষিক্ত বলিরা বোধ হইতে লাগিল। স্বামিজীর শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহারা ক্রমশঃ এই সকলের পশ্চাতে যে নিগৃঢ় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব সকল নিহিত ছিল তাহা হৃদয়ক্ষম করিতে সমর্থ হইলেন।

বাস্তবিক ভারতবর্ষে আগমনের পর হইতে এই সকল বিদেশীয় শিয়গণের নিকট স্বামিজী নিজেও একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকার মত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ পা\*চাত্যে তাঁহারা তাঁহাকে শুধু ধর্মাচার্য্যরূপেই দেথিয়াছিলেন, ভারতের উন্নতিকামী কর্মীরূপে দেথেন নাই। সেধানে তিনি শুধু জড়-জগতের সহিত আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিতে, ভোগান্ধ মানবের চকু খুলিয়া দিতে, মানবম্বের মধ্য হইতে দেবত্ব উপলব্ধির উপায় নির্দেশ করিতেই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে তাঁহারা এই সমস্ত ব্যাপারের অন্তরালে নিহিত আর একটি অপ্রত্যাশিত বস্তু দেখিতে পাইলেন— সেটী হইতেছে তাঁহার জ্বলম্ভ স্বদেশপ্রেম এবং তচ্জনিত বিষম মর্ম্মবাতনা। ভারতীয় নারীকুলের শিক্ষাবিধান ও দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্পশিকা-বিস্তারের আকাজা তাঁহার স্থানের প্রত্যেক স্তর ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সেই জন্ম এক দিকে যেমন তিনি ব্রহ্মচর্যা ও ত্যাগের বিশ্লেষণ করিতে কথনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না, অপর দিকে তেমনি ইতিহাস, সাহিত্য, কলাবিতা ও অপর সহস্র স্থল হইতে ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া ভারতীয় আদর্শ-সমূহকেই বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। এমন কি বলিতেন, ভারতীয় চিত্রকলার রীতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বৃঝিতে হইলে এইীন মাটীর পুতৃলকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে, কারণ উহার মধ্যেও আধ্যাত্মিক আদর্শটাই আর

একভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে মাত্র। ইহা ব্যতীত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনা, তাহাদের স্থবিধা-অস্থবিধা প্রদর্শন ও জগতের ইতিহাসের উপর হিল্পুধর্মের প্রভাব কতদ্র পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহার আলোচনা, পরস্পরের সৌসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উল্লেথ ছারা প্রাচ্যের গৌরব কোন্থানে তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।

সমৃদয় ১৮৯৮ সালটা এইরূপ শিক্ষাদানে অতিবাহিত হইয়াছিল।
তাহার ফলে এই আদর্শবিনিমন্ত্র-কার্য্য এরূপ অসম্পন্ন হুইয়াছিল যে
এই সকল শিয়েরা আর কথনও আপনাদিগকে বিদেশীর বলিয়া মনে
করিতে পারিতেন না। ভারতই যেন তাঁহাদের জননী ও ধাত্রী,
ভারতের সহিত যেন তাঁহাদের চিরদিনকার শোণিতসম্পর্ক, এইরূপ
ধারণা দূচবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাদের একজন একবার স্থামিজীকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'স্থামিজী, কিরূপে আপনাকে সব চেয়ে বেশী
সাহায্য করিতে পারি?' তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভারতকে
ভালবাস'। এই ভারতকে ভালবাসাটাই ক্রমে সকলের অন্থিমজ্জাগত
হইয়া গিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

962

9

## নাইনিতালে

১৮৯৮ সালের ১৩ই মে স্বামিজী শিশ্বগণ সমভিবাহারে
নাইনিতালে উপনীত হইলেন। সমৃদর পণটা ভারতবর্ষসংক্রান্ত বহু
শিক্ষাপ্রদ সামাজিক ও ঐতিহাসিক আলোচনায় স্কুখে অতিবাহিত
হইল। এই প্রমণ ও তদামুষদ্দিক শিক্ষাপ্রদানের বিস্তৃত ইতিহাস
তাঁহার ধর্ম্মকন্তা নিবেদিতা কর্তৃক অতি স্কুলর ভাবে বিরুত হইরাছে।
আমরা এখানে তাহার কিরদংশ পাঠকগণকে উপহার প্রদান
করিলাম—

"মে মাসের প্রথম হইতে অক্টোবর মাসের শেষ পর্যান্ত আমরা
কি অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্যে দিয়াই না ভ্রমণ করিয়াছি! আর
যেমন আমরা একটির পর একটি করিয়া নৃতন স্থানে আসিতে
লাগিলাম, কি অমুরাগ ও উৎসাহের সহিতই না স্বামিন্দ্রী আমাদিগকে
তত্ত্বতা প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বস্তুটীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন!
ভারত সম্বন্ধে শিক্ষিত পাশ্চাত্য লোকদের অজ্ঞতা এত বেশী যে
উহাকে প্রায়্ন নিরেট মূর্যতা বলা চলে—অবশ্র খাহারা এ বিষয়ে
চেষ্টা করিয়া কতক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা
স্বতম্ব। কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা প্রাচীন
পাটলীপুত্র বা পাটনা হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। রেলয়োগে
পূর্ব্বদিক হইতে কাশীতে প্রবেশ করিবার মূথে উহার ঘাটগুলির
যে দৃশ্র চক্ষে পড়ে, তাহা জগতের দর্শনীয় দৃশ্রগুলির অন্ততম।
স্বামিন্দ্রী সাগ্রহে উহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে
পাটলীপুত্র ও বারাণসীর অতীত সমৃদ্ধি ও গৌরবের বিষয় শ্রমণ

908

করাইয়া দিতে ভূলিলেন না। তার পর যথন আমরা লক্ষ্ণোএ পৌছিলাম তথ্ন এখানে যে সকল শিল্পদ্রব্য ও বিলাসোপকরণ প্রস্তুত হয় তিনি তাহাদিগের নাম ও গুণ বর্ণনা করিয়া লক্ষেত্রি नवाविष्रत्वत्र अधूनाविष्युक्ष कीर्त्तिकथा अपनकक्षण धतिया आलाहना क्तिलन। किन्नु य नकल महानगतीत मिन्यं मर्स्रवािमया ७ যাহারা ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, শুধু যে সেইগুলিকেই তিনি আগ্রহের সহিত আমাদের মনে দুঢ়রূপে অন্ধিত করিতে প্রয়াস পাইতেন তাহা নহে, আর্য্যাবর্ত্তের স্থবিস্তৃত ক্ষেত্র, খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার প্রেম বেরূপ উথলিয়া উঠিত, অধবা তন্ময়তা ষেরূপ প্রগাঢ় হইয়া উঠিত, এমন আর বোধ হয় কোখাও হয় নাই। এইথানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে এক অথগুভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ভাগে জমি চাষের প্রণালী অথবা ক্বযক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করিতেন—তাহার আবার কোন খুঁটিনাটিটা বাদ যাইত না—বেমন সকালের জলথাবারের জন্ম রাত্রি হইতে যে খিচুড়ী উনানে চড়াইয়া রাখা হয় তাহাও উল্লেখ করিতেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নপ্রান্তে यে जानमदत्रथा कृषित्रा উঠिত, जथना कर्छ य जादनाज्दत कम्लिত হইত, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব পরিব্রাজকজীবনের স্মৃতিবশত:। कात्रन जामि नाधूनिरात्र मूर्थ छनित्राष्ट्रि रय, पत्रिक क्ष्यकशृश्य रयज्ञभ অতিথি সংকার হয়, ভারতের কুত্রাপি আর তদ্রপ দেখিতে পাওয়া ষায় না। সভ্য বটে যে, গৃহস্বামিনী তৃণশয়া ব্যতীত আর কোন উত্তম শয়া এবং মাটির দেওয়ালবিশিষ্ট একথানি পরচালা ব্যতীত আর কোন উত্তম আশ্রয় অতিথিকে দিতে পারেন না। কিন্ত

তিনিই আবার শেষ মূহুর্ত্তে বাটীর আর সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেও,
নিজে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে একটা দাঁতন ও এক বাটী দ্বধ
সাবধানে এমন একস্থানে রাখিয়া যান, যে অতিথি প্রাতে শয়্যাত্যাগ
করিবার সময় যেন উহা দেখিতে পান এবং অক্তর্ত্ত গমন করিবার
পূর্বে উহা গ্রহণ করিতে পারেন।

"সমরে সময়ে মনে হইত, যেন স্থদেশের অতীত গৌরববোধই স্থামিজীর যোল আনা মনপ্রাণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক স্থান মাত্রেরই ঐতিহাসিক মৃল্যবোধ অতি অসাধারণ ভাবে তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইত। এই হেতু যথন আমরা বর্ধার প্রাক্কালে একদিন অপরাফ্রে গুমোটের মধ্য দিয়া তরাই প্রদেশ অতিক্রম করিতেছিলাম, সেই সময় তিনি আমাদিগকে যেন প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন যে, এই সেই ভূমি— যথায় ভগবান বৃদ্ধের কৈশোর অতিবাহিত ও বৈরাগ্যলীলা প্রকৃতিত হইয়াছিল। ভারতের প্রতি গ্রাম, প্রতি বৃক্ষ, এমন কি একটা সামাম্ম প্রাণী পর্যান্ত তাঁহার মনে স্বদেশপ্রেমের ভাব উদ্দীপিত করিত। বয়্ম ময়ুরগণ হয়ত রাজপুতানা ও তাহার চারণগণের গীত মনে পড়াইয়া দিত, হস্তী বা উত্তর্গ্য-দর্শনে হয়ত প্রাচীন রাজাদিগের প্রসঙ্গ, প্রাচীন যুদ্ধবিগ্রহ ও বাণিজ্যসম্পদের কত কথাই আসিয়া পড়িত। \* \* \*

"আমরা কোন গ্রামের ভিতর দিরা বাইবার সময় তিনি আমাদিগকে
হিন্দু পরিবারগুলির বিশেষস্থহচক দার্দেশের উপরিভাগে দোহল্যমান
গাঁদাফুলের মালাগুলি দেখাইরা দিতেন। আবার ভারতবাসিগণ
'স্থন্দর' বলিয়া যাহার আদর করেন, গায়ের সেই 'ক্ষিতকাঞ্চন'
বর্ণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আরুষ্ট করিতেন—ইউরোপীরদিগের
আদর্শস্থল যে ঈ্ষৎ রক্তাভ শ্বেত, তাহা হইতে উহা কত বিভিন্ন!
আমাদিগকে সর্পে লইয়া ট্লাযোগে যাইবার সময় তিনি অন্ত স্ব

ভূলিয়া অক্লাস্কভাবে শিবমাহাত্ম্য-বর্ণনেই মগ্ন হইয়া যাইতেন।
মহাদেবের লোকসমাগম হইতে অভিদূরে পর্বতশীর্ষে মৌনভাবে
অবস্থিতি, তাঁহার মানবের নিকটে কেবল নিঃসঙ্গত্ব-যাজ্রা এবং এক অনস্ত ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকা—এই সকল বিষয় বর্ণিত হইত। । ॥ ॥ ॥

মনম্বিনী নিবেদিতা পাশ্চাত্যমনের একটা শ্রেষ্ঠ আদর্শ—সে মনে পাশ্চাত্যভাবসমষ্টি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত এবং প্রত্যেক ভাবটী স্থপরিপুষ্ট ও স্থদুঢ় ভাবে অন্ধিত। সেই মনের জাতিগত বৈশিষ্ট্য অপনোদন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভারতীয় ভাবের মুদ্রণ-প্রয়াস স্বামিজীর পক্ষে যে কিরূপ কঠিন কার্য্য হইয়াছিল তাহা নিবেদিতার নিজ লিখিত বিবরণেই প্রকাশ। আমরা এথানে আর তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। তবে কেমন করিয়া একের অদম্য মানসিক শক্তি ও সংস্থারনিচয় অপরের প্রতিভাবলে ধীরে ধীরে আপনার স্বাভাবিক জন্মগত ভাব পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষাপ্রভাবে সম্পূর্ণরূপে পরভাব আয়ত্ত, করিতে সমর্থ হইল তাহা ভাবিতে গেলে শিক্ষকের অপূর্ব্ব প্রভাব ও বৃদ্ধিকৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বান্তবিক স্বামিজী যদি আর কিছুই না করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও ভারতবর্ধকে যে নিবেদিতার স্থায় তাঁহার স্বহন্তগঠিত একটা অপরপ ফল প্রদান করিয়া বাইতে পারিয়াছিলেন ইহাতেই ভারতের লোক তাঁহার প্রতি ক্বতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাইত। কারণ নিবেদিতাকে শুধু স্বামিজীর একটি মাত্র শিশুরূপে দৈখিলে চলিবে না। এক নিবেদিতা সহস্ৰ শিল্যের সমান কাজ করিয়া গিয়াছেন। দেবোপম চরিত্র, অভূত গুরুভক্তি ও তিতিক্ষা, অসাধারণ ধীশক্তি ও কার্য্যকারিতা এবং সর্ব্বোপরি এক অপূর্ব শক্তিশালী লেখনী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বহু দিকে ব্যক্ত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

966

বামিঞ্জীর বাণীর সর্বাপেকা গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা তাঁহার দারাই গুধু পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে নহে জগতের সর্ব্বে ব্যক্ত হইরাছে, এমন কি ভারতেও ইহা জাতীয়ভাব-উন্মেষণে কম সাহায্য করে নাই।

নাইনিতালে এই সময়ে থেতড়ির রাজা অবস্থান করিতেছিলেন। স্থামিজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহার ইউরোপীর শিয়গণের সহিত রাজার পরিচয় করিয়া দিলেন। এইথানে একটি ম্সলমান ভদ্রলোক (ইনি মনে মনে অহৈতবাদী ছিলেন) স্থামিজীর দর্শনে ও তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন, "স্থামিজী, যদি ভবিয়তে কেহ কখনও আপনাকে অবতার বলিয়া দাবী করে তাহা হইলে মনে রাখিবেন আপনার এই ম্সলমান বান্দাই ভাহাদিগের সকলের অগ্রনী হইবে।" তাঁহার ভক্তির উচ্ছাস স্থামিজীর মর্ম স্পর্শ করিয়াছিল। ক্রমে এই ব্যক্তি স্থামিজীর একজন বিশেষ ভক্ত হইয়াছিলেন এবং মহম্মদানন্দ নাম গ্রহণপূর্বক আপনাকে তাঁহার শিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

নাইনিতালে অবস্থানকালে আর একটি ঘটনা হইতে স্বামিজীর ক্ষদয়ের বিশালতার পরিচয় পাওয়া যায়। ওথানে এক স্থানীয় দেবীমন্দিরে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়া, তাঁহার খেতাঙ্গ শিয়েরা ছইজন দেবদাসীকে অজ্ঞতাবশতঃ ভদ্রমহিলা জ্ঞানে তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কথায় কথায় স্বামিজীর পরিচয় পাইয়া উক্ত দেবদাসীয়য় গৃহগমনকালে তাঁহাদিগের সহিত স্বামিজীকে দর্শন করিবার মানসে তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সমাগত সকলেই ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না, স্বামিজীকে উহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু কর্ষণয়্বদয় স্বামিজী তাঁহাদিগকে ব্রাইয়া

966

নিরস্ত করিলেন এবং উক্ত নারীদ্বয়কে দর্শন দিয়া কুতার্থ করিলেন ।
এমন কি তাহাদিগকে ভর্ৎসনা বা একটাও পরুষ বাক্য না বলিয়া
স্বেহমধুর কঠে তাহাদিগের সহিত আলাপ করিলেন এবং গমনকালে
তাহাদিগকে আশীর্কাদ করিলেন। তপোবল-সম্পন্ন মহাপুরুষের
উদ্দী কুপা অবলোকন করিয়া সমাগত সকলেরই হৃদয় দয়ায় পূর্ণ
হইল।

নাইনিতালের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাভাজন অধিবাসীর সহিত স্থামিজীর বিশেষ আলাপ হইল। একদিন তিনি তাঁহাদিগকে প্রথিতযশা রাজা রামমোহন রায়ের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার দ্রদর্শিতা ও উদার ভাবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আর ওজম্বিনী ভাষায় সেই মহদাশয় লোকশিক্ষকের তিনটী ভাবের প্রতি পুনঃ পুনঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; (১) তাঁহার বেদান্তপক্ষপাতিত্ব, (২) স্থদেশ-পরায়ণতা এবং (৩) হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমানপ্রেম। পাঠক দেখিবেন স্থামিজীর নিজ চরিত্রেরও এই তিনটীই বিশেষত্ব।

ধর্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য জনসাধারণের অজ্ঞতা কিরপে ভয়ানক তাহার উদাহরণ দিতে গিয়া স্বামিজী নিয়লিখিত হাস্যোদ্দীপক গরটী বলিয়াছিলেন। এক বিশপ একদিন এক কয়লার খনিতে গিয়াছিলেন। সেখানে কুলিমজুরদের সমক্ষে তিনি একটা বক্তৃতা দিয়া বাইবেল শাস্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন এবং সর্বশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভোমরা কি গ্রীষ্টকে জান ?' তাহাতে তাঁহার শ্রোত্বর্গের একজন বিশেষ ঔৎস্থক্যের সহিত উত্তর করিল, 'আজে, তার নম্বরটা কত ?'—হায় বিড়ম্বনা! সে লোকটি মনে করিয়াছিল বুঝি খুষ্ট তাহাদিগেরই স্থায় কোন কুলিমজুর হইবে আর নম্বর জানিলেই

ভাহাকে চট করিয়া খুঁজিয়া পাওয়া বাইবে। এই বলিয়া স্থামিজী গন্তীর হইয়া বলিতে লাগিলেনু, "পাশ্চাভ্যের লোকেরা এশিরার লোকের মত ধর্মপ্রাণ নর। সাধারণের মধ্যে ধর্মের চিন্তাই নাই। একজন ভারতবাসী লণ্ডন বা নিউইয়র্কে গেলে প্রথমেই দেখে সেখানকার ছুর্নীতিপরায়ণতা তার কল্পিত নরকের চেয়েও বেশী। এশিরার লোক যতই অধঃপতিত হউক, লণ্ডনের হাইডপার্কে দিন ছুপুরে যে সব কাণ্ড ঘটে দেখলে তারও মনে ঘুণা হয়।"

তিনি বলিতেন, "পাণ্চাত্য দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শুধু বে তাদের ধর্মণান্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ তা নয়, এদিকেও খুব গোঁয়ার এবং অসভ্য। একদিন আমি আমার এই প্রাচ্য পোষাক পরে লগুনের এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় এক কয়লার গাড়ীর গাড়োয়ান আমার পোষাকটা দেখে একটু বোধ হয় আমোদ বোধ করলে। তারপরেই তার হাতটা এমন স্থড়স্থড় কর্ত্তে লাগলো যে তৎক্ষণাৎ সে একটা কয়লার চাঁই আমার দিকে ছুঁড়ে মাল্লে। ভাগ্যক্রমে সেটা আমার গায়ে না লেগে কাণের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।"

नारेनिजाल जांशांत महिंज बीयूज (याणिमाठक पछ नामक वकं क्यालात्वत माक्यां रया। रेनि शृद्ध त्याप्तांभिनिष्ठांन ष्ट्रल जांशांत महंभांगे हिल्लन। त्याणम वात् श्रेखांत कितलन, यि क्रकक्शना प्राक्ष कृतिया वित्ता वित्ता विताल शांगांरेया मिल्लिन मार्किम श्रेष्ठां व्यापा यात्र, जांशांक कित्रल कल रया जांशांत्र तिला कितिया तिलान व्याप्त विताल कित्रल कल र्या जांशां प्राप्त वित्रया तिलान वित्रया विताल केश्मार श्रेष्ठां कित्रया विताल केश्मार श्रेष्ठां कित्रया विताल केश्मार श्रेष्ठां विताल केश्मार श्रेष्ठां विताल कित्रया विताल केश्मार श्रेष्ठां विताल वित्रया विताल केश्मार श्रेष्ठां विताल वित्रया वित्रय वित्रया वित्रया वित्रया वित्रया वित्रया वित्रया वित्रया वि

তারা শুধু নিজেদের উন্নতির চেষ্টা খুঁজবে আর সাহেবদের মত খাবে, পরবে ও চাল চালবে; দেশের কথা মনেও করবে না।" ঐ দিন দেশের উন্নতি চেষ্টার এদেশের লোকদের আলশু ও উৎসাহের অভাব শ্বরণ করিয়া তিনি এডদূর মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলেন যে, সত্যই তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। তাঁহার সেই গলদশ্রুপূর্ণ মুখ দেখিয়া সকলেরই হৃদর ভারাক্রান্ত ইইয়াছিল। এইদিন যোগেশ বাব্র বন্ধু রামপুর ষ্টেট কলেজের অধ্যক্ষ বাব্ ব্রহ্মানন্দ সিং এম, এ, (ইনি পরে লক্ষ্ণৌ কাগজের কলের একজন পরিচালক ইইয়াছিলেন) এই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। যোগেশ বাব্ লিখিতেছেন—

শ্বীবনে কথনও সে দৃখ্যটি ভ্লিব না। তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের কথা তাঁহার হৃদয়ের পরতে পরতে জাগরক ছিল। ভারতই তাঁহার প্রাণ, ভারতই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান, ভারতের কথাই তিনি ভাবিতেন, ভারতের জন্ম তিনি কাঁদিতেন, আর ভারতের জন্মই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বক্ষের প্রতি স্পান্দনে, ধমনীর প্রতি শোণিতবিন্দুতে ভারতের চিন্তা ছাড়া অন্ত চিন্তা ছিল না।"

900

### আলমোড়ায়

নাইনিতাল হইতে আলমোড়া গমন করিরা স্বামিন্ধী সেভিয়ার দম্পতির আবাসে এবং তাঁহার শিশ্বগণ আর একটা বাটাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এথানে শ্রীমতী আনি বেশান্তের সহিত স্বামিন্ধীর তুইবার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে বহুক্ষণব্যাপী স্থমিষ্ট আলাপে সময় অতিবাহিত করেন। স্বামিন্ধী প্রতাহ প্রত্যুমে উঠিয়া গুরুলাত্গণের সহিত শ্রমণে বহির্গত হইতেন, তারপর মিসেদ্ ব্লের বাসম্বানে উপস্থিত হইয়া সেথানে প্রাতরাশ সমাপন করতঃ অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতেন। এই গল্প গুরু যে হাস্ত-কৌতুকপূর্ণ অসার কথোপকথনে পর্যাবসিত হইত তাহা নহে, নানাবিধ সরস আলোচনার সহিত বহু শিক্ষাপ্রদ উপদেশও থাকিত। আমরা এথানে ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত স্বামিন্ধীর সহিত হিমালয়ে' নামক পৃস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-গণকে স্বামিন্ধী কর্ত্বক আলোচিত বিষয়ের বিশালতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

"প্রথম দিন প্রাতঃকালে সভ্যতার কেন্দ্রীয় আদর্শ-সম্বন্ধে কথা উঠিল অর্থাৎ স্থামিজী দেখাইলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে সত্যামরাগ এবং প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে সতীত্ব বিশ্বমান। তিনি হিন্দুদিগের বিবাহ প্রথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, উহা এই আদর্শের অনুসরণ ও স্ত্রীলোককে রক্ষা করিবার আবশুকতা এই হুইএর সংযোগে উৎপন্ন এবং পরে পরমাত্মতত্ত্বের সহিত সমগ্র বিষয়্কটীর সম্বন্ধ পর্যায়ক্রমে প্রদর্শন করিলেন।

"आत এकिमन প্রাতঃকালে কথা পাড়িলেন, বেমন মানবজাতি

প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র এই চারিভাগে বিভক্ত, তেমনি ভিন্ন জাতিরও এক একটা নির্দিষ্ট কার্য্য আছে; যেমন হিন্দুদিগের জাতীয় কার্য্য পৌরোহিত্য বা তত্ত্ববিভাদান, রোমকসাম্রাজ্যের কার্য্য ছিল যুদ্ধবিগ্রহ, বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির কার্য্য হইতেছে বাণিজ্য, এবং সাধারণতন্ত্রের কার্য্য হইবে ভবিশ্বং আমেরিকার। এইটুকু বলিয়াই তিনি জলন্ত ভাষায় বলিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া শূদ্র সম্বন্ধীয় সমস্তা—অর্থাৎ জনসাধারণের স্বাধীনতা ও একযোগে কন্মামুষ্ঠান—আমেরিকা দারাই সাধিত হইবে এবং নিজদেশের আদিমবাসীদিগের উন্নতির জন্ম আমেরিকানরা কিরূপ চেষ্টা ও ব্যবস্থা করিতেছে।

"আর এক সময়ে হয়ত মহা উৎসাহের সহিত ভারতবর্ধের বা মোগলদিগের ইতিহাস-বর্ণনায় নিযুক্ত হইতেন—এবিষয়ের মহিমাকীর্ত্তনে তিনি
কদাচ ক্লান্ট বোধ করিতেন না। গ্রীয়কালে মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি
দিল্লী বা আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার তিনি তাজকে
বলিয়াছিলেন 'একটা অস্পষ্ট য়ানিমা—একটা ক্লীণ আভাস—এবং অদুরে
চিরবিশ্রামস্থান।' আর একবার শাহ্ জাহানের কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ
উৎসাহের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, 'ওঃ! তিনিই ছিলেন মোগলবংশের
কুলতিলক! অমন সৌন্দর্যাবোধ ইতিহাসে আর দেখতে পাওয়া
যায় না। আর নিজেও একজন উৎক্রষ্ট কলাবিৎ ছিলেন—আমি
তাঁহার স্বহস্তে চিত্রিত একখানি হস্তলিথিত পুঁথি দেখিয়াছি—তাহা
ভারতীয় শিল্প-ভাণ্ডারের গৌরবস্থল; কি প্রতিভা!' আবার
আকবরের সম্বন্ধে আরও বেশী বলিতেন এবং সে সময়ে ভাবাবেগে
তাঁহার কণ্ঠ কল্ব হইয়া যাইত। আগ্রার সেকেফ্রার উন্মুক্ত সমাধিক্ষেত্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে এই আবেগের হেতু সহজেই উপলব্ধি
হইবে।

### **আলমোড়া**য়

960

"কিন্তু মনুষ্য-ছদয়ের যে ভাবগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত. স্বামিন্সীর মধ্যে তাহারও অভাব ছিল না। এক ভাবের উদরে তিনি চীনকে জগতের রত্বভাণ্ডার বলিয়া উল্লেখ করিলেন এবং সেথানকার মন্দিরের প্রবেশদারের উপরিভাগে যে প্রাচীন বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা দেখিয়াছিলেন সে কথা বলিতে বলিতে তাঁহার শরীর যেন হর্বাবেগে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। প্রাচ্য লোকদের সম্বন্ধে পাশ্চাভাবাসীদের ধারণা বে শিথিল ও অম্পষ্ট তাহার একটা উজ্জল দৃষ্টাস্ত এই যে, তাঁহার শ্রোতবর্গের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, চীনেদের মত অসত্যপরায়ণ জাতি আর ছনিয়ায় নাই। প্রক্রতপক্ষে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত, কারণ যুক্তরাজ্যে চীনেরা বাণিজ্ঞা-বিষয়ক সভতার জন্ম সুপ্রসিদ্ধ, এমন কি ও বিষয়ে তাহাদের কথার মূল্য পাশ্চাত্যদের লেথাপড়ার চেয়েও অনেক বেনী। স্থতরাং উপরোক্ত मखराणि मम्पूर्व मिथा। এবং यहिछ উहा नच्छाकत वर्षे, उथानि छेहात প্রচলন সর্বত্র ব্যাপ্ত। কিন্তু স্বামিজীর নিকট উহা অসহ। অসত্য-পরামণতা! সমাজশরীরের কাঠিয়! এসব কথা কি আপেক্ষিক নয় ? আর তা ছাড়া অসত্যপরায়ণতা থাকলে কি ব্যবসায় বা সমাজ কোনটা চলে ? মাতৃষ যদি মাতৃষকে বিশ্বাস না করে, তা হলে পরস্পরকে সাহায্যকরণ বা একত্তিত হয়ে কর্ম্মাধন এসব কি একদিনের জন্মও হতে পার্ত্তো? আর পাশ্চাত্যভাবের সঙ্গে ওর পার্থক্যই বা কোথার ? ইংরাজরাই কি সব সময় ঠিক জারগার আহ্লাদ বা হুঃথ প্রকাশ কর্ত্তে পারে ! তোমরা হয়ত বলবে তবুও একটু পরিমাণের তারতম্য আছে !' হয়ত আছে—কিন্তু সে ওইটুকুই —অর্থাৎ পরিমাণেরই ইতরবিশেষ—আসল জ্বিনিষের কিছু ভেদ নয়। কিংবা হয়ত তিনি ইটালীতে চলিয়া গেলেন অর্থাৎ দেই দেলের সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন—'সেই ধর্ম ও শিল্পের দেশ—ইউরোপে যার স্কুড়ি নেই—সাম্রাজ্যনির্মাণ ও ম্যাটসিনির দেশ—স্বাধীনতা, শিক্ষা ও ভাবের জননী।'

"কোনও দিন বা শিবাজী ও মারাঠাদিগের কথা এবং কেমন করিয়া তিনি এক বংসর সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রায়গড়ে প্রত্যাবৃত্ত হুইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা আরম্ভ হুইত, আর স্বামিজী বলিতেন, 'তাই আজ পর্যাম্ভ ভারতের রাজশক্তি সন্মাসীকে ভীতির চক্ষেদেখেন, পাছে গেরুয়া বসনের ভিতর হুইতে আবার একটা শিবাজী বাহির হুইয়া পড়ে।'

"কোন কোন সমরে 'আর্যাজাতি কাহারা ও কিরপ ?'—এই প্রশ্ন স্থামিজীর চিত্ত অধিকার করিয়া বসিত। তিনি বলিতেন, তাঁহারা মিশ্রজাতি, আর মন্নুজাতির বিভিন্ন প্রকার নম্নার মধ্যে সাদৃশ্য কতদূর তাহা দেখাইবার জন্ম বলিতেন, স্ইজারল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তাঁহার অনেক সময় মনে হইত চীনে রহিয়াছেন—এ ছই জাতির মধ্যে সাদৃশ্য এত নিকট। তাঁহার বিশ্বাস ছিল নরওয়েরও কতক কতক অংশ সম্বন্ধে ঐ কথা থাটে, তারপর বিভিন্ন দেশ ও তদ্দেশীয় অধিবাসী-দের মৌথিক আক্বতির সমালোচনা চলিতে লাগিল আর সেই হাঙ্গেরীয় পণ্ডিতের কথা উঠিল, যিনি তিব্বতকে হুনজাতির উৎপত্তিস্থল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে দার্জিলিংয়ের কবরস্থানে চিরনিদ্রায় নির্ণাত্ত আছেন! ইত্যাদি—

"কথনও কথনও স্বামিজী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের দ্বন্দের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইতেন, ভারতের ইতিহাস কেবলমাত্র এই ছুই জাতির সংঘর্ষের দৃশু; আর বলিতেন, ক্ষত্রিয়েরাই বারবার এদেশের লোকের শৃঞ্জানমোচনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। আবার বর্ত্তমান বাঙ্গালী কারন্থেরা বে প্রাক্মোর্য্য ক্ষত্রিয়জাতির বংশধর এ সম্বন্ধের তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এই বিশ্বাসের কতকগুলি চমংকার হেতুও তিনি প্রদর্শন করিতেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে তিনি ছইটি বিভিন্নম্থী সভ্যতার স্রোত বলিয়া চিত্রিত করিতেন—একটা চির-প্রচলিত রীতিপদ্ধতি এবং প্রাচীন আদর্শের গভীর থাতে ধীর সম্বর্পণ গতিতে প্রবাহিত এবং অপরটী ভাবোচ্ছাসে উদ্বেলিত, বিশ্বব্যাপী উদার দৃষ্টি লইয়া বৃগান্তরের লোইনিগড় ভগ্ন করিতে উন্থত এবং সামাজিক বিধানে প্রস্তরম্বত্ত পক্রে অপস্বত করিয়া তাহার স্থলে নৃতন ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্থম্মক। তিনি বলিতেন, এটি একটি ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির স্থাম্পন্ট ধারা বে রাম, রুক্ষ বা বৃদ্ধ সকলেই ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহই বাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, আর বাহ্মণের অ্সন্তরপ্রদানের জন্মই জাত্যভিমান চুর্ণ করিবার বিরাট ম্লার হত্তে 'ক্ষত্রিয়দিগের উদ্ভাবিত' বৌদ্ধর্মের অভ্যুদর !

"ধন্ত সে মুহূর্ত্ত যথন তিনি বৃদ্ধের কথা বলিতেন! কারণ অজ্ঞ বিদেশীর শ্রোতা হয়ত তাঁহার কোন একটা কথার তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী মনে করিয়া বলিয়া উঠিল, 'একি স্থামিজী, আমি জানিতাম না যে আপনি একজন বৌদ্ধ!' অমনি বৃদ্ধের নামে ভাবরাগোজ্জন মুথমণ্ডল প্রশ্নকর্তার দিকে ফিরাইয়া তিনি বলিতেন, 'ভদ্রে, আমি ভগবান বৃদ্ধের দাসাহদাস। তাঁহার সমতুলা এপর্যাস্ত কে হইয়াছে? তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর—নিজের জন্ত কথনও একটা কাজ করেন নি। বিশাল হৃদয়ের দ্বারা সমগ্র জ্বগৎকেই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। রাজপুত্র হইয়াও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—এত করুণা যে একটা ছাগশিশুর জন্ত নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত, এত প্রেম যে স্বামী বিবেকানন্দ

966

একটা ব্রাদ্রীর ক্ষানিবারণের জন্ম আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন
—চণ্ডালেরও আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে আশীর্কাদ করিয়াছিলেন,
আর বাল্যকালে তিনি এই অধমকে দর্শন দিয়া ক্রতার্থ করিয়াছিলেন !

"বৃদ্ধের সম্বন্ধে তিনি বেলুড় মঠে ও অক্তন্ত বহুবার এইরূপ বলিতেন। আর একবার তিনি আমাদিগকে অন্বাপালীর কাহিনী শুনাইয়াছিলেন— সেই স্থলরীপ্রধানা বারনারী যে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইয়াছিল, শুনিয়া আমার মনে পরিয়া গেল কবি রসেটার সেই কবিতা — যাহাতে মেরী মাগদেলীন নামক পতিতা নারী প্রভূ যীশুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠিতেছেন—

ওগো ছেড়ে দাও মোরে ! বঁধূর আনন ওই করে মোরে আকর্ষণ। ওই মোর হৃদয়-দেবতা कैष्डारत इत्रादत ! কেশপাশে তাঁর মুছাব চরণ, ধোয়াব নয়নজলে, আবেগ-কম্পিত অধরের ধারে— একবার শুধু পরশিব পদ। ওগো, আর কি এমন হবে ? আবার কি পাবো এমন করিয়া ধরিতে হৃদয়ে ব্যথিত চরণ হটী ? ওগো ছেড়ে দাও মোরে ! ওই প্রভু ডাকিছেন,

#### আলমোড়ায়

969

ওই তিনি চাহিছেন, ওই তিনি সোহাগ বাণীতে করেন আহ্বান মোরে! ওগৌ ছেড়ে দাও!

"কিন্তু কেবল জাতীয় ভাব লইয়াই যে তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিত তাহা নহে। মাঝে মাঝে এক একদিন হয়ত অনেকক্ষণ ধরিয়া ভক্তি সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা হইত—যে ভক্তিতে ভক্ত ও ভক্তের দেবতার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না, যে ভক্তি রায় রামানন্দের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল —মাহাকে কবির ভাষায় বলা যায়—

'চারিচক্ষে হইল মিল। ছটা প্রাণ এক হয়ে গেল।
আর মনে নাই কে পুরুষ, কেবা নারী,—তিনি কিংবা আমি।
শুধু এই জানি, ছটা ছিল যাহা, প্রেমের পরশে এক হয়ে গেল।'\*
"আর একদিন প্রাতঃকালে তুষারমোলী হিমশিধরের উপর উষার
অলজকরাগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিরা স্বামিজী বলিলেন, 'এই
দেখ শিব উমা। ঐ উন্নত ধবলগিরি শুল্রকান্তি মহাদেবের উরঃস্থল, আর
ওই হেমছটো আনন্দমন্ত্রী জগজ্জননীর ভূবনমোহিনী গোরবিভা।'
প্রস্কুতই এ সময়ে তাঁহার মনে এই ধারণাই বিশেষ করিয়া প্রবল হইয়াছিল
যে জগতের ঈশ্বর জগতের বাহিরেও নহেন, ভিতরেও নহেন, বা এ জগৎ
তাঁহার প্রতিবিশ্ব নহে, তিনিই শ্বয়ং এই জীব-জগতাআক বিশ্ববন্ধাও।

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল,
অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল
না সে য়মণ না হাম য়মণী
ছঁহ মন মনোভাব গেশল জানি।
্রীতিভন্তচরিতামূত—মধ্যলীলা, ৮ম পরিছেছ

966

# স্বামী বিবেকানন্দ

"সারা গ্রীম্মকালটা তিনি মাঝে মাঝে প্রায়ই আমাদের নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভারতের পৌরাণিক কাহিনী সকল বর্ণনা করিতেন, সে সকল কাহিনী আমাদের দেশের ছেলেভুলান গল্পের মত নহে, বরং অনেকটা প্রাচীন গ্রীসের শৌর্য্যক্ষারী উপকথার মত। ইহার মধ্যে শুকদেবের আখ্যানই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল। সন্ধ্যার ধূদর ছায়ায় আলমোড়ার দিগন্তপ্রসারী রুক্ত শৈলমালার পরপারে শঙ্করগিরির উপর চাহিয়া চাহিয়া আমরা প্রথম এই গল্প শুনি। সে যে কি মধুর লাগিয়াছিল!

**"**জননী-জঠর হইতে নির্গত হইলে জননীর মৃত্যু ঘটিবে ইহঁ। জানিতে পারিয়া আদর্শ পরমহংস মহাজ্ঞানী মহাত্মা শুক পঞ্চনশ বর্ষ গর্ভবাস-ক্রেশ সহু করিতে লাগিলেন। তথন তাঁহার পিতা ব্যাসদেব জগজ্জননী উমার শরণাপল্ল হইয়া বলিলেন, 'মাগো, তুই যদি ওর মায়ার আবরণ ছিন্ন করতে ক্ষান্ত না হদ, তা হলে যে ও ভূমিষ্ঠ হবে না।' তথন মহামায়া এক মৃহুর্ত্তের জন্ত শুকদেবকে মায়ায় মৃগ্ধ করিলেন—সেই শুভক্ষণে ভগবান শুকদেব ভূমিষ্ঠ হইলেন। বোড়শবর্ষের শিশু পিতামাতা काशांकि किनित्वन ना । जन्मश्रहणभाव नश्राम्ह वत्रावत य मिटक छ्रे চক্ষু যাইতে লাগিল সেই দিকেই চলিলেন; পিতা ব্যাসদেব পশ্চাতে। অবশেষে এক গিরিশঙ্কটের, নিকট উপস্থিত হইয়া শুকের দেহ যেন বায়ুতে মিশিয়া গেল—পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চূতে লয় পাইল। পিতা ব্যাদ 'হা পুত্র' 'হা পুত্র' রবে রোদন করিতে লাগিলেন—কিন্ত কোণাও কিছু নাই, শুধু সেই রব পর্বতগাত্তে প্রতিহত হইয়া প্রণবধ্বনির সৃষ্টি করিতে লাগিল। তথন শুকদেব পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করিলেন এবং পিতার নিকট আগমন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। পিতা দেখিলেন পুত্র পূর্ণজ্ঞানী, তাহাকে শিখাইবার মত কিছুই আর তাঁহার নিকট "তথন তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ম রাজার প্রধান মন্ত্রী এক অপরূপদ্যতিসম্পন্ন মোহিনী স্ত্রী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সন্মুখে উপস্থিত হইলে—সে রূপ দেখিয়া সভাস্থ সকলেরই চিন্তবিকার উপস্থিত হইল—কিন্তু মহাযোগী গুকদেব নির্ব্বিকার। তথন মন্ত্রিবর রাজা জনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজন্, যদি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কেহ থাকেন, তবে ইনিই সেই মহাত্মা।'

"शुकरामरत महास अधिक किছू झानिए भात्रा यात्र ना। उत्त जिनि य आप्तर्भ भावत्र ठाशां आत्र मर्ल्य नाहे। जिनिहे मिकिमानम्म मागरतत अयुक्ताति এक अञ्चलि भान कित्रप्राहित्तन। भाव महामानम्म मागरतत अखिल श्रीक्षित कित्रप्रा चामिकी विनादन, 'अधिकाश्म माधू थे मागरतत उठे। जिघाकस्ति माळ खेवन कित्रप्राहे हेशलां इहेर्ड श्रीन करतन। किह किह श्री पूत्र हहेर्ड पर्मन माळ कित्रप्र भान, आत म्लेन कित्रपात स्माण आत्र केम लाक्त्र हत्र,—क्वल अकमाळ श्रीकरानवे थे मम्ब्राति भान कित्रप्र मार्थ हहेग्री- हित्तन।

"বাস্তবিক শুকদেবই স্বামিঞ্চীর চক্ষে সাধুত্বের আদর্শ বিগ্রহ ছিলেন।

# স্বামী বিবেকানন্দ

990

বে বন্ধজ্ঞানে ঐথিক জীবন ও জগংটা বালকের থেলার স্থায় তুছে বোধ হয় সেই ব্রন্ধজ্ঞানলাভ যদি কাহারও হইরা থাকে তবে শুকদেবই তাহার উপমাস্থল। বহুদিন পরে আমরা শুনিয়ছিলাম শ্রীরামক্ষণদেব নাকি তাঁহাকে 'এই আমার শুক' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আর যে গভীর আনন্দামুভূতি-জনিত দৃষ্টির সহিত তিনি ভাগবত ও শুকদেবের মাহাত্মা-বর্ণনাকরে উক্ত 'অহং বেদ্মি, শুকো বেন্তি, ব্যাসো বেন্তি ন বেন্তি বা' এই শিববাক্য আরুত্তি করিতেন, তাহা আমি জীবনে কথনও ভূলিব না।

"আলমোড়ার আর একদিন তিনি বন্দদেশে প্রাচীন হিন্দু রীতিনীতির উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম তরঙ্গসংঘাতে যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদের বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। নাইনিতালে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিনি বাহা বিলয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন আবার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগরের বিষয়ে বলিলেন, 'আমার সমবয়য় এমন একজন লোকও উত্তরভারতে নাই বাহার উপর ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগরের প্রভাব ব্যাপ্ত না হইয়াছে।' এই সকল মহাআ যে শ্রীরামক্রঞ্দেবের জন্মন্থানের কয়েক ক্রোশের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা অরণ ক্রিয়া তিনি বড়ই আননদ অনুভব করিতেন।

"বিভাদাগর মহাশয়কে আমাদিগের নিকট পরিচিত করিয়া স্বামিজী বলিলেন, এই মহাবীরই এদেশে বিধবা-বিবাহ-প্রচলন ও বছ-বিবাহ-নিবারণের জন্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সেই একটি দিনের গল্প বলিতে তিনি বড় ভালবাদিতেন, যে দিন বিভাদাগর মহাশয় বিলাতী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যাইবেন কিনা এই চিন্তা করিতে করিতে গৃহগমনকালে হঠাৎ

पिथिलन, छाँशत आर्ग आर्ग এकজन यूनकलियत स्मानन निम्हिन अत हाल हिन्सी हिन्सी नम्म कित्रिएहिन, अमन ममस्य अक वालि प्रोणारेश आमिया छाँशांक विनन, 'हक्ष्त, आन्मात चरत आखन नानियाहि, भीष आस्म' किन्छ उर्ध्वयण स्मान मस्माम्यत भूर्सनिव किन्यां भित्रवर्तन हरेन मां, जिनि ठिक मिरे अकरे नियानी हाल हिन्छ नानिएन । रेशांक मश्चामां विश्वय-मिर्श्रिक हांकना श्वकाम कित्रण स्मानन-भूष्म क्वांस हक्ष्म त्रक्तर्य कित्रयां किश्चा वारेएहि विन्या कि आमि आमात वान-निजामस्य हरेन के वालिन ?' अरे कथा किन्यांमां विश्वामान्त महान्यत मस्य रहेन के वालिन कथारे ठिक वर्ष, अवर जनवि जिनि विनाजी भित्रिष्टामत भित्रवर्ष्ट मनाजन युकि हामत्रक वरान त्राथारे कर्जवा स्वित किरियान।

"আর একটি চিত্র আমাদের বড় মনে লাগিত—বিভাসাগরজননী বালিকা বিধবাগণের ছঃথে বিগলিত হইরা জিজাসা করিতেছেন—উহাদের বিবাহ প্রদান সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন বিধান আছে কিনা, আর বিভাসাগর একমাস দ্বার বদ্ধ করিয়া ক্রমাগত শাস্ত্র দ্বাটিয়া দাঁটিয়া অবশেষে আসিয়া বলিলেন, 'না, শাস্ত্র উহার বিরোধী নহেন' এবং তারপর বড় বড় পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে ঐ মতের অপক্ষে স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তারপর দেশীয় রাজাদিগের চক্রাস্তে উক্তপণ্ডিতগণ ঐ মত প্রত্যাহার করিলে যথন তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার যোগাড় হইল, তথন কেমন করিয়া গতর্ণমেন্টের সাহায্যে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধিত করিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া স্বামিজী বলিতেন, তবে উহা যে তেমন ভাবে প্রচলিত হইল না তাহার কারণ সামাজ্যিক নহে, আর্থিক অসচ্ছলতা।

"যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নৈতিক বলে সমাজ হইতে বছবিবাহ দ্র করিতে সমর্থ হইরাছিলেন তাঁহার যে আধ্যাত্মিক শক্তি কতথানি ছিল তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। আবার যথন শুনি, ১৮৬৪ সালের ভীষণ ছতিক্ষে প্রায় দেড় লক্ষ নরনারীকে কুধার জালায় মৃত্যুম্থে পতিত হইতে দেখিরা এই মহাআই বিষম আক্ষেপে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'আর ভগবান মানিতে বাধ্য নই, আজ হইতে আমি নাস্তিক' তখন বাহিরের তুচ্ছ মতবাদের উপর ভারতীয়গণের যে কিরপ অনাস্থা তাহা স্মরণ করিয়া আমরা বিশ্বয়ে অভিভৃত হই।

"বাঙ্গালাদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্ম যে সকল মহাত্মা আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে স্থামিজী উক্ত ব্যক্তির সহিত আর এক মহদাশর ব্যক্তির নামোল্লেথ করিতেন। ইনি সেই নাস্তিক বৃদ্ধ স্কট্ল্যাণ্ডবাসী ডেভিড হেয়ার—কলিকাতার পাদ্রীগণ বাহাকে গির্জ্জাল্থান্থবাসী ডেভিড হেয়ার—কলিকাতার পাদ্রীগণ বাহাকে গির্জ্জাল্থান্থবাসী ডেভিড হেয়ার কলিকাতার পাদ্রীগণ বাহাকে গির্জ্জাল্থান্থবাস্থান্থক করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইনি এক পুরাতন ছাত্রের ওলাউঠা হইলে তাহার শুশ্রাবা করিতে গিয়া মারা বান। প্রীষ্টান ধর্মবাজকগণ তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্পাদনে বিম্থ হিইলে তাহারই আশ্রিত ও পালিত শত শত ছাত্র আসিয়া তাহার মৃতদেহের সংকার করে এবং তদবিধ সেই স্থান এদেশের লোকের নিকট পবিত্র তীর্থক্ষেত্র-রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। এখন সেই স্থান কলিকাতার শিক্ষাকেন্দ্র কলেজ স্কোয়ারে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত স্কুল বিশ্ববিত্যালয়ের অনতিদূরে সগোরবে বিরাজ করিতেছে।

"যে সময়ের কথা হইতেছিল তথন এদেশে খৃষ্টান মিশনরীগণের খুব প্রাফ্রভাব। স্থতরাং আমরা এই প্রসঙ্গে স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে কথনও প্রভাবিত হইয়াছিলেন কিনা। আমরা যে সাহস করিয়া ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহাতে স্বামিজী একটু আমোদ বোধ করিলেন, তারপর গৌরবের সহিত বলিলেন, 'আমার খৃষ্টান পাদ্রীদিগের সংস্পর্শে আসা মানে শুধু একজনের সংস্পর্শে আসা। তিনি ছিলেন
আমার পুরাতন শিক্ষক মিঃ হেষ্টা।' এই কোপনস্বভাব বৃদ্ধের প্রয়োজন
অতি সার্মান্ত ছিল এবং তাঁহার গৃহে ছাত্রদিগের অবাধে যাতায়াত চলিত।
এ অধিকার তিনি নিজেই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি
স্বামিজীকে প্রথম রামক্রকদেবকে দর্শন করিতে যাইবার জন্ত বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভারতবাসের শেষ সময়ে প্রায় বলিতেন, 'হাঁ বৎস,
তোমরাই ঠিক ব্রিয়াছ—তোমরাই ঠিক ব্রিয়াছ—সব ভগবান, এ
কথাই সত্য।' স্বামিজী বলিতেন, 'তাঁহার কথা বলিতে আমি গৌরব
অম্বত্ব করি, কিন্তু তাই বলিয়া মনেও করিও না তিনি আমাকে প্রীষ্টানী.
ভাবে একট্ও ভাবিত করিতে পারিয়াছিলেন'।

"আবার অন্যান্ত বিষয়ে অনেক কৌতুককর গল্পও তাঁহার নিকট শুনিতে পাওয়া যাইত। যেমন একবার আমেরিকার এক সহরে তিনি বাসা লইয়াছিলেন, সেখানে তাঁহাকে প্রতাহ স্বহস্তে নিজের খান্ত পাক করিতে হইত, আর সেই সময়ে এক অভিনেত্রী (সে বড় টকীভাঞা খাইতে ভালবাসিত), আর একটা স্ত্রীলোক ও একটা পুরুষের সহিত তাঁহার দেখা হইত। ইহারা ছই স্বামী-স্ত্রী—ভূত দেখাইয়া জীবিকাঅর্জ্জন করা ইহাদের ব্যবসায় ছিল। স্বামিন্ধী একদিন যখন ঐ ব্যক্তিকে ব্রাইয়া বলিতেছিলেন, 'দেখ, এরপভাবে লোককে ঠকান বড় অন্তার, তুমি ও-ব্যবসায় ছাড়িয়া দাও' তথন তাহার স্ত্রী আসিয়া বলিল, 'ঠক বলিয়াছেন মহাশয়, আমিও ওকে ঐ কথা বলি; কারণ ওতে লাভ কি, উনি দেখান ভূত—আর পয়সা পেটেন মিসেস্ উইলিয়ামস্—এতে লাভ কি?'

"আর একবার, স্বামিজী গল্প করিতেন, একজন শিক্ষিত যুবক

ইঞ্জিনিয়ার তাহার মৃত মাতার আত্মা দেখিতে চাহিলে উক্ত স্থলকায় মিদেস্ উইলিয়ামস্ একটা পরদার আড়াল হইতে দেখা দেন। এথন ও-লোকটার মা ছিলেন খুব রোগা। কাব্ছেই যুবক আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, 'আহা মাগো? প্রেতলোকে গিয়া তুমি কি মোটাই হয়েছ ?' স্বামিজী বলিভেন, 'এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মনে বড় कष्ठे इहेन, जिनि जर्थन मारे यूवकिंगिक जाकिया विनान—एमथ, এकिंग গল্প বলি শোন। এক রাশিয়ান, চিত্রকর এক চাষার মৃত পিতার চিত্র আঁকিবার ভার পাইয়াছিল। পিতার আকৃতি কিরুপ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে চাষা বনিয়াছিল, আ: হা, বলেইছি ত তাঁর নাকের ওপর একটা আঁচিল ছিল। কাঙ্গেই চিত্রকর একটা বৃদ্ধ চাষার মূর্ত্তি আঁকিয়া ভাহার নাকের উপর প্রকাণ্ড এক আঁচিল বসাইয়া সেই চাষাকে গিয়া বলিল যে ছবি প্রস্তুত, সে যেন একবার নিজে আসিয়া দেখিয়া যায়। চাষা আসিয়া ছবির সন্মথে দাঁড়াইয়াই ভাবে গদগদ হইয়া বলিল—'বাবা। বাবা! যেদিন ভোমায় শেষ দেখা দেখি তারপর থেকে ভূমি কতই ষে वम्रत्न (शर्ष्टा !' এই গল্প वनात পর সেই ইঞ্জিনিয়ার ছোকরা আর স্বামিজীর সহিত বাক্যালাপ করিত না। ইহাতে বুঝা যায় অন্ততঃ গল্পটার সাদুখ্য বুঝিবার মত বুদ্ধি তাহার ছিল।

">ই জুন বহস্পতিবার দিন প্রাতঃকালে ক্লঞ্চ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়।
স্থামিজীর ( এবং তিনি যে হিন্দু শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন
তাহার) এই একটি বিশেষও ছিল যে তিনিএকদিন একটা ভাব গ্রহণ করিয়া
দিব্য একটি ছবি মনের সামনে ফুটাইয়া তুলিলেন, বেশ আনন্দ পাওয়া
গেল, আবার পরদিন হয়ত তাহাকে নির্দ্দমভাবে বিশ্লেষণ ও ছিয়ভিয়
করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। এদেশের অস্তান্ত লোকের স্তায় তাঁহারও

বিশ্বাস ছিল যে, কোন একটা ভাব আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া যদি ঠিক বলিয়া প্রমাণ হয় ও তাহার সহিত অন্ত বিষয়ের সামঞ্জন্ত থাকে তাহা হইলে উহার বাস্তব সত্যতা লইয়া মারামারি করিবার কোন প্রয়োজন নাই, এই ভাবে দেখিতে তিনি প্রাথম তাঁহার গুরু শ্রীরামক্রফদেবের নিকট শিক্ষা করেন। একবার নাকি তিনি তাঁহার নিকট কোন পৌরাণিক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে পরমহংসদেব বলেন, 'কি! যাদের প্রাণ থেকে এই সব ভাব বেরিয়েছে তারা যে তাই ছিল তা ব্রুতে পারিস না?'

"সাধারণ ভাবে খৃষ্টের স্থায় ক্রফের অন্তিত্ব সম্বন্ধেও স্থামিজী সন্দেহ প্রকাশ করিতেন। বলিতেন, ধর্মশিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র বৃদ্ধ ও মহম্মদেরই 'শক্র মিত্র' ছিল, অর্থাৎ তাঁহাদের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ অকাট্য। আর সব যেন ছায়ায় বেরা—বিশেষতঃ শ্রীক্রফ। কবি, দার্শনিক, যোদ্ধা, রাখাল, রাজা সব একত্রিত হয়ে গীতাহত্তে এক অপূর্ব্ব চরিত্রের স্পষ্ট হয়েছে—তাঁরই নাম শ্রীক্রফ। 'কিন্তু এখন ক্রফেই সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূর্ব'—এই বলিয়া তিনি কুকক্ষেত্র যুদ্ধের সেই অন্তৃত্ত চিত্র আমাদের মানসনেত্রের সত্মুথে ধরিলেন—সার্থি ক্রফ রথবাহী অশ্বগণকে সংযত করিবার জন্ত রশ্মি আকর্ষণ করিয়া সমর-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, তারপর অর্জ্ক্নকে বিষাদমগ্র দেখিয়া গীতার গভীর তন্ত্ব বুঝাইতেছেন।

- "\* \* \* শামিজী আর একটা কথা বলিতে বড় ভালবাসিতেন। সেটা এই —গীতিকাব্যে বিরহ, পূর্বরাগাদি যতপ্রকার ভাবসমাবেশ সম্ভব, ক্লফ্ট-উপাসকেরা তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই।
- "> ই জুন বৈকালে আলমোড়ায় শেষ কথাবার্ত্তা হয়—সেদিন তিনি শ্রীরামক্বঞ্চদেবের পীড়ার বিষয় বলিয়াছিলেন। কেমন করিয়া

#### স্বামী বিবেকানন্দ

996 -

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ভাঁহার পীড়াকে সাংঘাতিক ও সংক্রামক বলায় শিশুদিগের সকলের ভাবনা হইয়াছিল এবং সেই ভাবনা দূর করিবার জন্ত স্থামিজী ঐ কথা শুনিবামাত্র স্বহস্তে পরমহংসদেবের ভূক্তাবশিষ্ট ক্ষতনিঃস্ত পূঁজাদিমিশ্রিত স্থারির পায়ের নিঃশেষে চূম্ক দিয়া পান করিয়াছিলেন, এই সব কথা হইয়াছিল।"

এই সকল গল্প-গুজবের মধ্যেও সময়ে সময়ে মনুযা-জীবনের ছবিবদহ কষ্টের কথা স্বরণ করিয়া স্বামিন্ধী অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন এবং হঠাৎ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাইতেন। নির্জ্জনতার আকাজ্ঞায় প্রাণ অধীর হইয়া উঠাতে ২৫শে মে তারিথে তিনি বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া কয়েক দিনের জন্ম একাকী আলমোড়া হইতে কিছু দূরে সীয়াদেবী নামক এক নির্জন অরণ্যপ্রদেশে প্রত্যহ ১০৷১২ ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় তাঁবুতে ফিরিয়া আদিতেন। কিন্তু তথনও লোকের ভিড় থাকাতে তাঁহার ভাব ভঙ্গ হইয়া যাইতে লাগিল। স্থতরাং তিনি দিনকয়েকের জন্ম মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারকে সঙ্গে লইয়া মঠের জন্ত স্থানাদি অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্তে আলমোড়া হইতে কিছু দূরে এক নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গেলেন। এই সময়টা তাঁহার মনে আবার পূর্বকার স্থায় স্বল্লাহারী, শীতাতপদহিষ্ণু, निर्ज्जनচात्री मन्नामीत जीवन यांशन कतिवात रेष्ट्रा हरेबाहिल। ८२ जून, রবিবার, সন্ধ্যাকালে উক্ত নির্জ্জনবাস হইতে আলমোড়ায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ছইটা নিদারুণ শোক-সংবাদ প্রাপ্ত হন-একটি, পরমহংদ পওহারী বাবার দেহত্যাগ, অপরট, তাঁহার প্রিয় শিশ্য গুড্উইন সাহেবের পরলোকগমন। পওহারী বাবাকে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাদিতেন তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন, স্থতরাং উক্ত মহাত্মার তিরোভাব যে তাঁহার নিকট কষ্টকর হইবে তাহাতে আর

विष्ठि कि ? जिनि विनिष्ठन, त्रामकुक्षामत्वत्र श्रवहे श्रवहाती वावात স্থান; কিন্তু গুড্ উইনের মৃত্যুতে স্বামিন্সী বিশেষ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে গুড্উইন আলমোড়ায় ছিলেন। সেখান হইতে তিনি মাল্রাজে গমন করিয়া 'মাল্রাজ মেল' নামক সংবাদপত্তের অফিসে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে রক্তাভিদার রোগে আক্রান্ত হইয়া উতকামন্দ গমন করেন এবং দেইথানেই ২রা জুন তাঁহার मुजा रत्र। এই শোক-সংবাদ প্রথম দিন কেহ স্বামিজীকে জানাইতে সাহদ করে নাই। দ্বিতীয় দিন মিদেদ্ বুলের বাংলাতে এই সংবাদ ধীরে ধীরে তাঁহাকে প্রদন্ত হইলে তিনি অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত উহার আঘাত गश कतिराव ; किन्छ दिमीपिन जात थे छात्न शांकित्छ शांतिरान ना। একদিন বলিলেন, শ্রীরামক্রঞ্চ বাহিরে ভক্তিময় হইলেও ভিতরে প্রকৃত জ্ঞানময় ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ বাহিরে জ্ঞানের ভাব থাকিলেও ভিতরটা বড়ই কোমলতাপূর্ণ। গুড় উইনের মৃত্যুতে তিনি যে কিরপ ব্যথিত ইইয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়।

করেক ঘণ্টা অতীত হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমার একটা মস্ত হর্বলেতা হয়েছে—গুড্উইনের মৃর্তিথানা কেবলি মনের ভিতর জাগছে। এটা ত ভাল নয়—মাহুষের পক্ষে মাছ বা কুকুরের স্বভাব ছাড়তে না পারা যেমন অগৌরব, স্মৃতির দাস হওয়াও তেমনি। মাহুষকে এ ভ্রান্তির মোহ কাটিয়ে উঠতে হবে, বুঝতে হবে মৃতেরাও ঠিক আগেকার মত আমাদের আশে পাশে আছে, কোথাও বায় নি। তারা যে নেই, তাদের সঙ্গে যে বিছেদ হয়েছে এইটে ভাবাই ভূল—এইটেই কয়না।" তারপর বলিলেন, "কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাতে এই জগভাপার পরিচালিত হইতেছে এটা মনে করাই আহাম্মকি। তা যদি হত

তা হলে গুড় উইনকে হত্যা করার জন্ম এরকম ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করে তাকে নিহত করাই উচিত হত না কি? বল দিকিন, গুড় উইন বেঁচে থাকলে কত কাজ কর্ত্তে পারত!"

এই সময়ে একদিন তাঁহার শিঘাগণের মধ্যে একজন গুড় উইন সাহেবের মৃত্যুতে একটি বিলাপ-সঙ্গীত লিথিয়াছিলেন, কিন্তু সামিজী দেইটি সংশোধন করিতে গিয়া তাহার আতোপান্ত পরিবর্ত্তন করিয়া 'সে শান্তিতে থাকুক' (Requiescat in Peace) শীৰ্ষক একটি কুদ্র ইংরাজী পভা রচনা করিয়া গুড্উইনের শোকসভপ্তা জননীর নিকট তাঁহার পুত্রের স্বভিচিহ্নস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। গুড-উইনের সম্বন্ধে তিনি আরও লিথিয়াছিলেন —"গুড উইনের ঋণ ज्ञ अविदासनीय। जात यांशात्रा मत्न करत्रन जामात्र कान हिला দারা তাঁহারা উপক্বত হইয়াছেন, তাঁহাদের জ্বানা উচিত যে তাঁহার প্রত্যেক কথাটি শ্রীমান গুড় উইনেরই স্বার্থলেশহীন অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকাশিত হইতে পারিরাছে। তাহার মৃত্যুতে আমি এমন একজন অকপট বন্ধু, ভক্তিমানু শিয়া ও অভ্নত কন্মীকে হারাইয়াছি, যে জানিত না ক্লান্তি কাহাকে বলে। পরার্থে যাহারা জীবনধারণ করেন এরপ লোক জগতে অতি অন্ন। সেই অতাল্ল সংখ্যারও আর একটি হ্রাস পাইল।"

ইহার পর হইতে লোকের সঙ্গ স্বামিজীর নিকট ছ:সহ বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি এস্থান ত্যাগ করিবার জন্ম অধীর হইরা উঠিলেন। এই সমরে একটি ঘটনা ঘটে, যাহা এখানে উল্লেখ করা আবশুক। কিছুদিন পূর্ব হইতে স্বামিজীর ভাব অবলম্বনে ও তাঁহার মাজ্রাজী শিশ্বগণের অর্থসাহায্যে রাজান্ আয়ার নামক একজন শক্তিশালী মাজ্রাজী যুবক লেখকের সম্পাদকতায় প্রবৃদ্ধ ভারত নামক

#### আলমোডায়

992

একথানি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু সম্পাদকের পরলোক-প্রাপ্তিতে কাগল্পানি উঠিয়া গিয়াছিল।
স্বামিজী ইহাতে একটু ছঃখ অনুভব করেন, কারণ তিনি এই কাগলখানিকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার বরাবর ইচ্ছা ছিল তাঁহার গুরুত্রাতা
ও শিয়্তগণের ঘারা ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কতকগুলি শিক্ষাপ্রদ
সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এমন কি একথানি দৈনিক পত্র
পরিচালন করিবার সম্বন্ধও বছদিন হইতে তাঁহার মাথায় ছিল, কিন্তু
ভাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। একনে মিঃ সেভিয়ার ঐ কাগল্পানি
প্নরায় চালাইবার জন্ত আবশুকান্থবায়ী ব্যয়ভার বহন করিতে রাজী
হইলেন। স্থির হইল, স্বর্জপানন্দের সম্পাদকত্বে ঐ কাগল্পানি
অনতিবিল্পে আল্মোড়া হইতে প্রকাশিত হইবে এবং সেভিয়ার সাহেব
ভাহার কার্যাধাক্ষ হইবেন। এই বন্দোবন্তে স্বামিজী আনন্দিত হইয়া
১>ই জুন ভারিথে কান্মীর বাত্রা করিলেন।

THE STREET STREET, STR

# কাশ্মীরে

১২ই জুন (১৮৯৮) স্বামিজী স্বদলে ভীমতালে বিশ্রাম করিয়া রাওলপিণ্ডি অভিম্থে অগ্রসর হইলেন। পঞ্জাবে উপনীত হওয়ার সক্ষে সঙ্গেই তিনি শিথ গুরুদিগের ভাবে অন্প্রাণিত হইয়া উঠিলেন। ক্রিশিদিগের অতুল বীরত্ব ও সমরনাদ 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে', তাঁহাদিগের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ সাহেব এবং শিথগুরুদিগের অসাধারণ ত্যাগ ও মহত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তাঁহারা বেদান্তের শ্রেষ্ঠভাবগুলি

<sup>\*</sup> ভিনিনী নিবেদিত। লিথিয়াছেন :—'পিঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াই আমরা 
শুরুদেবের যথেশপ্রেমের গভীরতম পরিচর প্রাপ্ত ইইরাছিলাম। যদি কেহ তাঁহাকে 
মে সময়ে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ধারণা করিয়া বদিতেন যে, যামিজী এই 
প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি উহার দহিত আপনাকে এত অছেদ করিয়া 
কেলিয়াছিলেন। মনে হইত যেন তিনি ঐ দেশের লোকের দহিত বহু প্রেম ও ভল্তিব 
কানে আবদ্ধ ছিলেন; যেন তিনি উহাদের নিকট পাইয়াছেনও অনেক, এবং 
দিয়াছেনও অনেক। কারণ তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক ছিলেন যাঁহারা পূর্ণ 
বিখাদের সহিত বলিতেন যে, তাঁহাতে তাঁহারা গুরু নানক ও গুরুগোবিন্দের (অর্থাৎ 
তাঁহাদের প্রথম ও শেষ গুরুর) অপূর্কে সংমিশ্রণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে 
বাঁহারা সর্কাপেকা সন্দেহপ্রবেশ, তাঁহারা পর্বান্ত তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। আর 
বাদি তাঁহার। তাঁহার আশ্রিত ও অন্তরঙ্গশ্রেণী মুক্ত ইউরোপীর শিক্তপন সম্বন্ধে তাঁহার 
ক্ষিতি একমত হইতে বা তাঁহার স্থায় উচ্ছুদিত সহামুভূতি প্রকাশ করিতে না পারিতেন, 
তাহা হইলে তিনি এই উদ্ধামহাদ্য লোকগুলিকে তাহাদের মতের অপরিবর্ত্তন এবং 
অট্ট কঠোরতার জন্ত যেন আরপ্ত অধিক ভালবাদিতেন।"

সাধারণের মধ্যে এরপভাবে প্রচার করিয়াছেন যে, আজও পর্যাস্ত ক্ষককক্সার চরকা হইতে 'সোহহম্' 'সোহহম্' শক্ষ নির্গত হয়। পরে সেকন্দরশাহের পঞ্জাব আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ও বৌদ্ধ-সাম্রাজ্যের অভ্যাদর প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা করিলেন এবং গান্ধারের ভাম্বর শিল্পের সৌন্দর্যা ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, ইউরোপীয় সাহেবেরা আবার বলে যে আমরা নাকি গ্রীকদের নিকট হইতে শিল্পকলা শিক্ষা করিয়াছি!

রাওলপিণ্ডি হইতে সকলে টঙ্গা করিয়া মরিতে পৌছিলেন;
এথানে তিন দিন থাকিয়া কতক টঙ্গা ও কতক নৌকা সাহায্যে ২২শে
জুন শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেন। পথে কোহালা হইতে বারামুল্লা
পর্য্যস্ত তিনি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অধঃপতন ও ধর্ম্মের নামে বামাচারাদি
অমুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা ও অমুযোগ করিলেন।

পথের দৃশু অতি রমণীয়! কোথাও রুষক আপন মনে গাহিরা চলিয়াছে, কোথাও সাধুসন্মাদীরা আঁকাবাঁকা পথ দিয়া দেবমন্দিরাভিন্ম্থে অগ্রসর ইইতেছেন। পর্বত-সাত্মদেশে শত শত আইরিস্ পূষ্প ফুটিয়াছে। মধ্যে শ্রামল উপত্যকা ও শশুক্ষেত্র, চতুর্দিকে তুষারাহত শুলুণীর্ষ পর্বতমালা। কাশ্মীরের শৈলগাত্রক্ষোদিত প্রাচীন কাহিনী, ধ্বংসস্ত্রপ ও অসরল গিরিসস্কটসমূহ স্বামিজীর স্থৃতিপথে উদিত ইইল।

তিনি যেথানে বাইতেন সেথানকার ভাব গ্রহণ এবং রীতিনীতির ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেন। কাশীরে পৌছিয়াও কাশীরিদের সামাবার হইতে চা পান ও তাহাদের চাট্নি, মোরববা প্রভৃতি থাইতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে চাকর না আনাতে নিজেকেই

আহারাদির তত্ত্বাবধান ও সকলের স্থবিধা অস্থবিধার প্রতি দৃষ্টি রাথিতে ছইল। এ সকল কাজ চিরদিনই তিনি আগ্রহ সহকারে করিতেন। বারামুল্লায় পৌছিয়া তিনডোঞ্চা বিশিষ্ট একটি হাউসবোট ভাড়া করিলেন এবং তৃতীয় দিবসে শ্রীনগরে পৌছিলেন। পরদিবদ বিতস্তা নদীর ধারে ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে নৌকা বাঁধিয়া সম্বীদিগকে नहेशा मार्कत मर्या श्रादम कतितन धवः क्राय धकिए थामारत शिश উপস্থিত হইলেন। এথানে একটা স্থত্তী বর্ষীয়সী মুসলমান রমণী চরকায় পশম কাটিতেছিলেন এবং তাঁহার নিকটে তাঁহার হুই পুত্রবধূ ও তাহাদের ছেলেমেরেরা তাঁহার কাজে সাহায্য করিতেছিল ও খেলা করিতেছিল। স্বামিজী সঙ্গীদিগের নিকট ইহাদের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে গত বৎসর তিনি তৃষ্ণার্ত্ত ইইয়া ইহাদের নিকট একটু জল চাহিয়াছিলেন এবং জলপান করিয়া যথন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কোন্ ধর্মাবলম্বী ?" তথন উক্ত বর্ষীয়দী স্ত্রীলোক গর্ব্বোচ্ছুদিত কণ্ঠে উত্তর করিয়া-ছিলেন, "ধন্ত থোদা, থোদার অনুগ্রহে আমি মুসলমানী।" এবারও এই ধর্মনিষ্ঠ পরিবার স্বামিজী ও তাঁহার বন্ধুদিগকে বথেষ্ট থাতির कतिर्वन ।

২২শে জুন হইতে ২৫শে জুলাই পর্যান্ত ডোঙ্গায় ডোঙ্গায় প্রীনগরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ হইতে লাগিল। স্থামিজীর মৃথের বিশ্রাম নাই—গল্প উপদেশাদি সমভাবে চলিতেছে। কাশ্মীরে কত ধর্ম-বিপর্যায় ঘটিয়াছে; অশোক হইতে কনিজের আমল পর্যান্ত বৌদ্ধর্মের কত উন্নতি, অবনতি ও ক্রমবিভৃতি হইয়াছে, শৈবোপাসনার ইতিহাস, বৌদ্ধর্মের নীতি প্রভৃতি নানা বিষয় বিবৃত করিতে লাগিলেন। একদিন দিখিজয়ী চেঙ্গীস খার রাজ্যজয় সম্বন্ধে বলিলেন যে, তিনি নীচ্ লোকের ভ্রায়্থ পরপীড়ক বা রাজ্যলিঞ্গু ছিলেন না, নেপলেয় ও

সেকলর বাদসাহের সহিত একাসনে স্থান পাইবার যোগ্য—জগতে বৈষম্যের মধ্যে সাম্যস্থাপন ইহারও লক্ষ্য ছিল। আবার বলিলেন, হয়ত একই আত্মা ঘূরিয়া ফিরিয়া এই তিন বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ভক্তি, ধ্যান, প্লেটোর দর্শন, লীলাবাদ, টমাস এ কেম্পিস, তুলসীদাস, পরমহংসদেব ইত্যাদি অনেক বিষয়েরই আলোচনা হইল। গীতা সম্বন্ধে বলিলেন, সেই অভ্তুত কাব্য—যাহাতে তুর্জনতার ছায়া মাত্র নাই'।

विज्ञाजीत निया भगनकारण जांशांत मरनामरशा भूकी स्विजमूर প্রবশভাবে জাগিতে লাগিল। ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইলে প্রেমের দারা কেমন করিয়া অসংকে জয় করা যায় তৎপ্রসঙ্গে একদিন নিজের এক वानावसूत्र शंत्र कतिरान । वनिरान, धरे वसूरि कार्यारकाळ श्रायन क्रियां প্রচুর ধনোপার্জন ক্রিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক্দিন ধরিয়া কোন এক অনির্দেশ্র পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। ডাক্তার বৈল্পেরা কিছুই করিতে পারিল না। তথন তিনি জীবনে হতাশ হইয়া ঐ রকম <u> जिल्हा वाधावनकः लाक् याश व्य जाशके व्हेलन वर्षां याः माविक</u> বিষয়ে বীতরাগ হইলেন। তারপর স্বানিজীর কথা গুনিতে পাইয়া এবং তিনি একজন বোগীপুরুষ—হয়ত তাহার পীড়া আরোগ্য করিয়া দিতে পারেন এই মনে করিয়া একদিন তাঁথাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্বামিজী তাঁহার আহ্বানে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার नगानार्स्य जामन श्रद्ध कितलन । त्मरे ममस्य रंगेर এरे स्कृतिनाकां তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—'ব্রহ্ম তং পরাদান্তোহ্যুত্তাত্মনো ব্রহ্মদেব ক্ষত্তং তং পরাদাভোহমত্তাত্মন: ক্ষত্রং বেদ লোকান্তং পরাহর্ষোইমতাত্মনো লোকান বেদ' বুহদারণ্যক অর্থাৎ 'যিনি মনে করেন তিনি ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন, তিনি ব্রাহ্মণ কর্ত্তক অভিভূত হন, যিনি মনে করেন তিনি ক্ষত্রিয় हहें छिन्न, छिनि क्षवित्र कर्ड्क अिछ्छ हन, अदः यिनि मत्न करतन छिनि अहे हनाहत बक्षा छ हहें छिन्न, छिनि अहे बक्षा छ कर्ड्क अिछ्छ हन।' आक्रार्थात विषय अहे या, दानि अहे बक्षा छ कर्ड्क अिछ्छ हन।' आकर्यात विषय अहे या, दानि विषय जाव छित्र मद्ध मद्धि अविवास कि छिहात सर्व्य कि कि स्वास कि आवि का स्वास कि अविवास अविवास कि अ

দেশাচারের কথা বলিতে বলিতে উল্লেখ করিলেন যে, দেশাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রথম অভ্যুত্থান পঞ্চম বংসর বয়সে। আহারের সময়ে দিশিণহস্তের পরিবর্ত্তে বামহস্তে ঘটি ধরিয়া জলপান করিলে ঘটির গায়ে ভাত লাগে না, স্মৃতরাং প্ররূপ করাই ভাল—এই বলিয়া তিনি মাতার সহিত তর্ক করিতেন। কিন্তু মা গোঁড়া হিন্দুর মেয়ে, ওকথা কানেই তুলিতেন না।

আবাল্যবিদ্ধিত শিবাত্নরাগ এই সময়ে তাঁহার মনে সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি কথনও শিবমাহাত্ম্য-বর্ণনে ক্লান্তিবোধ করিতেন না। বলিতেন, "হাঁ, এই শান্ত স্থন্দর তাপস-মূর্ত্তিই আমার আরাধ্য হাদরদেবতা।" হরগৌরীর অর্দ্ধ নারীশ্বর মূ্ত্তির ব্যাথ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, এই পৌরাণিক ধারণার মূলে ছইটি বিভিন্ন ভাব নিহিত আছে। একটি, সর্ব্বত্যাগ ও সন্মাদের ভাব; অপরটি, বিশ্বব্যাপী প্রেমের ভাব। এই কোমলে কঠোর সন্মিলনই জগতত্ত্ব বৃঝিবার

গৃঢ় প্রণাণী। তাই মহাকাল শ্বশানেশ্বরের ভৈরবর্দ্র মৃর্তির সহিত জগজননীর মধুর মাতৃম্র্তির মিলন। আর একদিন বলিলেন, "এই গ্রীমেই প্রথম ব্রিলাম মহাদেবের জ্ঞটায় গঙ্গাফেনলেথার অর্থ কি। মহাদেবের জ্ঞটাকলাপের মধ্য হইতে কল কল ধ্বনি করিয়া গঙ্গা ভূতলে প্রবাহিতা হইতেছেন কথাটা ঠিক, কারণ আমি এ কলনাদের অর্থ ব্রিবার জনেক চেটা করিয়াছি, শেষে ব্রিয়াছি শত শত জ্বলপ্রপাত শুধু 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি করিয়া আকুলভাবে শৈলমালার মধ্য দিয়া নৃত্য করিতে করিতে জগতের পানে ছুটিয়াছে।"

এই সময়ে নিবেদিতা একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা, কালীঘাটে দেখিয়াছি শত শত লোক দেবীমূর্ত্তির সন্মুখে ভূমি চুম্বন করিতেছে, ইহার অর্থ কি ?" স্বামিজী কিরংক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গন্তীরভাবে উত্তর করিলেন, "এই হিমগিরির পদপ্রান্তচুম্বন করা আর দেবীর সন্মুখস্থ ভূমিখণ্ড চুম্বন করা কি একই জিনিষ নহে ?"

কাশীরে আসার এক সপ্তাহ পরেই স্থামিন্ধী জনসঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্ম ব্যন্ত হইরা পড়িলেন। মাঝে মাঝে একাকী কোথার চলিরা বাইতেন। ফিরিরা আসিলে সকলে লক্ষ্য করিতেন এক অপরূপ স্থগাঁর দীপ্তিতে তাঁহার মুখমগুল প্রোজ্জন হইরা উঠিরাছে। সমরে সমরে বলিতেন, 'দেহের বিষয় চিন্তা করাও পাপ,' কখনও বলিতেন, 'শক্তি প্রদর্শন করা অস্তুচিত,' কখনও বা বলিতেন, 'কোন জিনিষই আগের চেয়ে ভাল হর না, জিনিব বা তাই থাকে, শুধু আমরাই বদলে বাই, আগের থেকে ভাল হই।' তিনি মুয়াজীবনকে প্রায়ই ভগবংশক্তির প্রকাশ বলিরা ব্যাখ্যা করিতেন। এ সমরে সমাজের সংস্পর্শে যেন তাঁহার যন্ত্রণা বোধ হইত, আগেকার মত সন্মাসীর শাস্ত ও নিরাবলম্ব জীবনই ভাল লাগিতেছিল এবং গোড়া হইতে মতলব আঁটিয়া কোন কাজ করা দিন দিন অসম্ভব

# স্বামী বিবেকানন্দ

হইরা পড়িতেছিল। তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই স্পষ্ট ব্ঝা যাইত বে নির্জ্জনবাস ও মৌনাবলম্বনই আত্মোন্নতির প্রধান উপার। স্বামিজী নিজ্ঞেও বলিতেন, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবে কত প্রভেদ দেখ। ও দেশের লোক মনে করে ২০ বছর একলা বাস করলে লোক ক্ষেপে যার, আমাদের দেশে কিন্তু সংস্কার যে অন্ততঃ ২০ বছর নির্জ্জনে না থাকলে কোন লোক আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।"

শ্রীনগর থেকে মাঝে মাঝে এদিক ওদিকেও বাওরা হইত। ২৯শে জুন তথ ত্-ই-স্থলেমানের মন্দির দেখিতে বাওরা হইল। তিন হাজার ফুট উঁচু একটা ছোট পাহাড়ের চূড়ার উপর এ মন্দির। এথান থেকে সমৃদর কাশ্মীরটা বেশ দেখিতে পাওরা বার। স্বামিজী বলিলেন, "দেখ, মন্দিরের জারগা নির্বাচনবিষয়ে হিন্দুদের কি দক্ষতা! মন্দিরগুলি সবই প্রায় এমন জারগার যেথানটা দেখতে খুব চমৎকার।" উদাহরণ-স্বরূপ তিনি হ্রিপর্বত ও মার্ভণ্ড মন্দিরের কথা উল্লেখ করিলেন। নীল জলরাশির মধ্য হইতে লোহিতাভ হরিপর্বত উঠিয়াছে, যেন মৃকুট পরিয়া একটি অর্ক্ষণায়িত সিংহ অবস্থিত আর মার্ভণ্ড মন্দিরের পাদমূলে একটা উপত্যকা বিরাজমান।

৪ঠা জুলাই স্বামিজী একটু ছোট রকমের কৌতুকের আয়োজন করিলেন। ঐ তারিথে আমেরিকা স্বাধীন হইয়াছিল, স্কুতরাং এটি আমেরিকার একটি জাতীয় উৎসবের দিন। স্বামিজী তাঁহার আমেরিকান শিশুদিগকে কিছু না বলিয়া একটি ব্রাহ্মণ দরজীর সাহায্যে গোপনে থাবার নৌকার দরজার উপর তৃলা দিয়া ডোরা দাগ ও তারকা চিহ্ন অন্ধিত আমেরিকার একটি জাতীয় নিশান প্রস্তুত করাইয়া টাঙ্গাইয়া দিলেন ও 'এভার গ্রীন' গাছের ডালপালা দিয়া নৌকার দরজা সাজাইলেন। সেথানে চা পানের আয়োজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

966

হইল। তিনি নিজে '৪ঠা জুলাইরের প্রতি' শীর্ষক একটি কবিতার রচনা করিয়াছিলেন। সেটি আবৃত্তি করা হইল। ঐ কবিতার তিনি যে স্বাধীনতার বিরাম নাই সেই শেষ স্বাধীনতার বিজয়গাখা গাহিয়াছিলেন। প্রকৃতই চারি বৎসর পরে ঠিক ঐ দিনে (অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই তারিখে) তিনি সমৃদর বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই অনস্ত স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করিলেন।

कविजागित अञ्चवान नित्त छक्ष इहेन।

ত্রি দেখ ক্রম্বরণ মেষগুলি অন্তহিত হইতেছে, রজনীতে পুঞ্জীকত হইয়া তাহারা ধরাপৃষ্ঠ কি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল! তোমার ঐক্রমালিক স্পর্দে জগৎ জাগরিত হইতেছে। বিহলগণ সমস্বরে গান করিতেছে; কুমুমনিচয় তাহাদের শিশির-খচিত জারকা-প্রতিম মুক্টগুলি উর্দ্ধে তুলিয়া তোমাকে সাদর সম্ভাবণ করিতেছে, বাপীসকল প্রেমভরে তাহাদের শত সহস্র কমলনয়ন বিক্ষারিত করিয়া তোমাকে হৃদয়ের অন্তন্তম তল হইতে অভিবাদন করিতেছে।

"হে ঘিষাম্পতে, স্বাগত! আজ তোমাকে নৃতন করিরা সম্ভাষণ করিতেছি। হে তপন! আজ তুমি স্বাধীনতা বিকীরণ করিতেছ। ভাব দেখি, জগং কিরূপে তোমার প্রতীক্ষার রহিয়াছিল, কত দেশ-দেশাস্তর যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া তোমার সন্ধান করিয়া আসিয়াছে?—কহ কেহ বা গৃহ পরিজন ছাড়িয়া ভীষণ জলধি ও গহন অরণ্য অতিক্রম করিয়া প্রতি পাদক্ষেপে জীবনমরণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার অন্বেষণে স্বেচ্ছার নির্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে!

তারপর এক শুভদিনে সেই শুভকর্ম্মের ফল ফলিল, এবং উপাসনা, প্রেম ও ত্যাগত্রত সর্বাঙ্গ হইন্না উদ্যাপিত এবং গৃহীত

# 976

### স্বামী বিবেকানন্দ

হইল। আর, তথন তুমি প্রদন্ন হইরা মানবঙ্গাতির উপর স্বাধীনতালোক বিকীরণ করিবার জন্ম উদিত হইলে!

"চল প্রভা, তোমার নির্দিষ্টপথে অমোঘ গতিতে চলিতে থাক,
যত দিন না তোমার মধ্যাক্ত কিরণ সমগ্র পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলে,
যতদিন না নরনারী নিজ নিজ দাসত্বশৃদ্ধল উন্মোচিত দেখিতে
পায়, এবং সগর্বে মাথা তুলিয়া অমুভব করে যে, তাহাদের মধ্যে
যে নব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, উহা নব জীবনেরই সঞ্চার!"

শ্রীনগর হইতে ডাল হ্রদের পথে এই উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল।

শ্রীনগরে ফিরিবার সময়ে স্বামিজী বৈরাগ্যের ভাবে উদ্বীপ্ত হইরা উঠিলেন। বাঁহারা সংসারকে সন্নাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাঁহাদের উদ্দেশে অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "জনক রাজার কথা সকলেই বলে! জনকরাজা হওয়া, অনাসক্ত হয়েঁ রাজত করা কি ম্থের কথা! ধন, যশ, ত্রী-পুত্র কিছুতেই আকাজনা নেই এমন ভাবে সংসার করা বড় সহজ নর! ওদেশে সকলেই বলতো যে তার জনক রাজার অবস্থা লাভ হয়েছে। আমি বলতুম, 'এদেশের কথা কি? ভারতবর্ষেই জনকের মত লোক জন্মার না'!" অক্সদিকে ফিরিয়া আবার বলিলেন, "মধ্যাহ্ন স্থর্যের সঙ্গে জোনাকির, অনস্ত সমুদ্রের কাছে গোম্পদের, মেরুপর্বতের মধ্যে একটা সরষে দানার যে প্রভেদ, সন্মাসী ও গৃহীর মধ্যেও সেই প্রভেদ।" শেষে বলিলেন, "বারা সাধুতার ভান করে,

মেরদর্বপয়োরদ্বৎ ত্র্যাথজোতয়োরিব।
 সরিৎসাগরয়োর্বৎ তথা ভিন্দুগৃহয়ৢরোঃ॥

### কাশ্মীরে

962

তাদিগকেও তিনি আশীর্মাদ করে থাকেন, কারণ ভারাও আদর্শের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ কচ্ছে, এবং নিজেরা না পাল্লেও অন্তের কৃতকার্য্যভার পথ পরিদ্ধার কচ্ছে। যদি সন্মাসের নিদর্শন 'গেরুরা' না থাকতো, তাহলে বিলাসিতা ও সাংসারিকতা মাত্রকে একবারে অপদার্থ বর্মর পশু করে ফেল্তো।"

১৮ই জুলাই সকলে ইদলামাবাদ যাত্রা করিলেন। পরদিন অপরাফ্রে তাঁহারা বিতন্তাত টবর্ত্তী এক জন্মলের মধ্যে একটি পদ্ধিল পৃদ্ধরিণীতে অর্ধ্যাথিত অবস্থায় 'পাণ্ডে স্থান' ('পাণ্ডে স্থান' – পাণ্ডবিদিগের স্থান?) মন্দির দর্শন করিলেন। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থামিজী সহযাত্রিগণের নিকট ভারতীয় প্রত্নতন্তের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং সেই মন্দিরের অভ্যন্তরন্থ স্থাচক্র, সর্পবেষ্টনাবদ্ধ নরনারী মৃর্টিনমূহ ও অক্যান্ত ভাম্বর্যাদি কিরপে নিরীক্ষণ করিতে হয় তাহা পরিদ্ধার করিয়া বৃষ্ধাইয়া দিলেন। মন্দিরের বাহিরে বৃদ্ধের দণ্ডায়মান অবস্থার একটা স্থান্থ এবং তদীয় জননী মায়াদেবীর একটা ভয়্মর্শ্তি এবং তদীয় জননী মায়াদেবীর একটা ভয়ম্র্ত্তি ছিল। মন্দিরটি বৃহদাকার প্রস্তর-নিশ্মিত এবং দেখিতে পিরামিডের ভায় ক্রমহন্ম। ইহা মার্তন্ত মন্দির অপেক্ষা প্রাচান, সম্ভবতঃ কণিকের সমসাময়িক (১৫০ খ্যু: অ:)।

স্বামিজীর চক্ষে স্থানটা অতি মধুর পূর্বকথার উদ্দীপনা করিয়া দিল। ইহা বৌদ্ধর্মের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ এবং তিনি ইতঃপূর্বে কাশ্মীরের ইতিহাসকে যে চারিটা ধর্মধুগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদেরই অক্সত্তম—

(১) বৃক্ষ ও সর্পপ্সার যুগ—এই সময় হইতেই নাগ-শব্দান্ত কুগুনামগুলির প্রচলন, যথা 'বেরনাগ' ইত্যাদি; (২) বৌদ্ধর্মের বুগ, (০) সৌর উপাসনার আকারে প্রচলিত হিল্পুধর্মের যুগ, এবং 920

### স্বামী বিবেকানন্দ

(৪) মুদলমানধর্মের যুগ। তিনি বলিলেন, ভাস্কর্যাই বৌদ্ধধর্মের বিশেষ শিল্প এবং স্থ্যাচিহ্নিত চক্র অথবা পদ্ম ইহার খুব সাধারণ কাক্ষকার্য্য স্থানীয়। সর্পসম্বলিত মৃর্তিগুলিতে বৌদ্ধর্মের পূর্বেকার যুগের আভাস। কিন্তু সৌরোপাসনার কালে ভাস্কর্য্যের যথেষ্ট অবনতি হইরাছিল, এইজন্ত স্থ্যমূর্তিটি নৈপুণ্যবর্জ্জিত।

সন্ধ্যার প্রাক্তালে সকলে নৌকায় ফিরিলেন। সেই নির্জ্জন দেবমন্দির ও বুদ্ধের প্রশান্ত দেবমূর্ত্তি দর্শনে স্থামিঙ্গীর প্রাণ ভাবপ্রবাহে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই দেদিন সন্ধায় তিনি অবিশ্রান্ত ন্তন নৃতন ঐতিহাসিক তুলনাসমূহের আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। বৈদিক কর্মকাণ্ডের সহিত রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মানুষ্ঠানের সাদৃগু দেখাইয়া বলিলেন, ক্যাথ-লিকরা বৌরুদিগের নিকট হইতে সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠান প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও রোমান ক্যাথলিকদের Mass (পূজা প্রকরণ) আছে, যেমন দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেফাদি ভোজ্য নিবেদন, আবার উহাদের Blessed Sacrament (স্বর্গীয় প্রভুর ভোজ) আমাদের 'প্রসাদ'—তফাতের মধ্যে আমরা হাঁটু না গেড়ে বসে নিবেদন করি ( গরমদেশের ধারাই ঐ ! ) তবে তিব্বতের লোকে হাঁটু গাড়ে। তারপর বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপমান বাগুদঙ্গীত ইত্যাদি দবই আছে। এমন কি Tonsure (মন্তক মৃত্তন) পর্যান্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তার माक्षी वयनड वरमान मृखनवारा। जात त्रामान क्राथनिकरमत्र मरश monk (সন্ন্যাসী) আর nun (বন্ধচারিণী) এর মত বৌদ্ধর্থের পূর্ব্ব থেকেই সন্ন্যাদী ও সন্ন্যাদিনী ছিল। তারপর विन्तिन, इंडेरवारभव लारकवा Thebaid (প্রাচীন মিশর দেশীয় थीरवन महरत्रत्र अधिवानी) रमत्र काह थरक এই मन्नाम जिनियो। শিখেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

স্বামিন্তীর বিশ্বাস ছিল খ্রীষ্টান ধর্মটা সবই আর্যাধর্মের ছারা মাত্র—ভারতীর ও মিসরীর ভাবের সহিত ইছদী ও গ্রীক ভাবের সংমিশ্রণ। বীশুর ঐতিহাসিকতাও ক্রীটের স্বপ্নের পর থেকে তিনি সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তবে বলিতেন, "সেন্ট পলের অন্তিম্ব সম্বদ্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তিনিও কিছু স্বচক্ষে বীশুকে দেখেন নি, তবে বেন তেন প্রকারেণ লোককে মৃক্তির পথে নিয়ে যাওয়া ভাল মনে করে পুরাণো ফ্রান্ডারীন (Nazarene) ধর্ম্মস্প্রদারটাকে জ্বাগিরে তুলে খ্রীষ্ট বলে একটা জিনিব থাড়া কল্লেন, যাকে অবলম্বন করে উপাসনা চলতে পারে। আর বীশুর নামে যত উপদেশ বেরিয়েছে তার উৎপত্তিস্থল ইছদী পণ্ডিত হিলেল। তাঁরই উপদেশ বীশুর নামে চালান হয়েছে। আর 'পুনরুখান' ব্যাপারটা বাসন্তিক দাহ (Spring Cremation) নামক একটা প্রাচীন প্রথার নব সংস্করণ মাত্রন।

কিছুদিন হইল অক্সফোর্ডের ফ্রেড সি কনিবিয়ার এম এ, এফ বি এ প্রণীত 'দি হিন্টরিক্যাল ক্রাইষ্ট' নামক পুস্তকে যীগুঞ্জীষ্ট সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রীষ্টান পণ্ডিতগণের (যথা, জে এম বরার্টসন, ডাঃ এ ডুস, প্রফেসর ডবলিউ বি স্থিথ) যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অবিকল স্থামিজীর মতের অনুরূপ।

স্বামিজী বলিতেন, ধর্মপ্রবর্ত্তকগণের মধ্যে কেবল বৃদ্ধ ও মহম্মদের অন্তিত্ব বিষয়ক ভূরি ভূরি ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। বৃদ্ধ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "মন্মুজাতির মধ্যে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কথনও নিজের জন্ত একটি নিশ্বাস গ্রহণ করেন নি, কিংবা কথনও বলেন নি 'আমার পূজা কর'।'' তিনি বলিতেন, "বৃদ্ধ কোন একটা নির্দিষ্ট লোক নম্ব—একটা অবস্থা মাত্র। আমি দরজা খুঁজে পেয়েছি। তোমরা সব ভিতরে প্রবেশ কর।'' পরদিন নৌকার বাইতে বাইতে অবস্তীপুরের ছইটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির ভাঁহাদিগের নেত্র-পথবর্ত্তী হইল।

২২শে তারিথে তাঁহারা ইস্লামাবাদে পৌছিলেন। পথে যাইতে যাইতে আমিজী বলিলেন, "গ্রীকই বল আর যাই বল, কোন জাতিই আজ পর্যান্ত জাপানীদের চেয়ে বেশী অদেশপ্রেম দেখাতে পারে নি। তারা কথা কয় না, কিন্তু কাজে দেখায়—কি করে দেশের জন্ম সর্বস্থি ত্যাগ করতে হয়। জাপানীমৃদ্ধের সময় জাপানের একটা লোকও অদেশদ্রোহী বলে পরা পড়েনি।"

যদিও স্বামিজী সাধারণতঃ গভীরভাবপূর্ণ কথাই বলিতেন, তথাপি জাঁহার বালকবং সরল হৃদয়ে উচ্ছল হাস্তকৌতুকের অভাব ছিল না। দিনরাত গান্ডীয়্য অবলম্বন করিয়া থাকা তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না, কারণ তাঁহার স্থভাব সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপয় ছিল। তিনি কথনও গন্তীর, কথনও বা রহস্তময় আমোদপ্রিয়—এই উভয় প্রকার ভাবের সমাবেশই তাঁহার চরিত্রের বিশেষছ ছিল। খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকেরা কিন্তুইহা আদৌ পছন্দ করেন না। ধর্ম্মোপদেষ্টা বে আবার ফ্রিনিষ্ট বা চাপলা প্রকাশ করিবে ইহা তাঁহাদের একেবারে অসহা। তাঁহাদের একজন একবার স্বামিজীকে বলিয়াওছিলেন, "আপনি সাধারণ লোকের মত হাসি ঠাট্টা করেন, এটা কি ভালো ?" স্বামিজী তাহাতে জবাব দিয়াছিলেন, "আমরা জ্যোতির সন্তান, আননেদর তনয়, আমরা কেন মুধ্য জৃদ্ধকার করে থাকবো ?"

২৩শে তাঁহারা মার্ক্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলেন।
মন্দিরটির গথিক ধরণের নির্মাণ-প্রণালী দেখিয়া স্বামিজী পূর্ত্তশিল্প সম্বন্ধে
আলোচনা করিতে লাগিলেন।

চতুদ্দিকে মনোহর দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে তাঁহারা ২৫শে

অচ্ছাবল ( অক্ষর বল ) নামক স্থানে পৌছিলেন। এথানে স্থামিজী হুই তিন সহস্র ষাত্রীকে অমরনাথ গমন করিতে দেখিরা স্বরং সেথানে বাইবার অভিপ্রার প্রকাশ করিলেন। সন্ধ্যার সমর নৌকার পৌছিরা জিনিষ-পত্র গোছান ও পত্রাদি লেখা হুইল।

পরদিন বৈকালে সকলে বাওয়ান যাত্রা করিলেন। অমরনাথের হুর্গম পথে নিবেদিতা ব্যতীত স্থামিজীর শিশ্যাগণের মধ্যে আর কেহ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন না। স্থির হইল যতদিন স্থামিজী ফিরিয়া না আসেন ততদিন তাঁহারা পহলগামে অবস্থান করিবেন।

# অমরনাথ ও ক্লীরভবানী

ি হিমালয়ের তুবারাবৃত পথের মধ্য দিয়া শত শত বাত্রী অমরনাথ গুহাভিমুথে চলিয়াছে—দে এক অপরূপ দৃশু! হঠাৎ এক দিন দেখা গেল পাহাড়ের মাঝখানে নানা আকারের শত শত তাঁব্ পড়িয়াছে, তার সঙ্গে দোকান-বাঞ্চার, ক্রেতা-বিক্রেতা—আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপে যেন একদিনে একটা শহর তৈরী করিয়া ফেলিয়াছে। আবার তার পরদিন সকালে সব ফাক—কোথাও কিছু নাই। যাত্রীরা আবার চলিয়াছে। বড় মধুর যাত্রা। গৈরিক ছত্তের নিমে ভন্মাবুত-कल्वतंत्र माधुत मन, मामत्न धनि खनिराज्यः ; त्कर धार्ति निमधः কেহ শাস্ত্রালাপে রত, কেহবা একেবারে মৌন। কত বিভিন্ন রকমের বেশ, কত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্মাসী। কত দেশের কত প্রকারের নরনারী ও বালকবালিকা; কোথাও শিদ্বা বাজিতেছে, কোথাও শাঁথ বাজিতেছে, কোথাও পাক হইতেছে, কোথাও অন্ধকার ভেদ कतियां मनालं बालां बिलिटिंह। दक्र बानत्म ही दकांत्र कतिरहिंह, কেহ স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে, কাহারও মুখে 'হর হর বম বম' ধ্বনি। ভারতবর্ষ ছাড়া জগতের আর কোথাও এমন অদ্ভুত, পবিত্র, মনোমুগ্ধ-কর দুখা দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবতার দর্শনলাভের জন্ম এমন ব্যাকুণতা, এমন কষ্টস্বীকার, এমন উন্মন্ততা অন্ত কোন দেশে নাই। **এই**थारनरे वृक्षिरव शिन्तूत्र शिन्तूष-अरेथारनरे वृक्षिरव এত क्ष् ৰাপ্টা সহু করিয়াও কেন এ জাতি আৰু পৰ্যান্ত জীবিত আছে —এ শুধু ধর্মবলে। ভক্তি, বিখাস, ধর্মপ্রাণতা ইহাই এ জাতির বিশেষত্ব।

পরমহংসদেবের নিকট স্বামিজী ধর্মাচরণের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রতি খুঁটিনাটি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সব কাজ বাহাতে শাস্ত্রান্থবারী বা পরম্পরাগত প্রথান্থবারী সম্পন্ন হয় তদ্বিবরে তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল, তীর্থযাত্রাকালে তিনি ত্রীলোকদিগের স্থায় গঙ্গায়ান করিয়া, ফলফুল লইয়া অভূক্ত অবস্থায় পূজাদি শেব করিয়া বিগ্রহের সত্ম্বে ভূমিষ্ঠ হইরা প্রণাম করিতেন এবং মালাজপ বা প্রদক্ষিণাদি কোন কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখিতেন না। ইহাতে অবশ্র অনেকে, বিশেষতঃ তাঁহার ইউরোপীয় শিয়্যেরা অনেক সময় আশ্চর্য্য বোধ করিতেন। তাঁহারা ব্ঝিয়া উঠিতে পারিতেন না যে তাঁহার স্থায় জ্ঞানী ও উচ্চাবস্থা-প্রাপ্ত সাধকের পক্ষে পূজা প্রদক্ষিণাদি নিয়ালের অফুটানসমূহের আবশুকতা কি ? কিন্তু তিনি গড়া জিনিষ ভাষিতে ভালবাসিতেন না। শত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে ভাবে, যে সকল আচরণ বা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া কোট কোট হিন্দুর ধর্মজীবন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করা তিনি অত্যাবশুক মনে করিতেন। এ সকল ধর্ম্মের বহিরঙ্গ হইলেও তাঁহার নিকট অবহেলা বা অবজ্ঞার বিষয় ছিল না। পক্ষান্তরে তিনি বুঝিতেন বে, এই সকল নিরম পালন ছারা তাঁহার পক্ষে এদেশের নরনারীর হৃদয়স্পর্শ করা যত সহজ श्रेरत, हेशामत প্রতি অঞ্জার ভাব প্রদর্শন করিয়া শুধু বড় বড় জ্ঞানের কথা প্রচার করিলে তাহার শতাংশের একাংশও হইবার সম্ভাবনা নাই। আর তা ছাড়া থাহারা চরম অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল বাহুপূজাদি বিশেষ উপযোগী। তাঁহা- ि । जिल्ला के स्वार्थ के स्वर्ण के अपने स्वर्ण के स **उब्बाउ** छिनि थे मकन निस्क जारूकोन कतिराजन ।

এবারেও তাহাই হইল। প্রথম হইতেই ইউরোপীয়েরা স্বামিলীর

### স্বামী বিবেকানন্দ

926

ভাবাস্তর লক্ষ্য করিলেন। দেখিলেন তিনি অহান্ত তীর্থবাত্রীদের স্থায় সকল প্রকার কঠোর আচরণ পালন করিতেছেন—এক সন্ধা। আহার, বাক্সংযম, একান্তে অবস্থান, মালাজ্ঞপ ও ধ্যান এই সকলের প্রতি বিশেষ মনোযোগী।

সন্ন্যাদিগণের উপরও স্বামিন্সীর প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। প্রথমে অবশ্য তাঁহারা তাঁহার সঙ্গের বিদেশী লোকগুলিকে দেখিয়া নানা ওল্পর আপত্তি করিতেছিলেন। প্রধান আপত্তি এই যে, হিন্দু ৰাত্রীদের তাঁবুর নিকট মেচ্ছ খেতামদের তাঁবু পড়িবে কেন ?—উহারা তফাৎ যাউক। সম্ভীর্ণতা স্বামিজী কোন কালেই দেখিতে পারিতেন না, স্বতরাং প্রথম প্রথম এ সকল কথা গ্রাহ্ম করিলেন না, ইচ্ছা করিয়াই সকলের মাঝখানে আপনাদের তাঁব্ ফেলিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে একজন নাগা সাধু আসিয়া তাঁহাকে বিনীত্ভাবে ব্ঝাইয়া বলিলেন, "বামিজী, স্বীকার করি আপনার ক্ষমতা আঁছে, কিন্তু তাহা দেখান कि উচিত ?" सामिकी कथांछा वृतिरानन ও তৎक्रगार ठाँव् সরাইবার আদেশ দিলেন। আশ্চর্যোর বিষয়, পরদিবস হইতে সাধুদের সব আপত্তি চলিয়া গেল, তাঁহারা সদন্মানে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ও নিবেদিতার তাঁবু সকলের অগ্রে উত্তমস্থান দেখিয়া স্থাপিত হইতে লাগিল। ইহার পর অবশিষ্ট পথ, দলে দলে সাধু আসিয়া তাঁহার তাঁবু বিরিয়া ফেলিত ও তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আনন্দে অতিবাহিত করিত। অনেকে তাঁহার উদার ভাব ও মৃদলমান ধর্মের প্রতি অহুরাগ ও সহাত্মভূতি বুঝিতে পারিতেন না। একজন মুসলমান রাজকর্মচারীর (তহশীলদার) উপর এই তীর্থবাত্রার সকল ভার অপিত ছিল। তিনি এবং তাঁহার অধীনস্থ অক্সান্ত কর্মচারীরা স্বামিন্সীর ব্যবহারে এত প্রীত হইয়াছিলেন ষে তাঁহারা প্রতাহ তাঁহার কথা শুনিতে ও খবর লইতে আসিতেন, এবং শেষে তাঁহার শিশ্রত্ব গ্রহণ করিবার জন্ম বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও আপন সৌজন্ম ও মধুর প্রকৃতিতে শীঘ্রই সাধুদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের সহাস্তৃতি ও কুপালাভে সমর্থ হইলেন।

চন্দনবাড়ীতে পৌছিয়া স্বামিজী নিবেদিতাকে একটি তুবারনদী থালি পারে হাঁটিয়া পার হইতে বলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতব্য প্রত্যেক খুঁটিনাটির উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। ইহার পরেই একটা করেক হাজার কুট উঁচু চড়াই পড়িল। তারপর আর একটা চড়াই। উঠিতে উঠিতে সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অতি কষ্টে টানা হিঁচড়া করিয়া ১৮০০০ কুট উপরে উঠিয়া তুবারশৃঙ্গের মধ্যে তাঁহাদের ছাউনী পড়িল। পরদিবস সকালে আবার চড়াই ভাঙ্গিতে হইল। অবশেষে তাঁহারা এমন স্থানে পৌছিলেন যেখান হইতে 'লিডার' নদীর উৎপত্তিত্বল ৫০০ কুট নীচে পড়িয়া গেল। সে স্থানটী বরকের মধ্যে প্রক্রম। পরদিন হিমশৃঙ্গ ও হিমনদী অভিক্রম করিয়া যাত্রীদল 'পঞ্চতর্নী' (পাঁচটা নদীর সন্মিলন) নামক স্থানে পৌছিলেন। এখানে প্রত্যেক নদীতে স্থান করার বিধি। স্ক্তরাং স্থামিজীও সন্মিয়া সেই ভয়ানক শীতেও ভিজা কাপড়ে এক নদী হইতে আর এক নদীতে গিয়া স্থান করিতে লাগিলেন।

২রা আগষ্ট অমরনাথের দিন। একটা প্রকাণ্ড চড়াইরের পর আবার উতরাই। এক পা এদিক ওদিক হইলেই নিশ্চিত মৃত্যু। যাত্রীরা হিমনদীর ধার দিয়া বহু ক্রোশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে একটি থরস্রোতা গিরিনদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এইথানেই স্নান করিয়া আর একটা চড়াই ভান্ধিতে হয়, তারপর গুহার

चात्ररम् र्शीष्टांन यात्र। श्वामिकी शिष्टरन शिष्ट्रेत्राष्ट्रितन । निरविम्छा আগে আসিয়া তাঁহার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে অগ্রসর হইতে বলিয়া নিজে স্নান করিতে গেলেন, এবং অদ্ধৰণ্টা পরে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহাটি প্রকাণ্ড। তাহার মধ্যে অন্ধকারময় একস্থানে বিরাট ভুষারবিগ্রহ। স্বামিজীর সর্বাঙ্গে ছাই মাথা, পরিধানে মাত্র একটা কৌপীন। মুখমগুল ভক্তিভাবে প্রোজ্জল। তিনি সাষ্টাঙ্গ হইয়া দেবতা প্রণাম করিলেন। গুহামধ্যে শত শত কণ্ঠে দেবতার স্তুতি-নিনাদ প্রতিধানিত হইতে শুনিয়া এবং শুল্র স্বচ্ছ বিগ্রহের পবিত্র ৩ জ্যোতির্ময় রূপ দেখিয়া তিনি ভাবে তন্ময় হইয়া প্রায় সংজ্ঞাশৃষ্ঠ हरेवात छे भक्तम कति तान । छाँ हात का नम्म पर्मा अर्मा ताना वा का গূঢ় দার উদবাটিত হইল। ইহার সম্যক্ বিবরণ তিনি কথনও কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। শুধু বলিয়াছিলেন বে স্বয়ং অমরনাথ তাঁছাকে দর্শন দিয়া ক্বতার্থ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুঞ্জয় শিবের ক্বপায় তিনি ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় যে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছিল, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ আধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একথানি পাথরের উপর বসিয়া পূর্ব্বোক্ত সহৃদয় নাগাসন্নাসী ও নিবেদিতার সহিত জলযোগ করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আজ কি আনন্দই লাভ করিয়াছি! এই তুষার-লিঙ্গরূপী শিবমূর্ত্তি ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ। এথানে চোর नारे, वावमानात्र नारे, चाहि अधू नित्रविक्षत्र शृक्षात्र ভाव। चात्र कान তীৰ্থক্ষেত্ৰেই এত আনন্দ পাই নাই।" অন্তান্ত শিশ্ব ও গুৰুভাতাদিগকেও তিনি পরে প্রায়ই এই চিত্ত-বিহ্বলকারী দর্শনের কথা বলিতেন। উহা যেন তাঁহাকে একেবারে আপন ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে টানিয়া লইবে

বিনিয়া বোধ হইয়াছিল। এই অমুভূতির প্রভাব তাঁহার হর্বল শরীরের উপর এতটা অবসরতা আনিয়াছিল বে তিনি পরে বলিতেন, পাছে তিনি গুহামধ্যে মুচ্ছিত হইয়া পড়েন এইজয় অতি সাবধানে আপনাকে সংবত করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি এরপ অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাজার পরে বলিয়াছিলেন, "ঐ দিন তাঁহার ফংপিণ্ডের গতি একেবারে রুদ্ধ হইবার সন্তাবনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া উহার আয়তনটী চিরদিনের মতবাঙ্গিয়া গিয়ছে।"

দেবতার সাক্ষাৎকার তাঁহার অন্তঃকরণের উপরও এতদ্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে কয়েকদিন পর্যান্ত তাঁহার মুখে শিব ছাড়া অন্ত প্রেসল ছিল না। অনন্তের ধ্যানমগ্ন মহাযোগী শিব চিরদিনই তাঁহার আদর্শ উপাত্ত—অমরনাথে সেই ভাবের চরম অমুভূতি।

অতঃপর অমরনাথ হইতে তাঁহারা নীচে নামিতে লাগিলেন।
৮ই আগষ্ট পহলগাম হইরা শ্রীনগরে পৌছিলেন ও ৩০শে সেপ্টেম্বর
পর্যান্ত সেথানে রহিলেন। পহলগামেই অক্সান্ত শিশ্বগণের সহিত
সাক্ষাৎ হইল। শ্রীনগরে স্বামিজী পূর্ব্ববৎ নৌকার বাস করিতে
লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনতার আকাজ্জার শিশ্বদিগের নৌকার
নিকট হইতে নিজের নৌকা সরাইয়া অনেক দূরে লইয়া যাইতেন।
কারণ এই কালে তাঁহার ধ্যানের গভীরতা ও অন্তর্লীন অবস্থা
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। মাঝে মাঝে যখন শিশ্বদিগের নিকট
ফিরিতেন তখন আবার তাঁহাদিগকে উপদেশাদি দিতেন ও নানাপ্রকার
সরস আলাপে তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। একদিন
বলিলেন, স্বদেশ এবং উহার ধর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সমন্বরম্লক,
তবে তাঁহার নিজের বিশেষ আকাজ্জা এইটুকু যে হিন্দুধর্ম নিজ্রির

800

না হইয়া সক্রিয় হউক এবং ছুঁৎমার্গকে পরিহার করুক। এতয়াতীত ৰদি অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে व्यानिवात हेशत मामर्था थाटक छाहा इहेटनहे यद्यष्ठे हहेन। ७९भटत তিনি গভীর ভাবের সহিত থাহারা থুব প্রাচীনপন্থী তাঁহাদের অনেকের অসাধারণ ধর্মভাব সম্বন্ধে বলিলেন যে, ভারতের এখন চাই কর্ম্মতৎপরতা, কিন্তু তাই বলিয়া পুরাতন চিন্তাশীলতাকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। চাই উভয়ের সন্মিলন। উদাহরণ-স্বরূপ বলিলেন,—শ্রীরামক্বঞ্চ পরমহংদ তাঁহার ভিতরের অন্তন্তম তত্ত্তলির পর্যান্ত পুজামুপুজ খবর রাখিতেন; তথাপি বাহিরে তিনি পুরাদস্তর কর্মতৎপর ও কর্মপটু ছিলেন। প্রীরামক্বফদেবের মতে 'সমুদ্রের স্থায় গভীর এবং আকাশের স্থায় উদার' হওয়াই আদর্শ। ইহা ব্যতীত ঐতিহাসিক আলোচনা, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা, আবার তুরীয় অবস্থা প্রভৃতি দার্শনিক ও আধাত্মিক বিষয়ের প্রদক্ষও হইত। একদিন মধ্যাহ্নভোজনে শিয়াদিগের কৃদ্র ছাউনীটীতে আসিয়া দেখিলেন, নিকটে একথানি টডের 'রাজস্থান' পড়িয়া রহিয়াছে। উহা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "বাংলার আধুনিক জাতীয় ভাবদমূহের হুই ভূতীয়াংশ এই বইথানি হুইতে গৃহীত হইয়াছে।" তারপর মীরাবাই, প্রতাপদিংহ, রুঞ্চুমারী প্রভৃতির গল্প করিতে লাগিলেন। মীরাবাই সম্বন্ধে এই গল্পটী বলিতে তিনি বড় ভালবাদিতেন,—মীরাবাই বৃন্দাবনে পৌছিয়া প্রীচৈততা মহাপ্রভুর প্রসিদ্ধ সন্মাসী-শিষ্ম, বাঙ্গলার নবাবের ভূতপূর্ব্ব উদ্ধীর সনাতন দাসকে নিমন্ত্রণ করেন। বৃন্দাবনে পুরুষের সহিত জ্রীগণের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ, এই কারণে তিনি যাইতে অস্বীকার করেন। যথন তিনবার এইক্লপ ঘটিল তথন মীরাবাই—"বৃন্দাবনে কেহ পুরুষ আছে তাহা জ্বানিতাম না। আমার

## অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী

603

ধারণা ছিল বে, প্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষরপে এখানে বিরাজ করিতেছেন।" এই বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং যথন বিশ্বিত সাধুর সহিত সাক্ষাং হইল তথন তিনি 'নির্কোধ, তুমি নাকি নিজেকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত কর ?'—এই বলিয়া স্বীয় অবগুঠন সম্পূর্ণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। আর বেমন সাধু সভরে চীৎকার করিয়া তাঁহার সম্পূর্থে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অমনি তিনিও মাতা ষেরপ সম্ভানকে আশীর্কাদ করেন, সেইরূপে তাঁহাকে আশীর্কাদ করিলেন। মীরাবাইয়ের দৈন্ত, প্রার্থনাপরতা, সর্বজীবসেবা-প্রচার এবং রাজী হইয়াও কৃষ্ণপ্রেমে রাজ্পদ ত্যাগ করিয়া ভূমগুলে বিচরণ স্বামিজীকে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। মীরাবাইয়ের এই গানটী আর্ত্তি করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন এবং তাহা অম্বাদ করিয়া শুনাইতেন—

হরিবে লাগি রহোরে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই॥
অভা তারে বদ্ধা তারে তারে স্কুজন কসাই।
স্থগা পড়ায়কে গণিকা তারে তারে মীরাবাই॥
দৌলত ছনিয়া মাল খাজনা বনিয়া বৈল চরাই।
এক বাতকা টান্টা পড়েতো খোঁজ খবর না পাই॥
ঐসী ভক্তি ঘট্ ভিতর ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা বন্দি ঔর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই॥

অর্থাৎ লাগিয়া থাক ভাই, হরিপাদপলে লাগিয়া থাক। সেই
আঙ্কা বঙ্কা নামক দম্য ভাতৃয়য়, সেই নিষ্ঠুর কসাই স্কুজন এবং যে খেলার
ছলে ভাহার টিয়া পাথীকে রুক্ষনাম শিথাইয়াছিল সেই গণিকা, ইহারা
যদি উদ্ধার পাইয়া থাকে, তবে সকলেরই আশা আছে। টাকা কড়ি
সংসার এক কথায় সব উড়িয়া যাইতে পারে। স্থতরাং ছল চাতুরী

#### স্বামী বিবেকানন্দ

ছাড়, ভক্তিই সার কর। সেবা, বন্দনা আর আত্মসমর্পণ হইতেই রঘুমণি धत्रां मिटवन ।

কাশ্মীরে আসার পর স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গীরা শ্রীনগরের মহারাজের নিকট হইতে যথেষ্ট আদর-অভার্থনা প্রাপ্ত হইলেন। বড় বড় রাজকর্মচারীরা প্রায়ই তাঁহার ডোন্নায় আসিয়া ধর্মসম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ ও অক্সান্ত গুরুতর বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। মহারাজের বিশেষ আহ্বানে কাশ্মীরে একটি মঠ ও সংস্কৃত-অধ্যাপনার স্থান নির্ব্বাচন করিতে গমন করিয়াছিলেন। নদীতীরে ইউরোপীয়দিগের শিবির সংস্থাপনের জন্ম একটি স্থন্দর স্থান ছিল। স্থামিজী এই স্থানটী মনোনীত করিয়াছিলেন এবং মহারাজও তাঁহাকে উহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তাঁহার সম্বীগণের মধ্যে অনেকেই ধ্যান ধারণা অভ্যাসের জন্ত ব্যস্ত হওয়ায় স্বামিন্সী তাঁহাদিগকে প্রস্তাবিত মঠের জায়গায় গিয়া ধাান ধারণাদিতে মনোনিবেশ করিতে বলিলেন। কিন্তু সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে ठाँशांक मत्रकांत्र रहेरा जानान रहेन त्य. धे यान मर्घ वा मध्य विचानत्र স্থাপনের জন্ত দেওয়া হইবে না, কারণ রাজ-দরবারে ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হইবামাত্র রেসিডেণ্ট ট্যালবট সাহেব ছুই ছুই বার উহাতে অসম্বতি প্রকাশ করিয়াছেন ও শেষবারে উহা একেবারে নামগ্রুর করিয়াছেন। স্থতরাং উহার ভালমন্দ বিচার সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা পর্যান্ত হইতে পারে नारे। सामिकी প্রথমতঃ এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত কুর হইলেন, কিন্ত পরে তাঁহার মনে হইল यथन সকলই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা, তথন যাহা হইরাছে তাহা ভালর জ্বন্তই হইরাছে। মোটের উপর ব্ঝিলেন কাশ্মীর वा ज्य कान पिनीय बाकांत्र बाब्या कार्यात्रख श्विशकनक इहेरव ना, वतः नकन मिक श्रेष्ठ वित्वहन। कतिता वाक्रानातमा, वित्मयछः बाक्यांनी

405

## व्ययतमाथ ७ कोत्रव्यांनी

600

কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানই তাঁহার কার্য্যের কেন্দ্রস্থল হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

২০শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার কন্সাল জেনারেল ও তৎপত্নীর আমন্ত্রণে তিনি ছইদিন ডাল হ্রদের তটে রহিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার মন শিবভাবের পরিবর্ত্তে শক্তিভাবে পরিপূর্ণ হইন্না উঠে। তাঁহার मृत्थ मनामर्सना त्रामथामानी मङ्गीछ खना गारेछ। यथन जिनि जारात्र মুসলমান মাঝির চারি বৎসর বয়স্কা শিগুক্তাকে উমারূপে পূজা করিতেন তথন দর্শকদিগের হৃদয় ভাবে দ্রবীভূত হইত। একদিন তিনি শিশ্বদের বলিলেন, "যে দিকে ফিরিতেছি কেবল মার মূর্ত্তি দেখিতেছি। তিনি বেন আমাকে ছোট ছেলের মত হাত ধরিয়া লইয়া বেড়াইতেছেন।" একদিন তিনি আপন নৌকা সরাইয়া একটি নিৰ্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন। এই সময়ে একজন ব্রাহ্ম ডাক্তার ব্যতীত আর কাহারও তাঁহার নিকট যাইবার আদেশ ছিল না। এই ব্যক্তি স্বামিজীকে অত্যস্ত ভক্তি করিতেন এবং প্রত্যহ তাঁহার সংবাদ বইতে আসিতেন। কিন্তু স্বামিজীকে প্রায়ই ধ্যানস্থ দেখিতে পাইতেন বলিয়া কোন কথা না বলিয়া थीरत थीरत नोका इरेट हिनमा गारेटन । श्वामिकी उथन क्राञ्जननीत **शान्ति हस्तिश विकार । यान्त्र या अको अवन या विकार ।** এ অবস্থায় হয় তত্ত্বপ্রকাশ, না হয় মনের ধ্বংস অবশুস্তাবী।

একদিন সন্ধ্যায় তাহাই হইল। বহুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণেখরের বাগানে যে অবস্থা হইয়াছিল, এদিনও সেই অবস্থা হইল। জগৎসংসার সব উড়িয়া গেল। অন্তর-রাজ্য স্তব্ধ, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ যেন বিছাদ্বেগে ঘন ঘন কম্পমান। জগৎ-প্রপঞ্চের অন্তরালে যে ছক্তের শক্তি বিরাজমানা তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া তিনি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলেন, সে দর্শনে বিশ্ব-কাব্যের অনন্তরাগিণী হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল, বিশ্বতত্ত্বের অমল আলোকরশ্মি তাহার প্রতি দ্বার উদ্ভাসিত করিল।
তিনি যেন কিছু লিখিবেন বলিয়া হাত বাড়াইয়া কলমের অয়েষণ করিতে
লাগিলেন এবং সেই অবস্থায় 'Kali the Mother' ( মৃত্যুরূপা মাতা )
নামক স্থপ্রসিদ্ধ কবিতাটি যন্ত্র-চালিতবং লিখিয়া গেলেন। লেখা শেষ
হইলে কলমটি হাত হইতে পড়িয়া গেল। তিনিও ভাবসমাধিস্থ হইয়া
মৃচ্ছিতের স্থায় গৃহতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

অমরনাথ হইতে প্রত্যাগমনের পর স্থামিজী প্রায় মাতৃভাবের সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন; বলিতেন, তিনি কাল, তিনি পরিবর্ত্তন, তিনি আনস্ক শক্তি। মা যে শুরু দয়াময়ী, স্থথবিধায়িনী নহেন, তিনি যে ভীমা মৃত্যুদ্ধপা, ছঃথদাত্রী, রোগশোকসন্তাপের জননী, এই ভাবে মাকে ধারণা করিতে তিনি পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "ভীমার উপাসনা দারাই ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অনস্ক জীবন লাভ করা যায়। মৃত্যুকে চিন্তা কর; লোলরসনা করালিনীকে ধ্যান কর। মাই স্বয়ং ব্রন্ধ। তাঁর অভিশাপও আশীর্কাদ। হ্বদয়টাকে শ্মশান করিয়া ফেল। তবে মার দেখা পাবে।" তাঁহার নাচুক তাহাতে শ্রামাণ করিয়াতেও এই ভাবই পরিস্কুটরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"দেহ চায় অথের সঙ্গম, চিত্ত বিহলম সন্ধীত অধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে হৃংথের পার॥
ছাড়ি হিম শশাস্কছেটায়, কেবা বল চায়, মধ্যান্ত তপনজালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, নিগ্ধ শশধর, সেও তব্ লাগে ভালো॥
অথতরে স্বাই কাতর, কেবা সে পামর, হৃংথে যার ভালবাসা।
অথে হৃংথ, অমৃতে গ্রল, কঠে হলাহল, তব্ নাহি ছাড়ে আশা॥
ক্ষম্বথে স্বাই ডরায়, কেহ নাহি চায়, মৃত্যুন্নপা এলোকেশী।
উষ্ণ ধার, ক্ষির উদ্গার, ভীম তরবার থসাইয়া দেয় বাঁশী॥

সত্য তুমি মৃত্যুত্রপা কালী, স্থথ বনমালী, তোমার মায়ার ছায়। করালিনী কর কঠছেদ, হোক মায়াভেদ, স্থেষপ্রে দেহে দয়। "বাস্তবিক জীবমাত্রেই স্থথের জন্তু পাগল। স্থেগুত্থুথমিপ্রিত এই পরীক্ষাগারে তৃঃথ ছাড়িয়া উদ্প্রান্তের মত শুধু স্থথ-মদিরার সন্ধানেই ফিরিতেছে—জানে না যে, 'তৃঃথভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে' তৃঃথও তাঁহারই দান, তাঁহাকে ছাড়িয়া তাহার কোন সভ্য অন্তিত্ব নাই। তাই স্বামিজী তাঁহাকে বলিতেছেন—'মৃত্যু তুমি, রোগ, মহামারী বিষক্ত ভরি বিতরিছ জনে জনে।' আর স্থথ-মৃগত্থিকায় লুরা, তৃঃথ-ভীত বঙ্গীয় যুবকগণকে জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"ভাঙ্গ বীণা, প্রেমস্থাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমারা। আঞ্যান, সিন্ধুরোলে গান, অশুত্রলপান, প্রাণপণ যাক্ কারা॥"

এই সময়ে এবং পরেও অত্যন্ত পীড়া বা শারীরিক ষয়ণার সময় তিনি
পুনঃ পুনঃ বলিতেন, 'তিনিই ইন্দ্রিয়, তিনিই কয়, আবার তিনিই কয়
দিচ্ছেন। কালী, কালী'। বলিতেন, "ভয় ত্যাগ কয়। কিসের
ভয়! ভিক্ষা নয়—ভোর করে নিতে হবে। যারা প্রক্রত মার ভক্ত তারা
পাথরের মত শক্ত, সিংহের মত নির্ভীক। বিশ্বসংসার যদি রেণু রেণু
হয়ে পায়ের তলায় চুর্ণ হয়ে পড়ে, তব্ও ভক্ত টলে না। মাকে তোমার
কথা শুনতে বাধ্য কয়। তাঁর কাছে খোসামোদ কি? জ্বয়দন্তী।
তিনি সব কর্ত্তে পারেন। নোড়ায়ড়ির ভেতর খেকেও মহাবীর্য্যবানের
স্পষ্ট কর্ত্তে পারেন।

"যে হ্বদরে ভয় নেই, সেইথানেই তিনি আছেন। বেথানে ত্যাগ, আত্মবিস্মৃতি, মরণকে আলিঙ্গনের জ্বন্ত প্রাণপণ চেষ্টা—সেইথানেই মা'।" 500

#### স্বামী বিবেকানন্দ

৩০শে অক্টোবর স্থামিজী আবার সহসা অদৃশ্য হইলেন। বলিয়া গেলেন, কেহ যেন তাঁহার অমুসরণ না করে। তিনি ক্ষীরভবানীর বিচিত্রবর্ণশোভিত নির্মারিণী দেখিতে গিয়াছিলেন, ৬ই অক্টোবরের পূর্ব্বে সেন্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। দেবীর সল্পুথে তিনি প্রত্যাহ হোম করিতেন এবং এক মণ তুপ্ধ হইতে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া তণ্ডুল, বাদাম প্রভৃতির সহিত ভোগ দিতেন এবং বহুক্রণ বিসয়া সাধারণ ভক্তের স্থায় মালাজপ করিতেন। প্রত্যাহ প্রাতে একজন ব্রাহ্মণ পপ্তিতের শিশুক্সাকে কুমারী উমারূপে পূজা করাও তাঁহার উপাসনার বিশেষ অঙ্গ ছিল। এথানে কয়দিন স্থামিজী কঠোর তপস্থা করিয়াছিলেন। মনে হইতেছিল কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকার জন্ম কর্ম্মাসিজির যে একটা পরদা তাঁহার মনের উপর পড়িয়াছিল সেটাকে তিনি যেন ছিল্ল করিতে চাহিতেছিলেন। এখন আর তিনি কর্ম্মী, উপদেষ্টা বা জননাম্নক নহেন। এখন তিনি শুধু সয়্মাসী—মার নিকট ছোট ছেলেটি।

যেদিন স্বামিজী শ্রীনগরে প্রত্যাগমন করিলেন সেদিন তাঁহার মৃথে অপূর্ব জ্যোতিঃ ও পবিত্রতা নিরীক্ষণ করিয়া শিয়গণ ব্রিতে পারিলেন যে, তাঁহার মধ্যে আরও মহত্তর পরিবর্ত্তন ঘটয়ছে। তিনি হস্ত-প্রমারণপূর্বক আশীর্বাদ করিতে করিতে নৌকায় প্রবেশ করিলেন এবং মার প্রসাদী গাঁদাফুলের মালা প্রত্যেক শিয়ের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বলিলেন, "এখন আর 'হরি উ' নয়—এখন শুর্ধু 'মা'। আমি বড় অয়ৢয়য় করিয়াছি! মা আমায় বল্লেন, 'বিধর্মী বা বিশ্বাসহীনেরা যদি আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, আমার মূর্ত্তি কল্মিত করে তাতেই বা কি ? তোর তাতে কি ? তুই আমায় রক্ষা করছিস না আমি তোকে রক্ষা করিছি ?' স্নতরাং আর আমার স্থানের প্রতি লক্ষ্য কি দরকার ? আমি ত ক্ষ্ম শিশু মাত্র।" যে ঘটনার প্রতি লক্ষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

করিয়া তিনি এই কথা বলিলেন সে ঘটনাটি এই—ক্ষীরভবানীর মন্দিরে একদিন তিনি মুদলমানদিগের অত্যাচারে বিধ্বস্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেৰ ও প্রতিমার ফুর্দশাদর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন. 'কেমন করে লোকে এসব অত্যাচার নীরবে সহু করেছে ? প্রতীকারের জন্ম বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি ! আমি যদি সে সময়ে থাকতুম, क्थन । अांग निरंत्र भारक प्रका क्रिक्म ना । अांग निरंत्र भारक प्रका क्रिक्म । ঠিক সেই সময়ে উপরোক্ত দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হয়। কিঞ্চিৎ পরে তিনি আবার আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যদি তিনি निष्क এक । नुजन मिमत প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন তাহা হইলে বড় স্থাথের বিষয় হইত। আবার সহসা মার কণ্ঠধানি শ্রবণ করিয়া তিনি স্থপ্তোথিতের স্থায় চমকিত হইয়া উঠিলেন—স্পষ্ট শুনিলেন মা বলিতেছেন, "বংস। আমি মনে করিলে অসংখ্য মন্দির ও মঠ স্থাপন করিতে পারি। এই মুহুর্ত্তেই এথানে প্রকাণ্ড সপ্ততল স্বর্ণ-মন্দির নিশ্বিত হইতে পারে ৷" এই দৈববাণী শ্রবণাবধি স্বামিজী মন হইতে मकन সংকল্প পরিত্যাগ করেন, বুঝিলেন মার যাহা ইচ্ছা তাহাই ছইবে। শিষ্যেরা এই অন্তত বুত্তান্ত শুনিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে निः गर्ल छे पविष्ठे दिश्लन, ममुम्ब स्नानि यन कि ब्र॰ कन विक स्मान চিন্তার নিমগ্ন রহিল। স্বামিজী বলিলেন, "এখন আর এর বেশী কিছু वल उ शास्त्रिना। वलात्र आरम्भ तिरे।"\*

<sup>\*</sup> ক্রীরভবানীতে গভীর অন্ধকার রাত্রে উপ্র তপস্তা করিতে করিতে ঘামিলীর আরও যে দকল অভুত দর্শন ও অনুভূতি হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাব তিনি ছই একজন গুরুত্রাতাকে দিয়াছিলেন, কিন্ত ধর্মজীবনের সে দকল নিগৃঢ় রহস্ত সর্ক্রমাধারণের গোচর করা অনুচিত বিবেচনার তাহা করা গোপন হইয়াছে। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে স্বামিজীর সমুদ্র প্রকৃতি এই সময়ে মারিক সংস্কারনমূহের উর্ক্বে উঠিবার জন্তা শেব চেষ্ট্র। করিতেছিল।

এখন হইতে যদিও শিয়েরা বরাবর স্বামিজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার চেষ্টা করিতেন, তথাপি তাঁহাকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইত না। তিনি প্রায়ই একাকী চিন্তাময় অবস্থায় বছক্রণ ধরিয়া নদীতটে ভ্রমণ করিতেন। এরূপ তন্ময় থাকিতেন যে, অনেক সময়ে নৌকার ছাদে উপবিষ্ট শিয়্যগণকে পর্যান্ত লক্ষ্য করিতেন না। একদিন হঠাৎ মস্তক মুগুন করিয়া সামান্ত সয়্যাসীর বেশে আসিয়া হাজির হইলেন, মুথে তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। 'Kali the Mother' (মৃত্যুরূপা মাতা) হইতে আর্ত্তি করিতে করিতে বলিলেন, 'এর প্রত্যেক কথাটি সত্য। আর আমি তা কাজেও প্রমাণ করেছি—দেখ আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি।'

১১ই অক্টোবর সকলে বারাম্লায় ফিরিয়া আসিলেন ও পরদিন লাহোর যাত্রা করিলেন। স্থামিজী এখান হইতে কলিকাভায় চলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার ইউরোপীয় শিশ্যগণ উত্তরভারতের অক্যান্ত স্থান দর্শন করিবার জন্ত এখানে স্থামী সারদানদের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্থামী সারদানদ্দ স্থামিজীর সহিত কাশ্মীরে মিলিত হইবার জন্ত ২৭শে সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে স্বামিজী এক বিপদে পড়িয়াছিলেন। একজন মুসলমান ফকিরের কোন চেলা মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট আসিত। একদিন তাহার ভয়ানক জর ও শিরোবেদনা হইয়াছে শুনিয়া স্বামিজী দয়ার্জ হইয়া তাহার মাথায় আঙ্গুল দিয়া কয়েক মিনিট টিপিয়া ধরিলেন, তাহাতে সে ব্যক্তির অস্ত্রথ সারিয়া য়ায়। লোকটি ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া সেই হইতে ঘন ঘন তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করে ও তাঁহার প্রতি, অস্তরক্ত হয়। ইহাতে তাহার গুরু সেই মুসলমান ফক্রি, চেলা বেহাত হইয়া য়ায় ভাবিয়া স্বামিজী সম্বন্ধে অনেক কট জি

### অমরনাথ ও ক্রীরভবানী

600

करतन अवर निश्चरक श्वासिकीत निकि वाहरे नित्य करतन। कि ख णाहार कान कन हम ना। अक्रमर्गन क्क हहेग्रां कि तत श्वासिकी कि नाना अकात गानि रान अवर निस्त्र कमका रामाहितात क्रम्म और विमा एम अमर्गन करतन रा, का भीत का गंग कि ततात श्र्मिहे श्वासिकी विमा वमन अ निर्त्रापृर्शन रतार आकास हहेरान । अक्र कहे कि क्रम हहेन। श्वासिकी हेहार वर्ष वित्रक हहेरान — कि रतत जेशन नरह, कि ख निर्द्यत छेशत। विन्तान, "श्वीतामक्र आत आमात्र कि करतान? रामास्त्र-अठात आत अरेम का स्वासिक करता श्वासिकी रामाहिता क्रमाहिता आत अरेम का स्वासिक स्वासिकी राम हम विश्व हहेग्राहिता रामाहिता क्रमाहिता स्वासिकी राम हम विश्व हहेग्राहिता रामाहिता हम विश्व हम्माहिता स्वासिकी रामाहिता हम विश्व हहेग्राहिता रामाहिता हम विश्व हम्माहिता ।

# বেলুড় মঠ প্ৰতিষ্ঠা

১৮৯৮ সনের ১৮ই অক্টোবর স্বামিজী বেলুড় মঠে ফিরিলেন। মঠের কেহ তাঁহার আগমনসংবাদ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হন নাই। স্থতরাং তাঁহাকে দেখিয়া সক্রলেই প্রথমে আনন্দিত হইলেন, কিন্তু পরে তাঁহার শরীরের অবস্থাদর্শনে সে আনন্দ শীঘ্রই বিষাদে পরিণত হইল।

স্বামিজী ভগ্ন দেহ লইরা পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্ববং ধর্ম্মালোচনা, শাস্ত্রপাঠ, ব্যাখ্যা, প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল এবং মঠবাসীদের জীবনগঠনের জন্ম বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। তিনি মঠে সন্ন্যাসীদের জন্ম অনেকগুলি নৃতন নিয়ম প্রণয়ন করিলেন এবং পড়াগুনা সাধনা প্রভৃতির জন্ম পৃথক্ পৃথক্ সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

>२२. निष्मंत ⊌कानी शृक्षांत िन स्वः मार्जाठी कृतां कि कर्यक्रकन महिना छल्मा पर्वत क्षांत्रणा परिषठ व्याप्तित्वन, माधूता मकरन्दे छेशिष्ठ हिल्म थरः शृक्षा ७ क्षांत्रणात्र विख्ठ व्याप्तांकन इरेग्नाहिन। देवलाल मा-ठीकूतां कि छात्रात्र महिनाणा, स्वामिकी, स्वामी विकानम थवः मात्रमानम किन्वांचा कित्रिया वाणवाद्य किनी निष्मं विकान विखानय थिछिं। छेऽमद स्वामान कित्रलन। मा-ठीकूतां थेरे विखानस्वत्र छेश्व क्षांवजीत मझनामीय थार्थना कित्रलन।

নিবেদিত। এই সময় হইতে বাগবাজ্ঞারে প্রীঞ্জীমাতাঠাকুরাণীর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিন্দু ব্রন্ধচারিণীর স্থায় জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

> छिटमचत मर्ग्याभना छेभनाक छे९मत इहेन, चामिकी चत्रः

প্রত্যুবে উঠিয়া গঙ্গাম্বানান্তে শ্রীরামক্তফদেবের শ্রীপাছকার বিবদল ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া খ্যানস্থ হইলেন এবং খ্যান-পূজাবসানে স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে তামনির্দ্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামক্ষণেদেবের ভন্মান্তি লইয়া অক্তান্ত সন্ন্যাসিগণ সহ শঙ্খঘণ্টারোলে গন্ধাতট মুধরিত করিয়া নূতন মঠভূমিতে উপনীত হইলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে बर्टनक भिषादक विनातन, "ठोकूत्र आमात्र वलिছिलन, 'जूरे कें।स करत जामात्र राथात निरत्न गांवि जामि त्रथाताई गांदा छ থাকবো। তা গাছতলাই কি, আর কুটীরই কি !' সে জন্মই আজ আমি স্বরং তাঁকে কাঁধে করে নৃতন মঠভূমিতে নিরে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বছকাল পর্যান্ত 'বছজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির हरम शोकरवन।" जात्रभन्न विनालन, "এই यে आमारित में इटाइ. এতে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জম্ম থাকবে। ঠাকুরের रयमन छेमात्र मछ हिन, अिं ठिंक स्मर्ट ভाবের क्लान्डान इरव; এথান থেকে যে মহা সমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।'' নৃতন মঠভূমিতে উপস্থিত হইয়া তিনি স্বন্ধস্থিত কৌটাটি জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি রাধিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন। অনন্তর স্বামিজী পূজার বসিলেন। পূজান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া হোম করিলেন এবং সন্মাসী ভাতৃগণের সাহায্যে স্বহন্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। তারপর সাদরে অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপরে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল বহুজনস্থায় বহুজনহিতায় এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া ইহাকে সর্বাধর্ম্মের অপূর্ব সমন্বয়কেন্দ্র করিয়া রাথেন।" সকলেই করযোড়ে

ঐরপ প্রার্থনা করিলে স্বামিজী শিশ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে ঐ কৌটা উঠাইয়া পুনরায় নীলাম্বর বাবুর বাগানে লইয়া যাইতে বলিলেন। সেথানে উপস্থিত হইয়া সকলেই এই কার্য্যের জন্ম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী শরৎ বাবুকে বলিলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্মক্রেরে প্রতিষ্ঠা হল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামল।, আমার মনে এখন কি হচ্ছে জানিস ? এই মঠ হবে বিভা ও সাধনার কেন্দ্রখান। তোদের মত ধার্মিক গৃহস্তেরা हेशांत हात्रिकत अभित्व घत्रवाड़ी करत थाकरव, जात गांवथारन ত্যাগী সন্মাসীরা থাকবে। আর মঠের ঐ দক্ষিণের জমিটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাকবার ঘর-দোর হবে। এরপ হলে কেমন হয় বল দেখি ?" শরৎ বাবু বলিলেন, "মহাশয়, আপনার এ ' অন্তত কল্পনা।" তহতুরে স্বামিজী বলিলেন, "কল্পনা কিরে ? সময়ে সব হবে। আমিত পত্তন মাত্র করে দিচ্ছি। এর পর আরও কত कि इरत। जामि कडक करत यातं, जात टाएमत ভिতর नानां ভাব দিয়ে যাব। তোরা পরে সে সব কাব্দে পরিণত করবি। বড় বড় তব্ব কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে কাৰ্য্যতঃ দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাব্দে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে ? সেগুলি আগে বুৰতে रत- जात्रभत कीवान कलाएज राव। वृक्षि १ अरकरे वालकर्मकीवान পরিণত ধর্ম।"

এই সালের এপ্রিল মাস হইতে মঠের গৃহাদি নির্মাণ আরম্ভ হইরাছিল। হরিপ্রসন্ধ চট্টোপাধ্যায় নামক ঠাকুরের একজন ভক্ত ও ডিট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইনি পরে স্থামী বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন) এই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। যদিও ১ই

# বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা

470

ভিদেষর (১৮৯৮) ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইল এবং করেকজন সন্মাসী এখন হইতেই মঠের নৃতন বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন, তথাপি পর বৎসর জাতুয়ারী পর্যাস্ত মঠ নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়ীতেই রহিল।

# রোগরদ্ধি

স্বামিন্সীর শরীর ক্রমশঃই থারাপ হইতে লাগিল। হাঁপানীর টানে তিনি বড় কট পাইতেছিলেন। ২৭শে অক্টোবর স্থপ্রসিদ্ধ ডাজার আর এল দত্তের নিকট তাঁহার বক্ষ পরীক্ষা করান হইল। তিনি ও কবিরাজগণ সকলেই বলিলেন যে, খুব সাবধানে না থাকিলে পীড়া সাংঘাতিক হইবার সম্ভাবনা। এ সময়ে স্থামিন্সীর চিত্ত বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইরা পড়িয়াছিল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই হয় ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন, দশ বার বার প্রশ্নের জ্বাব দেওয়া হইলেও হয়ত তিনি পুনরায় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেন; উত্তর ভাঁহার কর্ণেও পৌছাইত না।

কাশ্মীর হইতে ফিরিবার ছই তিন দিন পরে স্বামি-শিয়্য-সংবাদ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরচ্চক্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় একদিন মঠে আসিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে স্বামিজীর সহিত দেখা করিতে ও বাহাতে স্বামিজী উচ্চ ভাব-ভূমি হইতে কিঞ্চিং নামিরা আসেন তাহার জন্ত চেষ্টা করিতে বলিলেন। শরৎ বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন স্বামিজী পূর্ব্বাম্থ হইয়া আসনে উপবিষ্ট, মন অন্তর্মুখী। স্বামিজী তাঁহার গৃহপ্রবেশ প্রথমে লক্ষ্যই করেন নাই। শরৎ বাবু দেখিলেন তাঁহার বামচক্ত্তে একস্থানে রক্ত জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি করিয়া হইল। স্বামিজী বলিলেন, "ও কিছু নয়। হয় ত ক্ষীরভবানীতে একটু জোরে তপস্থা করার দক্ষণ হয়েছে।" তাঁহার মনকে বিষয়াস্তরে নিবিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে শরৎ বাবু তাঁহাকে তীর্থ্যাত্রার গল্প শুনাইবার জন্ম ধরিয়া বসিলেন। ইহাতে

বামিজীর যেন অনেকটা বাহ্ন চৈতন্ত হইল। তিনি গল্প করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "অমরনাথ থেকে আসা অবধি শিব মাথায় চড়ে বসেছেন, কিছুতেই সেথান থেকে নড়তে চাচ্ছেন না।" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "অমরনাথে যাবার সময় এমন সব উচ্ উচ্ জায়গায় উঠেছিল্ম, বেখানে কোন যাত্রীয়া যায় না। সেই নির্জ্জন পথে হাঁটবার জন্ত আমার কেমন একটা ঝোঁক চেপেছিল। সে সময় শরীরবােধ ছিল না। মনটা কেবল শিবময় হয়ে গেছলা। সেই গুরুতর পরিশ্রমে শরীরটা জথম হয়েছে। সেথানে এত শীত যে গায়ে যেন হাজার হাজার ছুঁচ ফুটিয়ে দিত। যাবার সময় কিন্তু শীত গ্রীয় কিছু বােধ ছিল না। সর্বাক্ষে ছাই মেথে একথানা কৌপীন এঁটে গুহার মধ্যে ঢুকেছিল্ম। কিন্তু যথন বেরিয়ে আসি তথন শীতে হাত পা একেবারে অসাড়।"

শরৎ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "শোনা যায় যে অমরনাথের গুহার এক রকম সাদা পায়রা আছে, তাদের যারা দেখতে পায় তাদেরই তীর্থযাত্রা সফল হয় ও সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। আপনি কি ওরকম কোন পায়রা সেখানে দেখেছিলেন ?" স্বামিজী বলিলেন, "হাঁ হাঁ, জানি। আমি ৩৪টা সাদা পায়রা দেখেছি, কিন্তু তারা মন্দিরের ভিতর থাকে, কি কাছাকাছি পাছাড়ে থাকে তা বলতে পারি না।"

তারপর ক্ষীরভবানীর মন্দিরে দৈববাণীর কথা উঠিল। শরৎ বাবু বলিলেন, "সম্ভবতঃ উহা আপনার নিজেরই চিস্তার প্রতিধ্বনি মাত্র— সম্পূর্ণ ভেতরের জিনিষ, বাইরের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।" স্থামিজী উত্তর করিলেন, "আমার ভেতর থেকেই হোক বা বাহির থেকেই আম্বক্ কিন্তু তুমি যদি স্বকর্ণে শোন (যেমন এখন আমার কথা শুনছ) যেন একটা শব্দ আকৃশি থেকে আসছে, অথচ কোন লোক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে কি তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করতে পার ?"

পরে শরৎ বাবু স্থামিজীকে 'ভূতযোনি দেখিয়াছেন কিনা' জিজ্ঞাসা করায়, স্থামিজী উত্তর দেন যে মাঝে মাঝে একজ্বন আত্মীয়ের প্রেতাত্মা তাঁহাকে দর্শন দিতেন ও দ্রের সংবাদাদি আনিয়া দিতেন, কিন্তু সব সময় তাঁহার কথা সত্য প্রমাণ হইত না। একবার কোন তীর্থে স্থামিজী উক্ত প্রেতাত্মার উদ্ধারের জন্ম প্রার্থনা করেন। তার পর হইতে আর তাহার দর্শন পাওয়া যায় নাই।

এই সময়ে স্থামিজীকে চিকিৎসার জন্ম প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতে হইত। অমুথে ভূগিয়াও এথানে তাঁহাকে অনেক লোকের সহিত বকিতে হইত। ইহাতে আহারাদির অনিয়ম হইতে লাগিল। গুরুত্রাতা ও শিয়্যেরা এইজন্ম আগন্তকদিগের জন্ম একটা সময় নিদিষ্ট করিতে স্থামিজীকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু যে হৃদয় চিরদিন পরের জন্ম উন্মৃত্ত—তাহাতে নিয়ম-কামুনের বাঁধন সহিবে কেন ? তিনি উত্তর দিলেন, "এরা আমায় দেখবার জন্ম কি ছটো কথা শোনবার জন্ম কত দূর থেকে কন্ট করে এদেছে, আর আমি শরীর থারাপ হবে ভেবে এখানে বসে তাদের সঙ্গে ছটো কথা বলতে পারব না ?"

একদিন যোগানন্দ স্বামী ও শরৎ বাব্কে সঙ্গে লইরা তিনি আলিপুরের
চিড়িরাথানা দেখিতে গেলেন। স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট রায় রামত্রন্ধ সায়াল
বাহাছর তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া স্বয়ং তাঁহার সহিত সমস্ত পশুশালায় ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ পশুপক্ষী দেখাইলেন। তাঁহার
ইচ্ছামুসারে রামত্রন্ধবাব্ ব্যান্ত ও সিংহদিগকে আহার দিবার আক্রা দিলেন। স্বামিষ্কী উহাবিগের ভোজন দেখিরা আমাদ বোধ
করিলেন। তারপর সর্প দেখিয়াও বড় খুসা হইলেন এবং কি করিরা
সরীস্থপ জাতির ক্রমবিকাশ হয় তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন।
অতঃপর বানরশালায় প্রবেশ করিলেন। বানর দেখিলেই (এদেশ
ও পাশ্চাত্যদেশে) তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন,
"ওহে, তোমরা এ শরীরে কেন প্রবেশ করিলে? আর
জন্মে কি কর্ম করিয়াছিলে বাহার ফলে এদেহ ধারণ করিতে
হইয়াছে?"

রামব্রন্ধ বাবু কিঞ্ছিৎ জলবোগের আয়োজন করিয়াছিলেন। জ্লযোগান্তে জনেক কথাবার্তা হইল। রামত্রন্ধ বাবু উদ্ভিদ্বিগ্রা ও জম্ববিভার বিশেষ পারদশী এবং ভারউইনের ক্রমবিকাশবাদের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামিঙ্গী বলিলেন ডারউইনের মতবাদ কতকদূর পৰ্য্যন্ত সত্য বটে। কিন্তু অনেক জিনিব আছে যেখানে উহা थाटि ना ; जात्र 'कीरन-সংগ্রামে প্রতিযোগিতা,' जथवा 'योननिर्व्वाচन' অপেক্ষা পতঞ্জলির মতে 'প্রকৃত্যা পূরণাৎ' যে 'ক্ষাভ্যম্ভর পরিণামের' কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠতর। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর রামপ্রক্ষ বাবু স্বামিঞ্জীর কথার সারবতা স্বীকার করিলেন ও বলিলেন, "যদি আপনার মত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভর বিষ্ঠার অভিজ্ঞ লোক এইভাবে আমাদের শিক্ষিত সমাব্দের लम ज्ञानामन करतन जरत र्मिन त्र जें जेंगकात्र द्य।" जे मिन मक्षारितना भन्न वार् ७ ज्ञाञ्च करमक्बरनत ज्ञास वनताम বাবুর বাটীতে স্বামিজী রাত্তি বারটা পর্যান্ত ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, পশু ও প্রাণী জগতের কতকদূর পর্যন্ত ভারউইনের মতবাদ থাটে, কিন্তু মানবজগতে—বেথানে বৃদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা ও স্থাধীন চিন্তার স্থান আছে—উহা থাটে না।
আমাদের দেশের সাধু ও আদর্শচরিত্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে
প্রতিযোগিতার নামগন্ধও নাই বা অপরকে বিনাশ করিয়া নিজে
বড় হইবার প্রবৃত্তি নাই। বরং সেথানে আত্মতাগই দেখা যায়।
যে যত নিজেকে বলি দিতে পারে সেই বেশী বড় হয়। একজন প্রশ্ন
করিলেন, "তবে আপনি আমাদিগকে শারীরিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা
করিতে বলেন কেন ?"

আহত সিংহের স্থায় গর্জন করিয়া স্থামিজী বলিলেন, "তোরা কি আবার মান্থব? পশুর চেরে তোরা শ্রেষ্ঠ কিনে? শুধু আহার, নিদ্রা, ভয় আর বংশবৃদ্ধি এই নিয়ে আছিস্। যদি একটু বৃদ্ধিবৃত্তি না থাকতো ভবে এতদিনে চতুপ্পদে পরিণত হতিস্। নিজেদের আত্মস্মানবাধ নেই, কেবল পরস্পরের হিংসা নিয়ে আছিস্, তাতেই তো আজ বিদেশীর কাছে তোদের এত লাঞ্ছনা! বাজে বড়াই ছেড়ে রোজ কি ভাবে জীবন কাটাচ্ছিস্ সেইটে ভাব দেখি। আমি এই পশুত তোদের ভেতর দেখছি বলেই শিক্ষা দিচ্ছি, প্রথমে জীবনসংগ্রামে একটু প্রতিযোগিতার চেষ্টা কর। শরীরটাকে শক্ত করতে শেখ। শরীর জ্যোরালো হলে তবে মন জ্যোবালো হবে। যাদের শরীরে জ্যোর নেই তাদের আত্মাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব। যথন একবার মনটা বশে আমবে, আর আপনার ওপর প্রভুত্ব করতে পারবি তথন শরীর থাকল আর গেল দেখবার দরকার নেই, কারণ তথন ত আর শরীরের দাস নস।"

এই সময় স্বামিজীর চক্ষে নিদ্রা ছিল না। রাত্তির অধিকাংশ সময়ই তিনি জাগিয়া কাটাইতেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা হইত যাহাতে একটু নিদ্রা হয়। বলরাম বাবুর বাড়ীতে একদিন আহারাদির পর শরৎ বাবু তাঁহার পদদেবা করিতেছিলেন, সহসা শঙ্খণটা বাজিতে লাগিল। সেদিন স্থ্যগ্রহণ। স্বামিজী বলিলেন, "গেরণ লেগেছে, এইবার একটু যুমুই।" খানিক পরে যথন চারিদিক বেশ অন্ধকার হইল, তিনি "এই ঠিক গেরণ" বলিয়া পাশ ফিরিয়া যুমাইবার চেটা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই ভাল যুম হইল না। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বালকের স্থায় শিয়াকে বলিলেন, "লোকে বলে গেরণের সময় যা করা যায় তার শত গুণ ফল হয়। ভাবলুম যদি এই সময় একটু যুমিরে নেওয়া বায় তবে এর পর হয়ত ভাল যুম হবে। কিন্তু তা হবার নয়। মিনিট পনেরো যুমিয়েছি বটে, কিন্তু মা আমার কপালে স্থনিদ্রা লেখেন নি।"

এই সময়ে একটি ঘটনার স্বামিজী বড় সম্ভোষ লাভ করিলেন।
স্বামী ত্রিগুণাতীতের সম্পাদনার 'উদ্বোধন' পত্রিকা বাহির
হয়। ১৪ই জানুয়ারী একটি ছাপাখানা ক্রয় করা হইল।
স্থির হয়, মাসে ছুইবার পত্রিকা বাহির হুইবে। কি করিয়া
কাগজখানি চালাইতে হুইবে স্বামিজী সেই সম্বন্ধে উপদেশাদি
দিলেন।

১৯শে ডিসেম্বর ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া স্থামিজী 
ও বৈজ্ঞনাথ যাত্রা করিলেন এবং শ্রীগুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে 
আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তথন হাঁপানি বড় প্রবল ভাব ধারণ 
করিয়াছে। অনেক সময় দমবন্ধ হইয়া আসিত। তিনি প্রায় অধিকাংশ 
সময় নির্জ্ঞনে কাটাইতেন। একটু পড়াগুনা, চিঠিপত্র লেখা ও শ্রমণ 
ইহাই তাঁহার প্রাত্তিক কর্ম ছিল। সময়ে সময়ে এত শ্বাসকট হইত যে, 
মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিত, সর্বাঙ্গে আক্ষেপ হইত এবং উপস্থিত সকলে 
মনে করিতেন ব্বি প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। স্বামিঞ্জী বলিতেন, এ সময়

430

### স্বামী বিবেকানন্দ

তিনি একটি উচু তাকিয়ার উপর ভর দিয়া বসিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেন, আর ভিতর হইতে যেন ক্রমাগত 'সোহয়ম্' 'সোহয়ম্' নাদ উথিত হইত,—যেন কর্ণে উপনিষদের এই মন্ত্র বাজিতে থাকিত, 'এক্সেবাদ্বয়ং ব্রন্ধ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'।

এইখানেই একদিন স্বামী নিরঞ্জনানদ্দের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তিনি দেখিলেন, একটি লোক ভীষণ আমাশররোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তার ধারে শীতে কাঁপিতেছে ও বাতনায় ছট্ফট্ করিতেছে—পরিধানে একথানি ধৃলিধৃদরিত ছিন্নবস্ত্র। তিনি পরের বাটীতে অতিথি হইরাছিলেন, স্বতরাং প্রথমে কি করিরা গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে সে वाक्टिक ज्थाय नहेया यान ভाবিতে नाशिलन। किन्न जाहात ऋत्य শুনিল না—গুরুভাইয়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে রোগীকে দাঁড় করাইলেন এবং ছইজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে প্রিয় বাবুর বাটীতে আনিলেন। मिथात अकृषि घरत जाहात्क त्राथिया जाहात अन्नमार्क्कना कतिरानन, ভাহাকে একথানা কাপড় পরাইলেন ও আগুনের সেঁক দিতে লাগিলেন। শুশ্রাষা করিতে করিতে লোকটি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিল। প্রিয় বাবু ইহাতে বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরও আহলাদিত হইয়াছিলেন—বৃঝিয়াছিলেন যে, বিবেকানন্দ শুধু মানসিক বলে বলীয়ান্ নহেন, তাঁহার হৃদয়ের গভীরতাও जनीय।

এই সময়ে যে সকল খ্যাতনামা ভারতবাসী স্থামিজীকে পত্রাদি লিথিরাছিলেন তন্মধ্যে বোষাইয়ের স্থনামধন্য ধনকুবের স্থার জামসেদ্জী টাটার নিম্নলিখিত পত্রখানি উল্লেখযোগ্য। ত্রুথের বিষয় স্থামিজী ইহার যে প্রত্যুত্তর দিরাছিলেন তাহা এক্ষণে পাওয়া ত্রুসাধ্য।

## রোগবৃদ্ধি

654

এস্প্লানেড্ হাউস, বম্বে ২৩শে নভেম্বর, ১৮৯৮

श्रित्र शामी विद्यकानम्,

আমার বিশ্বাস, জ্বাপান হইতে চিকাগো বাইবার পথে সহযাত্রীরূপে আমাকে আপনার মনে আছে। ভারতে সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রসার ও উহাকে নষ্ট না করিয়া কার্য্যকর পথে পরিচালিত করিবার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত এখন আমার বেশ স্মরণ হইতেছে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার সম্বন্ধীয় আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার এই ভাবগুলি মনে স্বতঃই উদিত হইতেছে ; আপনি নি\*চয়ই এই সম্বন্ধে শুনিয়াছেন বা পড়িয়া থাকিবেন। আমার মনে হয় এই স্ম্যাস-ধর্মকে অধিকতর স্বষ্টুরূপে কাজে লাগান যাইতে পারে, যদি ত্যাগব্রতীদের জন্ত মঠ অথবা আবাদ গৃহ নিশ্মিত হয় বেধানে তাঁহারা সাধারণ চরিত্র-নীতি মানিয়া চলিবেন এবং জড় বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও লোককল্যাণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। আমার মত এই যে এরূপ সন্মাসধর্মের অমুকূলে যদি কোন স্থযোগ্য নেতা আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে উহা দ্বারা আমাদের মাতৃভূমির ত্যাগধর্ম, বিজ্ঞান ও স্থথ্যাতির প্রভৃত সহায়তা হয়। আমার বিবেচনায় বিবেকানন্দই এই আন্দোলন পরিচালনের একমাত্র বোগাতম অধিনায়ক। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগুলিকে জাতীয়জীবনে ফলপ্রস্থ করিবার মহান্ ব্রতে আপনি নিযুক্ত হইবেন কি ? এ বিষয়ে দেশবাসিগণকে উদ্বন্ধ করিবার জন্ম একথানা উদ্দীপনাপূর্ণ পুস্তিকা প্রচারের দারা কার্য্য আরম্ভ করাই শ্রের:। পুস্তিকা প্রকাশের সমস্ত ব্যয় ভার আমি সানন্দে বহন করিব। আমার শ্রদ্ধা জানিবেন। ইতি ভবদীয় একান্ত বিশ্বস্ত জামশেদজি এম টাটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

# কর্মব্রতে দীক্ষাদান

পাঠক পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, এত কঠিন ও ক্লেশদায়ক পীড়া সবেও স্বামিন্ধী মুহুর্ত্তের জন্ম কর্মে বিরত ছিলেন না। দেশে পুরাতন जानर्गटक माष्ट्रिया विद्या नृजन कतिया ञ्रापन कतिराज इट्टेर अवर नकन লোককেই কর্মাঠ ও উৎসাহশীল করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এদেশের বায়ুতে 6িন্তাপরায়ণ দার্শনিক বড় সহজে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু কর্মনিষ্ঠ ও উন্তমনীল লোকের একান্ত অভাব। আমরা অনেক দিন হইতে 'জগংটা কিছু না' বলিয়া চকু মুদ্রিত করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া আছি। তাহার ফলে আজ আমরা মৃতকল্প জড় হইয়া দাঁড়াইয়াছি। স্বামিজী দেখিলেন যে, এই আত্মপ্রবঞ্চনায় দেশের ঘােরতর অনিষ্ট হইভেছে। কর্ম্মের আদর্শ, কর্ম্মের গৌরব, কর্ম্মের উপকারিতা দেশে গ্রাহ্ম না হওয়ায় দেশ দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। সেই জন্ম তিনি মঠের সন্মাসীদিগকে প্রথমে লোকশিক্ষা দিবার উপযোগী করিয়া গঠিত করিতে লাগিলেন। একদল লোকের হত্তে এই শিক্ষাভার না থাকিলে চলে না। তিনি দেখিলেন, যাহারা সন্মাসী হইতে আসিতেছে তাহারাই ইহার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র। কারণ তাহারা স্বভাবত: সংসারাদক্তিশৃন্ত, জিতেন্দ্রিয়, পরের জন্ম খাটতে প্রস্তুত ও পরিবার প্রতিপালনভার হইতে মুক্ত। সেই জন্ম তিনি যুবক সন্মাসীদিগকে কর্মমার্গের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীও অতি স্থন্দর ছিল। নিবেদিতা বলিয়াছেন, তিনি আজন্মই শিক্ষক'। কথাটা অভি সত্য। তিনি শুধু সন্মুথে উপস্থিত থাকিলেই অর্দ্ধেক কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। কাহাকেও হয়ত নিজের রন্ধন ভার প্রদান

করিতেন, কাহাকেও বা বক্তৃতাদি দিতে অভ্যাস করাইতেন। যে যেমন কার্য্যের উপযুক্ত ভাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিভেন। কাজের মধ্যে ছোট বড় ছিল না। যথন বাহার দারা যে কাজ করাইবেন মনে করিতেন, তথনই তাহাকে সম্পন্ন করিতে হইত : না করিলে নিস্তার নাই। তিনি বলিতেন, "বে কাঞ্চই হউক, খুব মনোবোগের সহিত করা চাই। যে ঠিক ভাবে এক ছিলিম তামাক সাত্ৰতে পারে সে ঠিক ধ্যান-ধারণাও করতে পারে। আর যে রান্নাটাও ভাল করে কর্ত্তে পারে না সে কথনও পাকা সাধু হতে পারে না। গুদ্ধমনে একান্ডচিত্তে না রাঁধলে থাক্সদ্রব্য সান্ত্রিক হয় না।" শিয়াদিগকে যথন বক্তৃতা দিতে শিক্ষা দিতেন তথন কেহ কেহ লজ্জাবশতঃ অগ্রসর হইতেন না, কিন্তু जिनि नरंदा जारामित नाजा जानिया मिरान-विनातन, "राम्य, গ্রীরামকৃঞ্চদেব আমাকে লজা দূর করবার বড় একটা স্থন্দর উপায় वरन मिरत्रिছिलन। वरनिছिलन, यथन लोक प्राथ नज्जा श्रव তখন মনে করবি 'লোক না পোক'।" একবার এই প্রকারে লজ্জা দূর হইলেই শিয়্যেরা অনেক সময়ে জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ত্যাগ বা শাস্ত্র সম্বন্ধে অনুর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনিও 'বেশ হচ্ছে' 'বাহবা' প্রভৃতি বাক্যে তাঁহাদিগকে সর্মদা উৎসাহিত করিতেন। শুদ্ধানন্দ স্বামীর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "চেষ্টা করলে কালে এ খুব ভাল বজা হবে।"

তাঁহার শিক্ষার আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, যে কেহ তাঁহার নিকট থাকিত তাহারই মনে হইত যেন সে অসামান্ত ব্যক্তি, বিরাট শক্তির আধার, যত শক্ত কাজই হউক না কেন, করিতে সমর্থ। কেহ কৃতকার্য্য হউক বা না হউক, কথনও তাঁহার নিকট হইতে প্রশংসা ও উৎসাহ ভিন্ন ভংসিনা লাভ করিত না। লোক বিচার করিবার সময় ভিনি দেখিতেন না, কে কতটা কাজ করিল, দেখিতেন কাহার মনের ভাব কত দৃঢ়। সাধ্যমত চেষ্টা করিলেই তিনি যথেষ্ট বোধ করিতেন। অক্কতকার্য্য হও তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু চেষ্টা করা চাই—উল্পম চাই, উৎসাহ চাই। তিনি যেন শিশ্বদের ভূব জলে ছাড়িয়া দিয়া ভাবিতেন, যে যতটা পারে হাত পা ছুঁড়িয়া সাঁতার শিথুক। সেই সময়ে স্বামী সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও নির্মালানন্দের উপর দর্শনাদি অধ্যাপনার ভার ছিল এবং সকলেই ধ্যানের সময় তাঁহাদিগের সহিত ঠাকুরম্বরে যাইতেন। কিন্তু কাজকর্ম্মের ভার ছেলেদের হাতে ছিল। স্বামিজী বলিতেন, "ওদেরও একটু স্বাধীনতা থাকা চাই। ওদেরও দায়িছ-বোধ হওয়া চাই। না হলে এর পর বড় বড় কাজ করবে কিকরে ?"

সন্মানীর জীবন কিরপ হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে স্বামিজী প্রায়ই উপদেশ দিতেন। সময়ে সময়ে মঠের সকল সন্ন্যানীকে নিজের কাছে ডাকিয়া সন্ন্যাস-জীবনের গুরুত্ব ও সন্ন্যানীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিতেন—বলিতেন, "ব্রন্ধচর্য্য প্রতি শিরায় শিরায় আগুনের মত জলবে।" কথনও বলিতেন, "মনে রাথবি, এই হচ্ছে আদর্শ—'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগিছিতায় চ'।" সন্ন্যাস বলিতে তিনি বুঝিতেন বিশ্বের কল্যাণের জন্ম বান্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিতে করিতে সান্তকে অনন্তের মধ্যে হারাইয়া ফেলা। আদর্শগুলিকে তিনি কার্য্যে এমন ভাবে পরিণত করিয়াছিলেন যে, কথনও সে গুলিকে theoretical abstractions বা কল্পনার বিজ্ঞান বলিয়া মনে হইত না। নিজের উপর বিশ্বাস থাকিলে কোন কাজই অসম্ভব নহে এই তাঁহার ধারণা ছিল।

তিনি বলিতেন, "জগতের ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলি আত্মশক্তিতে

বিশ্বাসবান লোকের ইতিহাস। বিশ্বাসই ভিতরকার দৈবীশক্তিকে জাগ্রত করে। বিশ্বাসবলে মান্ত্র্য যা থুনী করতে পারে। কেবল সেই সময় মান্ত্র্য অক্তকার্য্য হয় যথন সে অনস্ত শক্তি বিকাশের চেষ্টা বর্জন করে। যে মুহূর্ত্তে একটা মান্ত্র্য বা একটা জাত নিজের উপর বিশ্বাস হারায় সেই মূহূর্ত্তে সে মরে। প্রথমে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর, তারপর ভগবানে বিশ্বাস। একম্টো শক্তিমান লোক জগওটা টলমল করে ফেলতে পারে। আমাদের চাই অন্তভ্তব করবার হাদয়, চিন্তা করবার মন্তিক্ষ, আর কাজ করবার হাত।"

রন্ধন, সমীত, উত্থানরচনা, পগুপালন প্রভৃতি ব্যতীত আর একটি জিনিষের উপর স্বামিজী খুবা জোর দিতেন। সেটি হইতেছে—শরীরের দুঢ়তা-সাধন। তিনি দাঁড় টানার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন: বলিতেন—"আমি চাই ধর্মপথের একদল কর্ম্মঠ দৈনিক। অতএব বালকগণ, তোমাদের পেশাগুলিকে দৃঢ় করিবার কাজে লাগিয়া যাও। সন্ন্যাসীদের পক্ষে রুদ্রসাধন ভাল বটে। কিন্ত কন্মীদের জন্ম প্রয়োজন স্থগঠিত দেহ, লৌহবৎ দৃঢ় পেশী ও ইম্পাতের ন্তায় শক্ত স্নায়।" সন্ন্যাসীদের পক্ষে অধ্যয়নও তিনি বিশেষ আবশ্যক মনে করিতেন। কারণ তদ্মারা বৃদ্ধি মাৰ্জ্জিত হয়, ধারণা ও নিষ্ঠা দৃঢ় হয় এবং সমাজ ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নানা প্রশ্নের মীমাংসা করা ও দেশকালপাত্র বিবেচনায় বিধিব্যবস্থা ও নিয়মাদি স্ঞান করার পক্ষে অনেক স্থবিধা হয়। ত্যাগ ও অথণ্ড ব্রহ্মচর্য্যই যে চরম জ্ঞানলাভের একমাত্র সোপান ইহা তিনি মঠের সন্ন্যাসীদিগের চিত্তে দৃঢ়ভাবে মৃদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেন। আর ত্যাগ শব্দের অর্থ শুধু কর্ম্মে নয়, মন হইতে ত্যাগ। তিনি বলিতেন, "সন্ন্যাসীর জীবন অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে একটা তুমুল সংগ্রাম। 436

#### স্বামী বিবেকানন্দ

স্থৃতরাং যদি জয়ের আশা করিতে চাও, তবে কঠোর তপস্থা, আত্মনিগ্রহ ও ধ্যান-ধারণায় লাগিয়া যাও।"

সন্ন্যাস-জীবনের প্রথম অবস্থায় গুরুর শাসনাধীনে বা বিধিনিরমের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া তিনি মনে করিতেন. विश्निषठः जाहात्रामि मश्रस्म । ১৬ই ডিসেম্বর বৈল্যনাথ যাইবার পুর্বে তিনি মঠে অনেকক্ষণ ধরিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করেন এবং আহারাদি विषय नवीन मन्न्यामी पिशटक विरमय ভाবে উপদেশ पिन्ना वत्नन त्य. রাত্রিতে অল্প ভোজন ভাল। আহারের সহিত মনের যে কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বুঝাইবার জন্ম তিনি বলিয়াছিলেন, "আহারসংয্ম ব্যতীত চিত্তসংযম অসম্ভব। অতি ভোজন থেকে অনেক অনৰ্থ হয়। ওতে শরীর ও মন ছই জাহারমে বায়। তা ছাড়া প্রথম অবস্থায় হিন্দু ব্যতীত অন্ত জাতির স্পৃষ্ট অন খাওয়া বিন্নকর। গোঁড়ামি ও সহীর্ণতা ভাল নয় বটে, তবে প্রথম প্রথম নিষ্ঠাবান হওয়া থুব ভাল এবং দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা দরকার। তার পর যা খুসী কর। ইচ্ছা করলে পুরো সন্মাস গ্রহণ করতে পার, আবার মঠ ছেড়ে চলে যেতেও পার। তবে একথাটা जूला ना रय, यथन म्बराय मन्नाम-जामर्न तथरक निष्ठित्र निष्ठम, এ কঠোর জীবনের পক্ষে তুমি অনুপযুক্ত, তথন গার্হস্থা আশ্রমে প্রবেশ করা বরং ভাল, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম কলুষিত করা অনুচিত। সকালে উঠবে, খানজপ করবে আর খুব তপস্তা লাগাবে, স্বাস্থ্য আর সময়মত থাওয়া-দাওয়ার উপর খুব নজর রাখবে। আর কথাবার্তা কইবে শুধু ধর্ম সম্বন্ধে। শিক্ষাবস্থায় এমন কি খবরের কাগজ পড়া বা গৃহস্থদের সঙ্গে মেশাও ভাল নয়।"

এ বিষয়ে একদিন তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "মঠের ব্যাপারে গৃহস্থদের কোন কর্তৃত চলবে না। সন্মাদীরাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

টাকাওয়ালা লোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। গরীবদের সঙ্গেই তাদের কারবার। গরীবদেরই যত্ন করবে, ভালবাসবে ও বথাসাধ্য সেবা করবে। এদেশের প্রভ্যেক মঠ ও সন্থ্যাসি-সম্প্রদায় বড় মান্ত্বের দাসত্ব করাতে ও তাদের দয়ার উপর নির্ত্তর করাতেই উচ্ছন্ন গেছে। প্রকৃত সন্মাসী তাদের ত্রিসীমানায় যাবে না। কামকাঞ্চনের দাস বারা, তারা কি করে কাম-কাঞ্চনত্যাগীর প্রকৃত শিষ্য হতে পারে ?"

বৈশ্বনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অয়বয়য় শিয়দের জ্ম তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেগুলির উদ্দেশ্য—নাহাতে তাহাদের মনে সংসারীর বিলুমাত্র ছায়াও না পড়ে। যতই আলাপ পরিচয় থাক, গৃহয়ের পক্ষে সাধুর বিছানায় শয়ন, উপবেশন বা তাঁহাদের সহিত একত্র ভোজন করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মঠের অয়বয়য় য়্বকগণের পক্ষে, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবার জ্মপ্ত তাঁহার কলিকাতার আশ্রম বাটীতে থাকা নিষেধ ছিল, কারণ শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণী সকলের নিকট অতিশয় পৃজনীয় হইলেও ঐ আশ্রমে অয়ায়্ম অনেক স্রীভক্ত তাঁহার আশ্রমে বাস করিতেন বা সদাসর্বাদা তাঁহার নিকট উপদেশাদি লইতে আসিতেন। কাশ্রীর হইতে ফিরিয়া একটি নিদ্দেশ্য চরিত্র ম্বক সয়াসীকে ঐ আশ্রমের তত্ত্বাবধানকার্য্যে নিয়্তক দেখিয়া স্বামিজী ভর্মসনা করিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বলে একজন প্রাচীন অথচ কর্ম্মঠ শিয়্যকে নিয়্তক করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গ হইতে কেহ যেন মনে করিবেন না যে, তিনি গৃহস্থ বা দ্রীলোকগণকে দ্বণা করিতেন। তবে হুর্ব্বলতা সাধারণ নরনারীর স্বভাবগত ধর্ম এবং স্থযোগ পাইলে পাপ অলক্ষ্যে কোন্ পথে প্রবেশ করে তাহা কেহ বলিতে পারে না; এই জন্ম তিনি সর্ব্বদাই সতর্কতা

#### স্বামী বিবেকানন্দ

অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেন, যেন পাপ বা ছর্বলতা মন্তক উত্তোলন করিবার অবসর বা উপযুক্ত ক্ষেত্র না পায়। নতুবা প্রকৃত গার্হস্থাশ্রেমেও যে অতি উচ্চ আদর্শ ও মহদ্ধর্মপালনের উপায় আছে তাহা তিনি বেশ জানিতেন এবং গৃহস্থদিগের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষকে নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করিতেন। এমন কি, অনেক সময়ে সন্ন্যাসী শিশ্যদিগকে উপদেশ দিতে গিয়া তাঁহাদের উদাহরণ দিতেন। পাঠক পরবর্ত্ত্রী পরিচ্ছেদে এইরূপ একজন মহাপুরুষকে দেখিবেন।

অনেক সময় লোকের ব্যবস্থায় বিরক্ত হইয়া তিনি বলিতেন, "তোদের দেশে কি করে কাজ করবো বল্? এথানে সকলেই কর্ত্তা হতে চায়, কেউ কাজকে মানতে চায় না। বড় কাজ করতে গেলে সর্দারের হুকুম চোথ বুজে মানতে হয়। আমার গুরুভাইরা যদি আজ আমায় বলে, আজ থেকে শেষদিন পর্যান্ত আমায় মঠের নর্দ্দমা সাফ করতে হবে, ঠিক জানিস্ আমি দ্বিক্তি না করে এথনি তাই করতে থাকবো। যে হুকুম তামিল করতে পারে সেই সর্দার হয়।"

একদিন সন্ধার সময় বেড়াইতে বেড়াইতে একজন সন্নাসী
শিশ্যকে সন্থ্য দেখিতে পাইরা বলিলেন, "শোন, প্রীরামরুক্ত
জগতের জন্ম এসেছিলেন আর জগতের জন্ম প্রাণটা দিয়ে গেলেন।
আমিও প্রাণটা দেব, তোদেরও সকলকে দিতে হবে। এখন যা হচ্ছে
দেখছিস এ শুধু আরম্ভ! তবে ঠিক জানিস, এই যে আমার হৃদয়ের
রক্ত পাত করে বাচ্ছি এর কলে এমন সব বীর উৎপন্ন হবে, ভগবানের
কাজের জন্ম এমন সব মহারখী বেরুবে বারা সমস্ত পৃথিবীটা ওলট
পালট করে ফেলবে।" প্রায়ই তিনি শিশ্বদিগকে বলিতেন,
"কিছুতেই যেন ভূলিসনি যে জগতের সেবা এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তিই হচ্ছে
সন্মাসীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাতেই লেগে থাকবি। সন্মাসমার্গের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

454

কোন পথে এত সাক্ষাৎ ফল হয় না। সন্ন্যাসী ও পরমাত্মার মাঝধানে অন্ত কোন দেবতা নেই। সন্ন্যাসী বেদের মাধায় দাঁড়িয়ে আছেন।"

স্বামিজীর বড় ইচ্ছা ছিল মঠে বেদ ও অন্তান্ত শাস্ত্রাদির রীতিমত অধ্যাপনা হয়। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানে মঠ উঠিয়া যাওয়া অবধি গুরুভাইদের সাহাধ্যে বেদ, উপনিষদ্, বেদাস্তহ্ত্ত্র, গীতা ও ভাগবত পাঠের জন্ম নিরমমত বৈঠক বদিত। তিনি স্বরংও কিছুদিন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পড়াইয়াছিলেন এবং এখনও সংস্কৃত সাহিত্য ও শান্ত্রপাঠে অনেক সময় ব্যয় করিতেন। এই সময় তিনি 'ওঁ ব্লীং ঋতং' ও 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ' নামক স্তোত্ত ছুইটা রচনা করেন। ষেদিন প্রথম স্তোত্রটি রচিত হয় সেইদিন স্বামিঞ্জী শিশ্য শরচচন্দ্রের নহিত ছই ঘণ্টা সংস্কৃতে আলাপ করিয়াছিলেন। শরৎ বাবু বলেন, "বোধ হইতেছিল যেন বান্দেবী স্বামিন্দীর কণ্ঠাগ্রে অবস্থান করিতে-ছিলেন। আর তাঁর ভাষা কি সতেজ, কি মনোমুগ্ধকর, কি অনর্গল? আমি আগে কি পরে আর কথনও বড় বড় পণ্ডিতদের মুখেও এমন লালিত্যপূর্ণ ভাষা শুনি নাই।" শরৎ বাবু সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ। শ্লোকগুলি রচিত হইলে স্বামিজী উপরোক্ত শিয়োর হস্তে সেইগুলি সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "এগুলো পড়ে দেখ, ছন্দে কোন দোষ হয়েছে কি না। আমার মাধায় যথন ভাব আসে তথন ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে হয় ত সব সময় ব্যাকরণের খেয়াল থাকে না। रियोत मत्रकात ताथ करवि वमरण ठिक करत मिवि।" मिश्र विमालन. "আপনার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য কৈ না জানে। ভাষাকে ভাবের অনুগামী করবার জন্ম প্রয়েজন মত বদলাবার অধিকার আপনার আছে। আর আপনার যদি কোন ভূল প্রান্তি হয় তাকে আর্থপ্রয়োগ বলে ধরে নিতে পারা ষায়।" তথু সংস্কৃত বলিয়া নহে, স্থামিজী ইংরেঞ্চীতেও যে সকল বক্তৃতা দিতেন বা যাহা লিখিতেন, বলা বা লেখা শেষ হইলে আর তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিতেন না। যাহাদের কাছে খদড়া থাকিত তাহাদের বলিতেন, "তোমরা যেমন খুদী বদলে দিও। আমাকে আর বিরক্ত করো না। আমি আর ওসব পুনরায় দেখতে পারবো না।" যতক্ষণ পর্যান্ত তাঁহার ভাব ঠিক থাকিত ততক্ষণ পর্যান্ত ভাষার পরিবর্ত্তনে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। কবিতা সম্বন্ধে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "দেখ, কবিতার পদ মিলানো যেন ছোট ছেলের আধ আধ কথার মত। যেন নাকি স্কুর ভাঁজা—ভাবটা কবিতার প্রকাশ করলেই হলো, রূপ নিয়ে অত মারামারি কেন ?'

উপরোক্ত শিশ্যকে তিনি প্রায় বলিতেন, "দেখ্, যা লিথবি ভাতে যেন ভাবপ্রবর্ণতা মোটে না থাকে। এদেশের লোকে যা লেখে তাতেই ভাবৃকতার ছড়াছড়ি। ফলে দেশটা মেয়েলী ভাবে বোঝাই হয়ে উঠেছে। শক্তি চাই রে! শক্তি চাই! কাজে কর্ম্মে লেখায় একটা পৌরুষভাব থাকা চাই। আজকালকার দিনে ও জিনিষটার বড় অভাব। তাই আমি নিজে এক ন্তন ধরণে জীবস্ত ভাবে বাংলা লিথবো মনে কচ্ছি।" বাহারা স্বামিজীর 'বর্ত্তমান ভারত,' ভাব্ বার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাক্তক' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এই 'নতুন ধরণের' বাংলার সহিত পরিচিত ইইয়াছেন। আমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ 'বর্ত্তমান ভারতের' শেষ কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম —

"বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবাহিতের গৌরবছটো নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে একট্ও লাগে, হর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। বধন ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশভ্যামণ্ডিত দেখি, তথন মনে হয় বুঝি ইহারা পদদলিত বিভাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত! চতুর্দ্দশশত বর্ষ বাবং হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সা এক্ষণে আর 'নেটভ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণশ্রণ্যের ব্রহ্মণ্য গৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্য্যাদা বিলীন হইয়া বায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদন-কারী অজ্ঞ, মূর্য, নীচজাতি, উহারা আনার্য্যকাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!!

"হে ভারত, এই পরাস্বাদ, পরাস্করণ, পরম্থাপেক্ষা, এই দাস-স্থলভ ছর্বলতা, এই দ্বণিত জবভ নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে ? হে ভারত, ভূলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভূলিও না—তোমার উপাস্ত উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্সিয় স্থের—নিজের বাক্তিগত স্থের জন্ম নহে; ভূলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জ্বভ বলি প্রদত্ত; ভূলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভূলিও না— নীচজাতি, মূর্ব, দরিদ্র, অজ্ঞ, মূচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল— আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্থ ভারতবাদী, দরিদ্র ভারতবাদী, ব্রাহ্মণ ভারতবাদী, চণ্ডাল ভারতবাদী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিঙশ্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্রকার বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার

405

#### স্বামী বিবেকানন্দ

কল্যাণ, আর বল দিন রাত,—হে গৌরীনাথ, ছে জগদম্বে, আমার মন্ত্রাত্ত দাও; মা আমার হর্জলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমার মান্ত্র কর।"

পূর্ব্বে শীলেদের বাগানে যেমন দিনরাত লোক যাতায়াত করিত—আর ধর্ম, সমাজ, দেশের উন্নতি অবনতি নানা বিষয়ে আলোচনা হইত, এখনও তেমন হইতে লাগিল।

# স্বামিজী ও নাগমহাশ্য

এই সময়ে পূর্ববিশ্বের ভক্তশ্রেষ্ঠ নাগমহাশর \* তাঁহার জন্মন্থান স্থানর দেওভোগ হইতে স্বামিজীকে দর্শন করিতে মঠে আদিরাছিলেন। এই ছই মহাপুরুষের মিলনদৃশ্য বড়ই অপরূপ হইরাছিল। একজন প্রাচীন গার্হস্থ্য ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, আর একজন নবীন সন্ন্যাসমার্গের জলস্ত ছবি; একজন ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা, আর একজন মানুবের মধ্যে প্রস্থপ্ত ভগবানকে জাগ্রত করিবার চিস্তায় আত্মহারা; তবে ত্যাগ, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি ও আত্মদর্শন—এ সকল বিবরে উভয়েই একরপ।

স্বামিজী নাগমহাশয়কে প্রণাম করিরা কুশল জিজাসা করিলে নাগমহাশর বলিলেন, "আপনাকে দর্শন করিতে আইলাম! জর শহর! জর শহর! সাক্ষাৎ শিবদর্শন হল"। স্বামিজী তাঁহাকে বসিবার জন্ম

<sup>\*</sup> নাগমহাশর শ্রীশ্রীরানকৃষ্ণদেরের একজন গৃহী শিষ্য। ইংগর ভার অভুত ভব্তি ও বিষাস জগতে ছুর্লভ। ঠাকুরের প্রসাদ বলিয়া দেওয়াতে ইনি একবার ভোজ্যের সহিত কলাপাতা পর্যন্ত উদরস্থ করিয়াছিলেন এবং পিতৃবাক্যের মর্যাদারক্ষার্থ উলস্থ হইয়া মৃত ভেক চর্বাণ করিয়াছিলেন। জিহ্নার স্থেকছা হইবে বলিয়া সন্দেশ বা কোন উৎকৃষ্ট জব্য খাইতেন না, অথচ অভিধিনৎকারের জন্ত গৃহের খুঁটি জ্বালাইয়া পাক করিয়াছিলেন এবং একটিনাত্র গৃহ থাকাতে অভিধিকে স্বীয় শরনগৃহে স্থান দিয়া সপত্রীক সমন্ত রাজি ঘোর ছর্যোগে গৃহের বাহিরে কাটাইয়াছিলেন। শ্রীবৃক্ত শরচ্চত্র চক্রবর্ত্তা-প্রণীত 'সাধু নাগমহাশর' নামক পৃত্তকে তাহার বিস্তৃত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে।

পুন: পুন: অন্থরেধ করিলেও করবোড়ে তাঁহার সন্মুথে দণ্ডায়মান রহিলেন। স্বামিজী পুনরার জিজ্ঞাসা করিলেন, ''দরীর কেমন আছে?'' কিন্তু যিনি দৈবক্রমে অপরের বিক্রমে মৃথ দিয়া একটি কথা নির্গত হওরার জন্ম পুন: পুন: আপন শিরে প্রস্তরাঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়াছিলেন এবং মাসাবধি ক্ষতযন্ত্রণায় ভূগিয়া বিলয়াছিলেন, "বেশ হইয়াছে, যে যেমন পাজি, তাহার সেইরপ শান্তি হওয়া দরকার"—সেই আঅবিশ্বত পুরুষ কি কোনদিন দেহের কোন সংবাদ রাখিতেন? তাহার উপর আবার বাহাকে সাক্ষাৎ শিবাবতার জ্ঞান করিতেন তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন, এ অবস্থায় কি আর শরীরের কথা মনে আছে? স্বামিজীর প্রশ্নের উত্তরে ছিই হাড়-মাসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার দর্শনে আজ বন্থ হলাম, বন্ধ হলাম'—এই কথা বিলয়া তিনি স্বামিজীর পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গ লুন্তিত হুইলেন। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বিলিলেন, "ও কি কছেন।"

নাগ মহাশর বলিলেন, "আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ! এই বলিয়া অভৃপ্ত-নয়নে স্বামিজীকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

স্বামিজী নাগমহাশরের শিশ্য শরচ্জন্রকে লক্ষ্যু করিয়া বলিলেন, "দেখেছিদ্, ঠিক ঠিক ভব্জিতে মামুষ কি হয়! নাগমহাশয় তয়য় হয়ে গেছেন—দেহবৃদ্ধি একেবারে গেছে। এমনটি আর দেখা যায় না।" তারপর তিনি প্রেমানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া নাগমহাশয়ের জন্ম প্রসাদ আনিতে বলিলেন। প্রসাদের কথা শুনিয়া নাগমহাশয় উচ্চৈঃস্বরেবলিয়া উঠিলেন, "প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামিজীর দিকে ফিরিয়া করযোড়ে) আপনার দর্শনে আজ আমার ভবক্ষ্যা দূর হয়ে গেছে।"

এই সময়ে মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণ উপনিষদ পাঠ করিতেছিলেন। কিন্তু নাগমহাশরের শুভাগমনে স্বামিজী তাহা বস্ত্র
করিয়া দিলেন। সকলে আসিয়া নাগমহাশরকে দর্শন করিবার
জ্ঞ ঘিরিয়া বসিলে স্বামিজী বলিলেন, "দেখছিস্! নাগমহাশরকৈ
দেখ; ইনি গেরস্থ বটে, কিন্তু জগৎটা আছে কি না সে বোধ
নেই; সর্কাদা তন্ময় হয়ে আছেন!" তারপর নাগমহাশয়কে লক্ষ্য
করিয়া বলিলেন, "এই সব ব্রহ্মচারী ও আমাদের সকলকে ঠাকুরের
কথা কিছু শুনান।"

নাগ মঃ—ও কি বলেন ! ওকি বলেন ! আমি কি বলব ? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি; ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসেছি। ঠাকুরের কথা এখন লোকে ব্রবে। জন্ম রামকৃষ্ণ ! জন্ম রামকৃষ্ণ !

স্বামিন্সী—আপনিই তাঁকে ঠিক চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরেই মলুম।

নাগ মঃ—ছি, ছি, ওকি কথা বলছেন। আপনি ঠাকুরের ছারা— এ পিঠ আর ও পিঠ। যার চোথ আছে, সে দেখুক।

चामिकी—এই यে मर्ठ कर्ठ शस्त्र, এ कि ठिक शस्त्र ?

নাগ ম:—আমি কুদ্র, আমি কি বৃঝি ? আপনি যা করবেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।

এই সময়ে অনেকে নাগমহাশয়ের পদধ্লি লইতে ব্যন্ত হওয়ার নাগমহাশয় মহা সম্ভত হইয়া উন্মাদের স্থায় হইয়া উঠিলেন। তথন স্থামিজী সকলকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "যাতে এঁর কট হয়, তা করো না।" তারপর নাগমহাশয়কে বলিলেন, "আপনি মঠে এসে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলেরা কত জিনিষ শিথবে।" নাগ মঃ—ঠাকুরকে ঐ কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাতে তিনি বল্লেন, "গৃহেই থেকো"। তাই গৃহেই আছি, মধ্যে মধ্যে আপনাদিগকে দেখে ধন্ত হয়ে যাই।

স্বামিজী—আমি একবার আপনার দেশে যাব।

নাগমহাশর আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, "আহা ! এমন দিন কি হবে ? আপনার পায়ের ধ্লো পড়লে দেশ কাশী হয়ে যাবে—কাশী হয়ে যাবে ! সে সৌভাগ্য কি আমার অদৃষ্টে আছে ?"

স্বামিজী—আমার ত ইচ্ছা আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়।
নাগ ম:—আপনাকে কে বুঝবে—কে বুঝবে? দিব্যদৃষ্টি না
খুললে ত চিনবার যো নাই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছেন; আর সকলে
তাঁর কথায় বিশ্বাদ করে মাত্র, কিন্তু কিছু বোঝে না।

সামিজী—এখন আমার একটি ইচ্ছে আছে, শুধু দেশকে জাগান।
সমস্ত দেশটা বৃহৎ অজগরের মত আপনার শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে
ঘুম্ছে—সাড়া নেই, শন্ধ নেই—বেন মরেই গেছে। যদি একবার
কোনরূপে তাকে জাগিয়ে তার সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে কি শক্তি আছে
জানিয়ে দিতে পারি, তবে ব্ধবো ঠাকুর ও আমাদের আসা রুখা হয়নি।
শুধু এই একটিমাত্র ইচ্ছে আছে— মৃক্তি কুক্তি এর কাছে তুক্ত! আশীর্মাদ
কর্মন যেন কৃতকার্য্য হই!

নাগ মঃ—ঠাকুর আপনাকে নিম্নত আশীর্কাদ করছেন। আপনার ইচ্ছার গতিরোধ কে করে ? যা ইচ্ছা করবেন—তাই হবে।

স্বামিজী—কই কিছুই হয় না—তাঁর ইচ্ছে ভিন্ন কিছুই হয় না।
নাগ মঃ—তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে;
আপনার যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা। জয় রামক্বঞ। জয়
রামক্বঞ।

স্বামিজী—কাজ করতে গেলে মজবৃত শরীর চাই; এই দেখুন এদেশে এসে অবধি শরীর ভাল নেই; ওদেশে বেশ ছিলুম।

নাগ মঃ—ঠাকুর বলতেন দেহে থাকতে হলে টেক্স দিতে হর। রোগ শোক সেই টেক্স। কিন্তু আপনার দেহ যে মোহরের বাক্স; ঐ বাক্সের খুব যত্ন চাই; কে করবে? কে বুঝবে? ঠাকুরই একমাত্র বুবেছিলেন। জর রামক্ষণ। জয় রামকৃষণ।

श्रामिकी-मर्छत्र এরা আমার খুব যত্নে রাখে।

নাগ মঃ—থারা যত্ন করছেন, তাঁদেরই কল্যাণ—বুঝুন আর নাই বুঝুন। সেবার কমতি হলে দেহ রাখা ভার হবে।

স্বামিজী—নাগমহাশয়। কি যে করছি, কি না করছি—কিছু ব্রুতে পারছি নে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেই মত কাজ করে যাচ্ছি, এতে ভাল হচ্ছে কিমন্দ হচ্ছে কিছু ব্রুতে পাচ্ছি নে।

নাগ ম:—ঠাকুর যে বলেছিলেন, "চাবি দেওয়া রইল"। তাই এখন ব্রতে দিচ্ছেন না। ব্রামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে।

স্বামিজী একদৃষ্টে কি ভাবিতে লাগিলেন। কিঞ্চিং পরে স্বামী প্রেমানল ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া আসিলেন এবং নাগমহাশর ও অস্তান্ত সকলকে দিলেন। নাগমহাশর ছই হস্তে প্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া 'জয় রামক্রফ' বলিয়া মহাহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক! প্রসাদ পাইয়া সকলে বাগানে পাইচারী করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে স্বামিজী একখানি কোদাল লইয়া পুকুরের একধারে আন্তে আন্তে মাটি কাটিতেহিলেন। তদ্ধনি নাগমহাশর তাঁহার হস্ত ধারণপূর্বক বলিলেন, "আমরা থাকিতে আপনি ও কি করেন ?" অগত্যা স্বামিজী কোদাল ফেলিয়া মাঠে বেড়াইয়া বেড়াইয়া গল্প করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় সম্বন্ধে বলিলেন— স্বামী বিবেকানন্দ

404

"ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন শুনলুম, নাগমহাশয় চার পাঁচদিন উপোস করে তাঁর কলকাতার খোলার ঘরে পড়ে আছেন। আমি, হরিভাই ও আর কে একজন মিলে ত নাগমহাশয়ের কুটারে গিয়ে হাজির; দেখেই লেপম্ডি ছেড়ে উঠলেন। আমি বল্ল্ম, আপনার এখানে আজ ভিক্ষে পেতে হবে। অমনি নাগমহাশয় বাজার খেকে চাল, হাঁড়ি, কাঠ প্রভৃতি এনে রাঁষতে স্কুর্ক কল্লেন। আমরা মনে করেছিলুম—আমরাও খাবো, নাগমহাশয়েকও খাওয়াবো। রায়া বায়া করে ত আমাদের দেওয়া হল; আমরা নাগমহাশয়ের জন্তু সব রেখে দিয়ে আহারে বসলুম। আহারের পর মেই ওঁকে খেতে অহুরোধ করা, অমনি ভাতের হাঁড়ি আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে কপালে আঘাত করে বলতে লাগলেন, 'যে দেহে ভগবান লাভ হলো না, সে দেহকে আবার আহার দেবো ?' আমরা ত দেখেই অবাক! অনেক করে, পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে আসি।"

সন্ধ্যার সময় নাগমহাশয় স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

এই চিত্রে ছইটা বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক,
নাগমহাশয়ের অপূর্ক্ম দীনতা ও স্বামিজীর প্রতি অগাধ ভক্তি বিখাস;
আর এক, নাগমহাশয়ের প্রতি স্বামিজীর গভীর শ্রদ্ধা। উভয়েরই উভয়ের
সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা ছিল। যে বিশ্ববিজয়ী পুরুষ জ্ঞান ও ধর্ম্ম
সম্বন্ধে আপনার মতকে চিরদিন অকাট্য বলিয়া ধারণা করিয়া
আসিয়াছিলেন, অটল আত্মশক্তিতে অবস্থিত হইয়া যিনি সত্য ব্যতীত
কাহারও নিকট কথনও অবনতমন্তক হন নাই, এবং দেশোয়তিকয়ে
আপনার জীবনব্যাপী আয়োজনকে একদিনও বাহার উন্মার্গগমন বলিয়া
বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নাই, সেই তেজস্বী বীরহ্বদয় বিবেকানন্দ আপনার

#### স্বামিজী ও নাগমহাশয় -

60न

আরক কার্য্য সম্বন্ধে সরলবৃদ্ধি, গ্রাম্য, ক্যাপাটে (!) নাগমহাশস্তের মতামত গ্রহণ করা অনাবশুক মনে করেন নাই। ইহাতে তাঁহার আত্মকার্য্যের উপর বিশ্বাদের অল্পতা বা সন্দেহ স্থচিত হইতেছে না, পরস্ত নাগমহাশয়ের অন্তর্গৃষ্টি, বিবেচনাশক্তির মূল্য ও তাঁহার প্রতি স্বামিজীর অনম্সাধারণ শ্রন্ধার পরিচর পাওয়া নাগমহাশয়ের সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "পৃথিবীর বছস্থান ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু নাগমহাশয়ের স্থায় মহাপুরুষ কোধাও দেখিলাম না।" বাস্তবিক নাগমহাশয়ের ন্যার ঈশ্বরনিষ্ঠা ও সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের পাদপলে আত্ম-নিবেদন জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া বায়। সেই শুক, কর্কশ मृर्वित जलताल (य এकथानि नत्रन ज्ञमग्र जनवर-त्थासत जमन मीशिएज ন্নিগ্ধমধুর ঔচ্জল্যে মণ্ডিত হইয়া শ্রীগুরুর চরণাশ্রমে বিরাজ করিতেছিল, সাধারণলোকে হয়ত তাহার থবর রাখিত না, কিন্তু স্বামিন্সী রাখিতেন। তাই তিনি সন্মাসগৌরবের অভভেদী শিখর হইতে অবতরণ করিয়া **धरे मीन श्रुटखर निक्छे जामीक्साम याद्यां कित्रमाहित्यन ! जात्र ठाँशा**त গুরুভাইরাও দেখিলেন, স্বামিজীর ইচ্ছা ও ঠাকুরের ইচ্ছার মধ্যে কোন প্ৰভেদ নাই।

এই সময়ে একদিন স্থপরিচিতা শ্রীমতী সরলা দেবী স্বামিজী স্থলর রন্ধন করিতে পারেন শুনিয়া ভগিনী নিবেদিতার নিকট তাহার উল্লেখ করেন। স্বামিজী জানিতে পারিয়া একদিন ছই জনকেই আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং স্বহস্তে কয়েকটি ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন। মহিলাদিগের সহিত কথা বলিতে বলিতে স্বামিজী অক্যান্ত শিশ্যের ত্যায় নিবেদিতাকে তাঁহার জন্ত এক কলিকা তামাক সাজিতে বলিলেন। নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া আনন্দের সহিত তামাক সাজিয়

b-80

আনিলেন এবং স্বামিজীর সেবা করিবার অধিকার লাভ করিয়া আপনাকে বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ প্রস্থান করিলে স্বামিজী গুরুভাইদের বলিলেন, নিবেদিতাকে দিয়া তামাক সাজাইবার উদ্দেশ্য এই যে তিনি শুনিয়াছিলেন এ দেশের কোন কোন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধারণা, তিনি নাকি শ্বেতাঙ্গদের স্তুতি ও ছন্দান্থবর্ত্তন দারা তাহাদিগকে আপন শিশ্য করিতে সমর্থ ইইরাছেন। তাঁহাদের সম্মুথে একজন পাশ্চাত্য রমণীকে আপন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তিনি দেখাইলেন ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

## আবার সমুক্রযাত্রা

১৮৯৯ সালের গ্রীয়ের প্রথমেই স্বামিন্ত্রীর স্বাস্থ্য অতিশর ক্ষীণ হইরা পড়িলে তাঁহার ভক্ত নড়াইলের জ্বমিদারগণ তাঁহার গলায় মৃক্তবায়ুসেবনের জ্বন্থ একটি বজরার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যার অনেক সময় বজরার ছাদে ধ্যানমগ্ধ অবস্থায় থাকিতেন, কথনও বা বালকের স্থায় সরল সহাস্থবদনে চতুদ্দিকের প্রাক্ষতিক শোভা দেখিতেন। সাধারণতঃ বজরা উত্তরে দক্ষিণেখরের মন্দিরের দিকে যাইত। গোধ্দির আলো বা রাত্রের অন্ধকারে সেইস্থান দিয়া যাইবার সময় তিনি প্রায় গভীর চিস্তায় নিময় হইতেন। সারাদিন শিক্ষা ও প্রচারকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া সন্ধ্যার সময় ঐরপ জ্বলভ্রমণ তাঁহার নিকট অতিশয় প্রীতিপ্রাদ বোধ হইত।

শরীরের অবস্থা যেমনই হউক, তিনি কথনও পরের জন্ম পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেন না। ডাজ্ঞারেরা একবাক্যে তাঁহাকে সাধারণ্যে বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তথাপি ২৬শে কেব্রুনারী ভগিনী দিবেদিতার 'দি ইয়ং ইণ্ডিয়া মৃভ্যমন্ট' নামক বক্তৃতায় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং মিশনের রবিবাসরীয় বৈঠকে কথনও অমুপস্থিত থাকিতেন না। এই সময়ে কলিকাতার সম্রাম্ভ ধনিকগণের অনেকে তাঁহাকে আপন আপন গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন। ১৭ই জুন শেষবার তিনি এইরূপ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ মহারাজ স্থার ষতীক্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজা তাঁহার 'রাজ্যোগ'-গ্রন্থপাঠে অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া একান্তে ঐ বিষয় সম্বন্ধে স্থামিজীকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

**685** 

চিকিৎসক ও वक्त्मिश्तर भूनः भूनः अञ्द्राध स्वामिष्की भूनदात्र পাশ্চাত্য ভূথণ্ডে গমন করিতে সন্মত হইয়াছিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, সমুদ্রধাত্রায় তাঁহার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। স্থির হইল, স্বামী তুরীয়ানল তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। ভগিনী নিবেদিতাও তাঁহার বালিকাবিল্যালয় সংক্রান্ত কার্য্যান্তরোধে ইংলণ্ডে গমন করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। একণে তিনিও স্বামিজীর সহিত একত্র যাত্রা করিবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল। বাস্তবিক স্বামিজীর বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাকে একাকী বিদেশে যাইতে দিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না। যাত্রার এক মাস পূর্ব্ব হইতে দর্শক ও ভক্তবৃদ্দে মঠ দিবারাত্র পরিপূর্ণ থাকিত। স্বামিজী শেষ মৃহূর্ত্ত পর্যান্ত তাঁহাদের সহিত ধর্মচার্চা, স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি এবং আরও বহু বিষয়ের আলোচনা করিতেন; মাঝে মাঝে ভাবোদেলিত কণ্ঠে গান গাহিতেন। যাত্রার পূর্বদিন ফটোগ্রাফ তোলা হইল এবং রাত্রে মঠে একটি ক্ষুদ্র বৈঠক বদিল। মঠের যুবক ব্রহ্মচারীরা স্বামিজীকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে বিদায়কালীন অভিনন্দন প্রদান করিলেন। তাঁহারাও অল্প কথার উত্তর দিলেন। স্বামিন্ধী সন্ন্যাদের আদর্শ ও ত্যাগ-অভ্যাস সম্বন্ধে বলিলেন, "সন্ন্যাসী মৃত্যুকে ভন্ন করিবে না। পরের अग्र निष कीवन जूष्ट कतिरव। मः मात्री लाक ভानवारम वाहिर्छ, मन्त्रामीटक ভाলবাদিতে इहेरव मृज्य । आशांत्र द्वाता भंतीत शृष्टे े করিয়া কি লাভ, যদি উহা অপরের কল্যাণের জন্ম উৎসর্গ করিতে না পারি ? সেইরূপ অধ্যয়নাদি দ্বারা মনের পৃষ্টি করিয়াই কি লাভ, যদি তাহা অপরের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে না পারি ? সমগ্র জগৎ এক অথগু সত্তাস্বরূপ, তুমি আমি তার এক নগণ্য কুদ্র কুদ্র অংশ যাত্র; স্থতরাং এই কুদ্র আমিছটাকে না

বাড়াইয়া তোমার কোটি কোটি ভাইয়ের সেবা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কার্য্য—না করাই অস্বাভাবিক। উপনিষদের সেই মহতী বাণী কি স্মরণ নাই!

> 'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোম্থং। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমারত্য ভিঠতি॥'

মরিতেই यथन হইবে—মরণ অপেকা গ্রুবসতা यथन আর কিছুই নাই—তথন কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জক্ত দেহপাত করাই কি শ্রের নহে ? মৃত্যুতেই স্বৰ্গ—মৃত্যুতেই সকল কল্যাণ প্ৰতিষ্ঠিত আৱ বিপরীত বস্তুতে সমৃদ**র অকল্যাণ ও আ**শ্বরিক ভাব নিহিত।" তারপর বলিলেন, "এই আদর্শটীকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপার कि জानित्व इट्रेंदि, थूव এकछा वड़ वा अमञ्जय त्रकरमत आमर्ट्स কোন কাজ হয় না। বৌক ও জৈন সংস্কারকগণের ঐ বিপদ হইয়াছিল। আবার অতি মাত্রায় কাজের লোক হওয়াও ভাল নয়। হুটী প্রাস্ত এক করিতে হইবে। হুটী 'অত্যন্ত'কে ছাড়িতে হইবে। প্রবল ভাবপরায়ণতার সঙ্গে প্রবল কার্য্যকারিতা যোগ করিতে হইবে। **এই হয়ত গভীর ধাান-ধারণার জ**ন্ম প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার পরমূহর্জেই মঠের মাটি কোদলাইবার জন্ম প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই হয়ত শাস্ত্রের জটিল সমস্তাসমূহের সমাধান করিতে হইল, আবার পরক্ষণেই এই জমির ফল-ফুলুরী, শাকসবজী মাথায় করিয়া বাজারে বেচিয়া আসিতে হইল। দরকার হইলে খুব সামান্ত কাজ —এমন কি পায়থানা সাফ পর্যান্ত করিবার জন্ম প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সর্বাদা মনে রাখিবে মঠের উদ্দেশ্য—আদর্শ মানুষ প্রস্তুত করা। প্রাচীন ঋষিগণ এখন নাই—গুহায় বসিয়া খ্যান করিতে করিতে দেহপাত করিবার সময়ও এখন চলিয়া গিয়াছে। তোমাদিগকে

এই নব্যুগের ঋষি হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্যাণ ত্যাগ করিয়া পরের জন্ম অমানবদনে আত্মপ্রাণ বলি দিতে হইবে। **म्हि श्री कुछ मानूब (य श्री श्री किमारित में अफिमानी अथह याश्री व** প্রাণটা রমণীর প্রাণের মত কোমল, পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতাপ্রিয়, অথচ এরূপ অজ্ঞাবহ যে অধ্যক্ষের আদেশে নিশ্চিত মৃত্যুর সন্মুখীন হইতেও অকম্পিত হানয়।" এদেশে লোক নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্ত এরপ ব্যগ্র এবং দামান্ত মতের বিভিন্নতার জন্ত এত সহজে এক সম্প্রদার পরিত্যাগ করিয়া আর এক সম্প্রদারের সৃষ্টি করে যে, এशात कान मल्लामाई व्यक्ति मिन द्यांगी इत्र ना, वा द्यांगी হইলেও তাহার মূল লক্ষা ঠিক রাখিতে পারে না। স্বামিজী সেই জন্ম এই নবপ্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসিসজ্মকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এথানে অবাধ্যগণের স্থান নাই; যদি কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতারহিত হইয়া দূর করিয়া দাও—বিশ্বাস্থাতক যেন কেই না থাকে। বায়ুর ফ্রায় মৃক্ত ও অবাধগতি হও, অথচ এই লতা ও কুকুরের স্থায় নম্র ও আজ্ঞাবহ হও।"

যাইবার দিন (২০শে জুন, ১৮৯৯) শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কলিকাতার বাটীতে স্থামিজী, তুরীয়ানন্দ ও মঠের অক্সান্ত সন্মানী সন্তানদের প্রাণ ভরিয়া ভাজন করাইলেন। অপরাত্রে তাঁহার আশীর্কাদ মন্তকে ধারণ করিয়া ছই গুরুত্রাতা প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে চলিলেন। সেথানে তাঁহাদিগকে ও নিবেদিতাকে বিদায় দিবার জন্ম অনেক বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইয়াছিল। সকলেরই মুথে একটা বিবাদের রেখা। স্থামিজী বাহিরে বেশ প্রকুল্ল ছিলেন এবং সকলেই উৎসাহ দিতেছিলেন। তবে যথন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল, তথন প্রত্যেকেরই প্রাণের বেদনা মুখাবয়বে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। তিনি

বে তাহাদের বড় আদরের 'স্বামিজী' !—আর তুরীয়ানন্দ ?—দেই সরল, সদাপ্রকুল, হাস্থবিকশিতনয়ন, একনিষ্ঠ বাল-ব্রহ্মচারী—স্থামিজী ধাঁহাকে বলিরাছেন 'জলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজ্পা'—তিনিও তাহাদের কম স্নেহ ভালবাসার পাত্র নহেন! এই আজন্মসংব্মী, কঠোরতপস্বী ও গুকাচারী মহাত্মা প্রথমে ল্লেচ্ছদেশে গমন করিতে সম্মত ছিলেন না, কিন্তু স্বামিজীর সকাতর অন্থরোধ ও মেহের আন্ধারে তাঁহাকে পরিশেষে এ সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইরাছিল। তিনি গদান্তল সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিয়াছিলেন। আর প্রচারকার্য্যের স্থবিধা হইবে বলিয়া ইচ্ছা ছিল বেদাস্তদর্শন ও অস্তাস্ত কয়েকথানি প্রধান প্রধান শান্তগ্রন্থ সঙ্গে লইবেন। কিন্তু স্বামিজী নিষেধ করিয়া কহিলেন, বিত্মের চচ্চড়ি আর পাঁজিপুঁধি তারা যথেষ্ট দেখেছে। ক্ষাত্র-শক্তির পরিচয় খুব করে পেয়েছে, এখন দেখাতে চাই 'ব্রাহ্মণ'; অর্থাৎ স্নাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্ম যুক্তিতর্কের বাহুল্য ও পরপক্ষনির্ণয়ের অদাধারণ শক্তি তাহারা স্বামিন্ধীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে কিন্তু শমদমতিতিক্ষাদি ব্রান্ধণোচিতগুণভূষিত প্রকৃত সন্ত্রসংস্কার ও তপ:তদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহারা কথনও দেখে নাই। এখন এই আদর্শ ব্রাহ্মণ দেথাইবার জন্ম তিনি তাঁহার পরম স্লেহাস্পদ 'তু—ভারা'কে मक्ष नहरनन।

যে জাহাজে তাঁহারা যাত্রা করিলেন উহার নাম 'গোলকুণ্ডা'।
২৪শে জুন উহা মাজ্রাজে পৌছিল। ইতঃপূর্ব্বেই তারযোগে স্বামিজীর
গমনবার্ত্তা দেখানে পৌছিয়াছিল। বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন
করিবার জন্ম সম্দ্রতীরে আগমন করিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতার ন্যায়
এখানেও প্রেগের ভয়ে ভারতীয় যাত্রীদিগকে তীরে নামিতে দেওয়া
নিষিদ্ধ হইয়াছিল, স্বতরাং সকলেরই আশা বিফল হইল। কয়েকদিন

পূর্ব্বে মাক্রাজবাসীরা মাননীয় পি আনন্দ চার্লুর সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করিয়া স্থির করেন যে স্বামিজীকে মাক্রাজে নামিবার স্থকুম দিবার জন্ম কর্তৃপক্ষকে অন্থরোধ করিবেন। অন্থরোধ করাও হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হর নাই।

আলাসিম্বা পেরুমল প্রম্থ স্থামিজীর পূর্বতন যুবক শিয়োরা নৌকার করিয়া জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ফলফুল ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। স্থামিজী রেলিংএর ধারে দাঁড়াইয়া অনেককণ কথাবার্ত্তা বলিলেন, শেষে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আলাসিম্বা 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্র পরিচালন সম্বন্ধে স্থামিজীর সহিত পরামর্শ করিবেন বলিয়া কলম্বো পর্যন্ত টিকিট লইলেন। সন্ধার সময় জাহাজ ছাড়িলে শত শত মাজ্রাজী বালকবালিকা, যুবা ও বুদ্ধের কণ্ঠ হইতে স্থামিজীর উদ্দেশ্যে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উথিত হইয়া সমুদ্র-কল্লোলের সহিত মিশ্রিত হইল।

মাজ্রাজ পরিত্যাগের চারিদিবস পরে জাহাজ কলম্বোতে পৌছিল।
কলম্বোতে স্বামিজীকে নামিবার অনুমতি দেওয়া হইল। এথানে স্থার
কুমারস্বামী, মিঃ অরুণাচলম প্রভৃতি পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ
হইল। আরও বহু ভক্ত স্বামিজীর দর্শনলাভের জন্ম সমবেত হইয়াছিলেন। তিনি মিসেস্ হিগিনের বৌদ্ধবালিকাবিত্যালয় এবং কাউন্টেস
কানোভারার স্ত্রীমঠ ও স্কুল পরিদর্শন করিলেন।

২৮শে জুন জাহাজ কলম্বো পরিত্যাগ করিল। এডেন পর্যান্ত মৌর্স্থমি বায়র প্রাবল্যে জাহাজ বড় ছলিতে লাগিল ও ছয় দিনের পথ দশ দিনে পৌছিল। সকোট্রায় মৌর্স্থমি বায়্র বিষম বাড়াবাড়ি, তারপর সমূজ অনেকটা ঠাণ্ডা। ৮ই জুলাই ষ্টীমার এডেনে ও ১৪ই স্থয়েজ বন্দরে পৌছিল। পথে নেপ্লসে একবার ধরিয়া মার্সেলে পৌছিল ও ৩১শে জুলাই লণ্ডনে উপস্থিত হইল।

সম্দ্রপথে এই দীর্ঘ দেড়মাসকাল স্থামিজী ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, মহাপুরুষগণের ইতিহাস ও মানবসভ্যতা সম্বন্ধে বহুবিধ প্রসঙ্গে নিরস্তর ব্যাপৃত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা এই সকল প্রসঙ্গ পরম বত্তমহকারে তাঁহার 'দি মাষ্টার এজ আই স হিম' নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। স্থামিজী নিজেও আসিবার সময় 'উদ্বোধনে'র সম্পাদককে এই ভ্রমণের বিবরণ প্রদান করিবেন বলিরা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই জন্ম মাঝে মাঝে বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সেইগুলি এক্ষণে একত্রিত হইয়া 'পরিব্রাজক' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামিজীর সাহচার্য্যলাভের এই স্থবোগ নিবেদিতার শিক্ষা-সম্প্রসারণ ও স্বামিজীর জীবনোদ্বেশু বুঝিবার উপার হিসাবে বড় অন্তক্ হইরাছিল। এই স্থবোগ নিবেদিতা এক মৃহুর্ত্তের জন্তুও উপেক্ষা করেন নাই। প্রীপ্তরুদেবের সহিত সম্ক্রবক্ষে এই অর্দ্ধেক জগং প্রমণকে তিনি 'আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্যচিত এই প্রমণের স্থলণিত বুত্তান্ত হইতে আমরা স্বামিজীকে নানাবিধ ভাব ও চিন্তার মধ্য দিয়া দেখিতে পাই। নিবেদিতা লিখিতেছেন —

"এই সম্দ্রন্ত্রমণের প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত অবিরাম বছবিধ ভাব ও গল্পের স্রোভ বহিয়াছিল। কোন্ মূহুর্ত্তে যে স্থামিজীর হৃদয়দারে সভ্যের আলোক সহসা স্বতঃ উদ্ভাসিত হইরা উঠিবে এবং সেই নব নব অক্ষভৃতির বার্ত্তা আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে থাকিবে তাহা আমরা কেহই জানিতাম না। যাত্রার প্রারম্ভে প্রথম দিন অপরাহ্নে আমরা গঞ্চাবক্ষে বসিয়া গল্প করিতেছি এমন সময়ে স্থামিজী সহসা

বলিয়া উঠিলেন, 'দেখ, বয়স যত বাড়িতেছে, ততই আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি মনুযাতের বিকাশই এ জীবনের সর্বল্রেষ্ঠ সাধনা। এই অভিনব বার্ত্তাই আমি জগংকে শুনাইতে আসিয়াছি। যদি অসং कर्म कत्र, তবে তাহাও মান্তবের মত কর। यनि छुटेर ट्रेट इत्र তবে একটা বড় গোছের হুষ্ট হও।' এই প্রসঙ্গে আমার আর একদিনকার কথা মনে পড়িতেছে, যেদিন আমি স্বামিজীকে ভারতের অপরাধীর সংখ্যা অল্প বলিয়া উল্লেখ করায় তিনি সখেদে কহিয়াছিলেন. 'হা ভগবান! এরপ না হইয়া যদি ইহার বিপরীত হইত ৷ কারণ এই যে আপাতদৃষ্ট ধর্মভাব বা অপরাধের অল্লতা, এটা মৃত্যুর লক্ষণ।' শিবরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ, যশোধরা, বিক্রমাদিত্যের বিচার-সিংহাসন, পৃথিরাজ প্রভৃতি শত সহস্র ভারতীয় কাহিনী দিবারাত্রই আলোচিত হইত। আর বিশেষত্ব এইটুকু যে, কোন জিনিষ ছইবার বলিতেন না। সবই নৃতন—জাতিতত্ত্বের কথা, পুরাতন ভাবের পুনরুক্তি ও সমালোচনা, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যং কর্মের কথা এবং সর্কোপরি মানবজাতির মানবছের সমর্থন—যে মানবত্ব কথনও একেবারে অন্তর্হিত বা ক্ষীণবীর্য্য হয় নাই—যাহা সর্বকাল পতিতের উদ্ধার ও হুর্বলকে সবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্ত সিংহবিক্রমে মহিমার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে অধির হইয়াছে—সবই নৃতন। আচার্য্যদেব আসিয়াছিলেন ও চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের স্থৃতির ফলকে তিনি উচ্ছল অক্ষরে যে মানব-প্রীতির নিদর্শন রাখিয়া शिक्राष्ट्रन **जाहा कथन** ज्ञ व्हेरात नरह।"

৩>শে জুলাই লগুনে পৌছিয়া টিলবেরী ডকে অবতরণ করিবামাত্র অনেকগুলি শিষ্য ও বন্ধুর সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ হইল। ইহার মধ্যে ছই জন আমেরিকান মহিলাকে দেখিয়া তিনি বিশ্বর বোধ

## আবার সমুজ্যাত্রা

P85

করিলেন। ইহারা একথানি ভারতীয় পত্তিকায় তাঁহার সম্দ্রবাত্তার ধবর পাইয়া ও তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ-সংবাদে অভ্যন্ত উৎক্তিত হইরা স্বদ্র ডিট্রেট হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্ম লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এবারে স্বামিজী লগুনে সাধারণ সভার কোন বক্তা দেন নাই।
মাঝে মাঝে শুধু কথোপকথন হইত মাত্র। ১৬ই আগষ্ট আমেরিকাবাসীদিগের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে তিনি তুরীয়ানন্দ স্বামী ও আমেরিকান
শিশ্যদিগের সহিত লগুন ত্যাগ করিলেন।

in 18. 30 ......

## ক্যালিফনিয়ায় বেদান্ত প্রচার

নিউইয়র্কে পৌছিয়া মি: ও মিসেদ্ লেগেটের সহিত সাক্ষাতের পর স্বামিজী তাঁহাদের 'রিজ্লে ম্যানর' নামক একটি স্থনর পল্লী-নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। এই স্থানটা নিউইয়র্ক হইতে ১৫০ মাইল দুর এবং হার্ডদন নদীর তীরে কাট্স্কিল পাহাড়ের উপর অবস্থিত। একমাস পরে ভগিনী নিবেদিতাও ইংলও হইতে আসিয়া পৌছিলেন। গুহুস্বামী ও তাঁহার পত্নী স্বামিজীকে অত্যন্ত যত্ন ও পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন এবং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বস্থবোধ করিলেও মধ্যে মধ্যে হর্বলভা অনুভব করিতেন। এথানে একজন বিখ্যাত অষ্টিওপ্যাথ তাঁহার চিকিৎসাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫ই নভেম্বর পর্যান্ত এই পল্লীবাদে কাটিল। স্বামী অভেদানন্দ সে সময়ে বক্তৃতা দিবার জম্ম নিউইয়র্কে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া আনান হইল। তিনি আসিয়া দশ দিন স্বামিজীর নিকট রহিলেন। তাঁহার মুখে আমেরিকায় বেদাপ্ত-প্রচারের জন্ম একটা স্থায়ী মন্দির নিশ্বিত হইরাছে শ্রবণ করিরা স্বামিজী বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ১৫ই অক্টোবর 'বেদান্ত সমিতি-গৃহে' প্রবেশানুষ্ঠান অভেদানন্দ স্বামী কর্তৃক সম্পাদিত হইল এবং ২২শে পর্যান্ত তিনি এখানে ক্লাস করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দও শীঘ্র নিউইর্ক হইতে কিঞ্চিৎ দূরে মণ্ট ক্লেয়ার নামক স্থানে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। বেদান্ত সমাজগৃহেও নিয়মিত বক্তৃতা দিতে লাগিলেন ও পরে মাসাচুসেট্সের অন্তর্গত কেম্ব্রিজ সহরে অনেক হিতকর কার্য্য করেন।

৮ই নভেম্বর, মঙ্গলবার, স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে প্রথম

সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার সহিত অনেক নৃতন সভ্যের পরিচর করিয়া দিলেন। তাঁহাদের একান্ত অহুরোধে সেই রাত্রেই স্বামিজী একটি সাধারণ অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। ১০ই তারিথে সাধারণের পক্ষ হইতে বেদান্ত সমিতির লাইব্রেরীতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইল। এই উপলক্ষে সামিজী অনেক পুরাতন বন্ধু ও ভক্তের সাক্ষাৎ পাইয়া পরিতৃষ্ট হইলেন। এতদ্বাতীত আরও অনেক ভক্ত আসিয়াছিলেন, যাহারা লোকমুথে তাঁহার নাম, কাহিনী ও থ্যাতি শুনিয়া বা ভদ্রতিত পুন্তকাদি পাঠ করিয়া তাঁহার দর্শনলাভের জন্ম উৎস্কেক ইইয়াছিলেন। পুরাতন বন্ধুরা একটি অভিনন্ধন প্রদান করিলে তিনি তাহার ধ্থাবিধি উত্তর-প্রদানকালে বলিলেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার হৃদয়ভাব পূর্ববং অবিক্বত স্নেহপরিপূর্ণ আছে।

নিউইয়র্কে ছই সপ্তাহ অবস্থান করিয়া এবং তৎকালমধ্যে নিকটবর্ত্তী অন্তান্ত সহরে গতায়াত করিয়া স্বামিজী ২২শে নভেম্বর ক্যালিফর্নিয়া যাত্রা করিলেন। পথে চিকাগোর পূর্বভন বন্ধুদিগের সাগ্রহ আহ্বানে তিনি কিয়দিন তাঁহাদিগের নিকট অতিবাহিত করিলেন এবং সানন্দে তৎপ্রদত্ত অভিনন্দনাদি গ্রহণ করিলেন। তারপর ডিসেম্বরের প্রথমেই ক্যালিফর্নিয়া পৌছিলেন এবং ৭ই জুনের পূর্ব্বে আর নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না।

ক্যালিফর্নিরা পৌছিরা প্রথমেই তিনি লস্ এঞ্জেলিস নামক স্থানে
মিসেন্ রজেটের আতিথ্য স্থীকার করিলেন। ফেব্রুরারীর মধ্যভাগ
পর্যান্ত এখানে নানাবিধ ধর্মচর্চায় অতিবাহিত হইল। আবার পূর্বের
ন্থায় চতুর্দ্দিক হইতে আহ্বানের পর আহ্বান আসিতে লাগিল। স্ক্তরাং
তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সাধারণের সমক্ষে অনেকগুলি বস্কৃতা দিতে হইল।

৮ই ডিদেশ্বর ব্লাঞ্চার্ড হলে 'বেদান্তদর্শন' বিষয়ক বক্তৃতা হয়।
পরে দক্ষিণ ক্যালিফনিয়া বিজ্ঞান পরিষদ নামক সমিতির তন্তাবধানে
গ্রামিটা চার্চেচ 'বিশ্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদন্ত হয়। লস্ এঞ্জেলিসের
সাধারণ বক্তৃতাগারেও কতকগুলি বক্তৃতা হয়। তন্মধ্যে এই তিনটি
প্রধান—'কর্মারইড' (জানুয়ারী ৪,১৯০০,), 'মনের শক্তি'
(৮ জানুয়ারী), 'সুম্পট রহস্ত'।

নিকটবর্ত্তী প্যাসাডেনা সহরে 'ইউনিভারসালিট চার্চ্চ' ও 'সেক্সপীয়ার ক্লাব'এ কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা হয়। তাহার মধ্যে নিয়লিখিতগুলি শ্রোত্বর্গের অত্যস্ত চিন্তাকর্ষক হইয়াছিল—'ঈশদ্ত যীশুখৃষ্ট' এবং 'বিশ্বজনীন ধর্মসাধনার উপায়' এই ছইটি বক্তৃতায় শ্রোতার সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছিল। সেক্সপীয়ার ক্লাবের বিশেষ আহ্বানে তিনি 'ভারতবর্ষের পৌরাণিক কাহিনী' সম্বন্ধে 'রামায়ণ' (৩১শে জালুয়ারী), 'মহাভারত' (১লা ফেব্রুয়ারী), 'জড়ভরতোপাখ্যান' এবং 'প্রহ্লাদচরিত' এই চারিটি বক্তৃতা দেন। মোটের উপর দশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত লস্ এঞ্জেলিস ও প্যাসাডেনা সহরে তিনি সাধারণের প্নঃ প্নঃ অমুরোধে প্রায় প্রত্যহ একটি করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বোধ হইল যেন তাঁহার প্র্রের ক্লায় কার্য্য করিবার ক্ষমতা ফিরিয়া আসিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় ঐ স্থানের জলবায়ু ভাল ছিল বলিয়া তাঁহার শরীরের বিশেষ কোন ক্ষতি বা কট্ট হয় নাই।

'সত্য নিকেতন' নামক একটি সভার আগ্রহাতিশয়ে তিনি তাঁহাদের লস্ এঞ্জেলিস্স্থিত প্রধান কেন্দ্রে প্রায় একমাস অভিবাহিত ক্রিলেন এবং অনেকগুলি ক্লাশ করিয়া প্রশ্নোত্তর-রীতিতে নানাবিধ সম্পেহ ভঞ্জন করিলেন। এই সভা কর্তৃক আহ্বত কতকগুলি সাধারণ সভায় সময়ে সময়ে সহস্রাধিক শ্রোতার সমাগম হইরাছিল। এই সময়ে বামিজী প্রায়ই 'ফলিত মনস্তব্ধ'ও 'রাজ্বোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, কারণ দেখিলেন যে ক্যালিকনিয়াবাদিগণ ঐ সকল বিষয় শুনিতে বিশেষ ব্যপ্ত। সত্য নিকেতনের অনেক সভ্য স্থামিজীর শিশুত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সরল প্রকৃতি, অলৌকিক বিয়াবত্তা ও সর্ব্বাপেকা বিরাট আধ্যাত্মিকতা তাঁহাদিগকে একেবারে ম্থ্র করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহাদের সভার নিয়ম অনুসারে সভাগৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু স্থামিজীর প্রতি ভালবাসায় কেবলমাত্র তাঁহার জন্ম এ নিয়ম বহিত করা হইয়াছিল।

লস্ এঞ্জেলিস ত্যাগ করিয়া স্বামিন্ধী ওক্ল্যাণ্ডের রেভারেণ্ড ডাক্তার বেঞ্জামিন ফে মিল্স মহোদয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার অধীন ফাষ্ট ইউনিটারিয়ান চার্চ অব্ ইংলও নামক ধর্মভবনে বিরাট জনতার সমক্ষে আটটা বক্তৃতা দেন। সময়ে সময়ে এই সভায় ছই সহস্রেরও অধিক শ্রোতা সমবেত হইত। প্রতি বক্তৃতার পরদিন ক্যালিফর্নিয়া প্রদেশের সমস্ত সংবাদপত্তে বড় বড় অক্ষরে তাঁহার নাম ও বক্ততা মুদ্রিত হইত। ঐ সময়ে রেভারেণ্ড মিল্স সাহেবের গীর্জায় একটি স্থানীয় ধর্ম-কংগ্রেসের व्यिधितमान रहा। এই वकुलाधिन जङ्गभनक्त श्रमख रहेन्नाहिन। এই স্থযোগে ক্যালিফনিয়ার শত শত ধর্ম্মাঞ্চক স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া পরস্পরের ধর্মভাব জানিতে পারেন এবং অনেকে তাঁহার ভাবের শ্রেষ্ঠতা-দর্শনে শ্রদামুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহার পক্ষপাতী ছট্যা পডেন। এই বিশাল লোকসভায় স্বামিজী 'হিলুমতে মুক্তির পথ' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলে রেভারেও ডাঃ মিলস্ স্বামিদীর অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া এইরূপ ভাবে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন— হিনি একজন অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন পুরুষ; আমাদের বিশ্ববিভালয়ের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতগণও ইহার তুলনায় সামান্ত শিশুমাত্র।

ক্যালিফর্নিয়া রাজ্যের বিদ্বৎসমাজে স্থামিজীর প্রভাব শীদ্রই বছবিস্তৃত হইয়া পড়িল। ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে উহার রাজধানী স্যান্ফ্রানিস্কোর বহু গণ্যমান্ত অধিবাসীর অন্থরোধে তিনি মে মাস পর্যান্ত সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। 'গোল্ডেন গেট হল' নামক স্থানে 'সার্ক্রেভাম ধর্মের আদর্শ' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা শতগুণ বদ্ধিত হইয়াছিল এবং তিনি অত্যন্ত সম্মান পাইয়াছিলেন। টাকার ষ্ট্রীটে একটি বিস্তৃত বাটীতে ব্যক্তিগত উপদেশ দানের ব্যবস্থা হইল। সেথানে তিনি নিয়মপূর্ব্বক 'রাজযোগ' ও 'ধ্যানধারণা' শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং কতকটা সাধারণভাবে গীতা ও বেদান্থদর্শনের উপর বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।

স্যানক্রান্সিক্ষোতে প্রতি রবিবার রেড্ মেন্স্ হল, গোল্ডেন গেট হল ও ইউনিয়ন স্থোয়ার হল নামক স্থানে সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ওয়াশিংটন হলেও সপ্তাহে তিনটি করিয়া সাদ্ধ্য বক্তৃতা এবং পরে সোঞ্চাল হলে 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে পর পর অনেকগুলি ছোট ছোট বক্তৃতা দেন। ইহা ব্যতীত একদিন অন্তর সন্ধ্যাবেলা এলামেডা ও ওকল্যাগু-এ বক্তৃতা দিতেন। এইরপে সর্বান্তন্ধ প্রায় পঞ্চাশটি বক্তৃতা দেওয়া হয়। তাহার অধিকাংশই রাজ্যোগ, প্রাণায়াম, এবং কৃষ্ণ, বৃদ্ধ, মহম্মদ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষ সম্বনীয়। \* এই সময়ে স্থামিজী যে সকল বহুম্ল্য বক্তৃতা প্রদান

<sup>\*</sup> कडक्खनि वक्ष्णात विवन्न এथारन छित्रिथिङ इट्टन, यथा—'वित्रवामीत निकट वृत्कत्र

#### ক্যাদিফর্নিয়ায় বেদান্ত প্রচার

bee

করিয়াছিলেন হর্ভাগ্যক্রমে তাহার অতি অক্সই এক্সলে পাওরা বার । হার! সেই গুরুভক্ত গুড্উইন সাহেব এ সময় জীবিত ছিলেন না। হতরাং অনেক বক্তৃতাই সম্পূর্ণ নিপিবদ্ধ হয় নাই। সংবাদপত্রে ঐ সকল বক্তৃতার যে সারমর্ম প্রকাশিত হইত তাহারই কতক সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে স্বামিজী বলিলেন যে শ্বাসজয় হইলে চিত্তজয় হয়। এই প্রসঙ্গে একবার তিনি নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন।

একদিন আমেরিকার এক নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি একদল যুবকের দেখা পান। তাহারা একটি সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া নিম্নন্থ জলস্রোতের উপর ভাসমান কতকগুলি ডিমের খোলা লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতেছিল। অনেকেই চেষ্টা করিল, কিন্তু একজনও লক্ষ্যভেদে সমর্থ হইল না। স্বামিজী নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিলেন এবং মৃত্ মৃত্ হাস্থ করিতেছিলেন। দলের একজন তাহা দেখিতে পাইয়া অভিমানে আহত হইয়া তাহাকে বলিল, "ওহে বাপু, কাজটা যত সহজ্ব মনে কচ্ছো অত

বাণী', 'আরবের ধর্ম ও হজরত মহম্মদ'. 'বেদান্ত দর্শন কি ভাবী ধর্ম ?' 'বিশ্বাসীর নিকট বীত্ত্বস্টের বার্ত্তা', 'জগতের নিকট মহম্মদের বাণী', 'বিশ্বাসীর নিকট বীক্ষের বাণী', 'মন এবং উহার শক্তি ও সন্তাবনীয়তা', 'মানসিক উৎকর্ম ও মনঃসংযোগ', 'প্রকৃতি ও পুরুষ', 'আয়া ও ঈশ্বর', 'উদ্দেশ্ত কি ?' 'প্রাণারাম বিজ্ঞান', 'থান', 'ধর্মাচরণ', 'প্রাণারাম ও ধান', 'উপান্ত ও উপাসক', 'আম্ঠানিক উপাসনা', 'ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞান'।

সহজ্ব নয়। এসো দেখি একবার এদিকে। দেখি তোমার কেমন তাগ্।" স্বামিজী কিছু না বলিয়া তাহার হস্ত হইতে বন্দুক গ্রহণ করিলেন এবং উপর্যুপরি ১২টা থোলা গুলিবিদ্ধ করিলেন। তাহারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া ভাবিল, এ ব্যক্তি নিশ্চিত বছদিন গুলিচালনা অভ্যাস করিয়াছে, তারই ফলে এরূপ সিদ্ধহন্ত। স্বামিজীকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে তিনি পূর্ব্বে কথনও বন্দুক হাতে করেন নাই। শেষে বলিলেন যে উহা কিছুই নয়। উহার ভিতরকার মত্র হইতেছে—মনঃসংযম।

ক্যালিফর্নিয়াতে বেদান্তদর্শনের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লস এঞ্জেলিস ও পেসাডেনায় তাঁহার ছাত্রগণের উত্যোগে নিয়মমত বেদান্ত সভার অধিবেশন হইতেছিল এবং তাঁহারা স্বামিজীকে সেখানে যাইবার জন্ম পুনঃ পুনঃ পত্তের উপর পত্ত লিখিতেছিলেন, কিন্তু স্যানফ্রান্সিন্ধো ও তরিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের কার্য্যে স্থামিজী তথন অত্যন্ত বাস্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তবে স্থবিধামত শীঘ্রই অক্ত কোন সন্ন্যাসী-শিক্ষককে সেথানে পাঠাইবেন এরপ অঙ্গীকার করিলেন। তাঁহার উৎসাহী শিষ্যা মিসেস্ হেন্স্বরো ততদিন পর্যান্ত দৃঢ় উদ্যমের সহিত ওথানকার কার্য্য চালাইতে नांशिलन। अमिरक क्रांनिक्रिंश हिर्हेद छेखतारम म्रान्कानिरक्का, ওক্ল্যাণ্ড ও আলামেডা প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি বেদান্তপ্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। স্যান্ফান্সিস্কোতে যে বেদান্ত-সমিতি স্থাপিত হইল স্বামিজীর শিশ্য ডাঃ এস এইচ লোগ্যান, মিঃ সি এফ প্যাটার্সন এবং মিঃ এ এস্ ওলবার্স বথাক্রমে তাহার প্রেসিডেন্ট, ভাইন-প্রেদিডেন্ট ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। ইহারা এখানে श्राप्त्री ভাবে বেদান্তের কার্য্যনির্ব্বাহের জ্বন্ত একজন ভারতীয় আচার্য্যের

প্রয়োজন অমুভব করেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন স্থামিঞ্চীর পক্ষে জগতের চতুর্দিকের কার্যাভার মন্তকে লইরা একস্থানে দীর্যকাল অবস্থান করা সম্ভবপর হইবে না। স্থামিজীকে সেই জন্ম তাঁহারা আর একজন আচার্যাকে পাঠাইতে অমুরোধ করিলেন। স্থামিজীও তদমুসারে তুরীয়ানন্দকে ক্যালিফ্রিয়ায় আদিবার জন্ম লিথিয়াছিলেন।

ক্যালিফনিয়া ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে স্বামিন্ত্রী মিদ্ মিনি বৃক্ক নামী একজন ভজিমতী শিশ্বার নিকট হইতে বেদান্তপাঠার্থীদিগের শান্তপাঠের স্থ্রিধার জন্ত ১৬০ একর পরিমিত একটি বিস্তৃত ভূপণ্ড দানস্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানটা ক্যালিফনিয়ার অন্তর্গত 'সান্টা ক্রারা' নামক অঞ্চলে হামিন্টন পর্বতের সামুদেশে সমুদ্রতীর হইতে ২৫০০ কুট উচ্চে অবস্থিত—রেল টেশন হইতে ৫০ মাইল এবং লোকালয় হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্ত্রী এবং চতুদ্দিকে পর্বতে ও অরণ্যানী বেষ্টিত। স্থামিজী নিজে এই জায়গা দেখিতে যাইতে পারিলেন না। তবে ইহার বিবরণ শুনিয়া সস্তোষলাভ করিলেন। বুরিলেন ইহা বেদান্তসাধনার পক্ষে বিশেষ অন্তর্কুল হইবে। এখানে পরে যে আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল তাহার নাম দেওয়া হয় 'শান্তি আশ্রম'। ২রা আগন্ত স্বামী তুরীয়ানন্দ সর্ব্বপ্রথম বার জন ছাত্রকে ধ্যানধারণা শিথাইবার জন্ত এস্থানে আগমন করেন এবং ছইমাস কাল থাকেন। তদবধি স্যান্জ্রান্দিম্বো কেল্রের অধ্যক্ষ প্রতি বৎসর ছইমাসকাল এইস্থানে আসিয়া যাপন করেন।

১৯০০ সালের বসস্তের শেষভাগে স্বামিজী বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে বিশ্রামার্থ ক্যাম্পটেলর নামক পল্লীগ্রামে গমন করিলেন। ক্যালিফর্নিয়ার উপর্যুপরি বক্তৃতা দিয়া তিনি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন এবং স্বাস্থ্যভঙ্গের আশক্ষার বার্-পরিবর্ত্তন ও কিরৎকাল বিশ্রামের প্রয়োজন হইরাছিল।
এথানে তিন সপ্তাহ থাকিয়া যথন তিনি স্থান্ফান্সিস্কোতে পুনরায়
প্রজ্যাগমন করিলেন তথন ওকষ্টাটে তাঁহার শিশ্য ডাজার লোগানের
বাটাতে তাঁহাকে থাকিতে হইল। চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে দিবারাত্র
থাকার প্রয়োজন হওয়াতেই এরপ ব্যবস্থা হইল। ডাঃ উইলিয়ম
ফরষ্টার নামক অপর একজন বিচক্ষণ চিকিৎসকও স্বামিজীকে দেখিতে
লাগিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেওয়া
একরপ বন্ধ হইল, শুধু গীতা সম্বন্ধে চারিটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

ক্যালিফনিয়ায় তাঁহার বক্তৃতায় কিরূপ ফল হইয়াছিল তাহা ৯ই মে তারিথে স্থানফ্রান্সিস্নো হইতে প্রেরিড, 'প্রবৃদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত নিমোদ্ধৃত অংশ হইতে উপলব্ধি হইবে—

"স্বামিজীর উপদেশ আমাদিগের মনে গভীরভাবে মৃদ্রিত হইরাছে, কিন্ত তিনি মৃথে যাহা বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও তাঁহার দর্শনলাভে আমরা অধিক মৃগ্ধ হইরাছি। এই মনস্বী বীরপুরুষের মৃথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই যেন শিরার শিরার তড়িৎপ্রবাহ ছুটিতে থাকে। তাঁহার প্রকৃতি অতি সরল ও নত্র, এবং কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের ন্তায় মধুর। ইনি শুধু আশ্চর্য্য লোকশিক্ষক ও দার্শনিক নহেন, পরস্ক কবিতার দেশ হইতে আগত একজন কবি।"

'ব্রন্ধবাদিন্' পত্তেও আর একজন সংবাদদাতা লিথিয়াছিলেন—

তিহার প্রচারিত ধর্মব্যাখ্যার প্রতি সাধারণের অনুরাগ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। এখন অবশু ঠিক বলা যায় না, কিন্তু আশা হয় যে এই উৎসাহ স্থায়ী হইবে। আর তিনি নিজেও মনে করেন ক্যালিফর্নিয়ার জ্বলবায়ু ও সামাজিক অবস্থা প্রাচ্যচিস্তাবিস্তারের পক্ষে বিশেষ অনুক্র। স্থতরাং থুব বিশ্বাস, ভবিশ্বতে ইহাই ভারতীয়

#### क्रांनिक्रिंग्रां यदमास थाना

469

চিন্তারাশি-বিকীরণের প্রধান কেন্দ্র এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনভূমি হইয়া দাঁড়াইবে।" ইত্যাদি

এই কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মের মধ্যেও স্বামিন্ধী মাঝে মাঝে শিশুদিগের সহিত আমোদ-আহলাদ ও রহস্ত-কৌতুকাদিতে সময়ক্ষেপ করিতেন। ক্যাম্পটেলরের মৃক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিয়া তিনি বেশ স্বাস্থ্যো-রতি বোধ করিয়াছিলেন। অনেক সময় শিয়াদিগের আহ্বানে পাহাড়ের ধারে বনভোজনে যোগদান করিতেন। সময় সময় তাঁহাকে বেশ সহজ মানুষের মত প্রকুল্ল ও হাস্তপরিহাসরত দেখিতে পাওলা বাইত, আবার কথন তাঁহার চিত্ত এক অজ্ঞাত ভাবসমূদ্রে ভূবিয়া যাইত, তথন তিনি গম্ভীর হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া উচ্চ উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় ব্যতীত অন্ত কথা বাহির হইত না। মি: মীড নামক লদ এঞ্জেলিদের একজন খ্যাতনামা ব্যাস্কারের তিনটি কলা তাঁহার শিখ্য-শ্রেণীভূক্তা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মিসেদ্ হেন্দ্বরোর নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি স্বামিঞ্জীর সেবার সর্বাদা তৎপর থাকিতেন: যে কোন আদেশের জন্তই প্রস্তুত ছিলেন—যেন স্বামিজীর সেবা করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিলে তাঁহার স্বীবন ধন্ত হইয়া বাইত। অনেক সময় স্বামিজী কলার ও হাতের কাফের বোতাম আঁটিতে না পারিলে তাঁহাকেই উহা পরাইয়া দিবার জন্ম ডাকিতেন। তাঁহাদের নিকট তিনি ভারতবর্ষের ও ভারতীয় আদর্শের নানাবিধ বর্ণনা করিতেন, তাঁহারাও সাধামত তাঁহার ভাব প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু এই বালকোচিত সরলতা ও রহস্তপ্রিয়তার মধ্যেও পরব্রহ্মের প্রতি যে একটা বিষম আকর্ষণ তিনি প্রতিমৃহর্ত্তে প্রাণে প্রাণে অন্তব করিতেছিলেন, এই সময়ের প্রত্যেক বক্তৃতা, কথাবার্ত্তা ও চিঠিপত্রাদিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আলামেডা হইতে ১৮ই এপ্রিল (১৯০০) তারিখে মিদ্ ম্যাকলাউড কে তিনি যে পত্র লিখেন নিয়ে তাহা উদ্ভ হইল। পাঠকগন তাহা পাঠ করিলে স্বামিজীর এই সময়কার অস্তরের ভাব বেশ পরিকার জানিতে পারিবেন।

"কর্ম্ম করা সব সময়ে কঠিন। প্রার্থনা কর বেন চিরদিনের জন্ম আমার কাজ করা ঘুচে যায়, আর আমার সব মন প্রাণ বেন মায়ের চরণে মিশে যায়। তাঁর কার্য্য তিনিই জানেন।

"আমি ভাল আছি—মানসিক খুবই ভাল। শরীরের চাইতে মনের শান্তিটাই বেশী দেখতে পাচ্ছি। লড়ায়ে হার-জিত সবই হলো, এখন তল্পি-তল্পা গুটিয়ে সেই মহান্ মৃক্তিদাতার অপেক্ষায় বসে আছি। 'অব শিব পার কর মেরা নেইয়া'—হে শিব, এখন আমার তরী পারে নিয়ে চল।

"বাই হোক, এখন আমি সেই আগেকার বালক, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে ঠাকুর শ্রীরামক্বফের অপূর্ব্ব উপদেশ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতো—ঐটেই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি। কর্ম্ম, পরোপকার প্রভৃতি যা কিছু করেছি সবই বহিরাবরণমাত্র।

"এখন আবার তাঁর ডাক শুনতে পাচ্ছি, সেই চিরপরিচিত মধুর কণ্ঠস্বর—যা শ্বরণ হলেও মন আনন্দে নেচে ওঠে। শেকল সব খসছে, ভালবাসার বন্ধন টুটে যাচ্ছে, কার্য্যে অরুচি হয়েছে, জীবনের মোহ কেটেছে; তার স্থলে বাজছে শুধু প্রভ্র আহ্বানধ্বনি! যাই প্রভ্, যাই। ঐ তিনি বলছেন, 'যা হবার তা হয়ে গেছে—তুই এখন চলে আর'! যাই প্রভু, যাই।

হোঁ, এবার ঠিক চলেছি। সমুথেই অনস্ত শান্তিময় নির্বাণসমূত্র!
স্পষ্ট অমুভব কচ্ছি তাতে এতটুকু বীচিবিক্ষোভ বা চাঞ্চল্য নাই।

## क्रांनिकर्निशंश विनास थानंत .

663

"আমি যে জন্মছি তার জন্ম আমি থুশী, এত যে ছঃখ ভোগ করেছি তার জন্মও খুশী, এত যে বড় বড় ভুল করেছি তাতেও খুশী, আবার এখন যে শাস্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করতে চলেছি তাতেও খুশী। আমি কাহাকেও বন্ধনদশায় ফেলে যাচ্ছি না—নিজ্ঞেও কোন বন্ধন নিয়ে যাচ্ছি না। এ শরীরটা ভেঙ্গে চুরে আমায় মৃক্তি দিক, কিংবা আমি সশরীরেই মৃক্তি পাই—আমার পুরাতন 'আমি'টা চলে গেছে, একেবারে চিরদিনের জন্ম গেছে, আর ফিরছে না।

"পথপ্রদর্শক, গুরু, নেতা বা আচার্য্য বিবেকানন আর নাই— আছে শুধু সেই পূর্ব্বের বালক, শিক্ষার্থী, গুরুপদাশ্রিত অধীন সেবক।

"ব্ৰতে পাছ কেন আমি —র কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমি কে যে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ করতে যাব? আমি বছদিন নেতৃষপদ পরিত্যাগ করেছি—এখন আর কোন কথা বলার শক্তি আমার নেই! এই বছরের প্রথম থেকে আমি ভারতে আমার মতে কাজ করবার কোন চেষ্টা করি নি। তুমি ইহা জান।…তাঁর ইচ্ছাম্রোতে যখন সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিতুম সেই সময়টাই গিয়েছে আমার জীবনের স্ক্রাপেক্ষা মধুমর মূহূর্ত্ত। এখন আবার সেইরপ গা ভাসান দিয়েছি। উপরে ভগবান অংগুমালী শুল্র নির্মাণ কিরণজাল বিস্তার কচ্ছেন—নিয়ে পৃথিবী শ্রামন-শস্তসম্পংশালিনী এবং মধ্যাহ্দের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থই স্থির, নিস্তর্ক ও শাস্ত। এ অবস্থার আমিও অবশ জড়ের মত নদীর আরামপ্রদ তরঙ্গে গা ভাসিরে চলেছি। এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের চাঞ্চল্য উৎপাদন করতে আমার সাহস হচ্ছে না, পাছে প্রাণের এ অন্ত নিস্তব্বতা ও শাস্তি নষ্ট হরে যায়—যে নিস্তব্বতার স্পষ্ট ব্রিরে দের জগৎটা মরীচিকা বই আর কিছু নয়!

#### স্বামী বিবেকানন্দ

**४७३** 

"এতদিন আমার কর্ম্মের মধ্যে একটা উচ্চাভিলাষ ছিল, আমার ভালবাসার মধ্যে পাত্রবিচার ছিল, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ভয় ছিল এবং আমার নেতৃত্বের ভিতর ক্ষমতাপ্রিয়তা বিশ্বমান ছিল। কিন্তু এখন সে ব অন্তর্হিত হচ্ছে, আর আমি উদাসপ্রাণে ভেসে চলেছি। যাই মা, যাই। তোমার কোলে উঠে—তুমি যে দিকে নিয়ে যেতে চাও সেই দিকে—সেই অরপ, অস্পর্ম, অশন্ধ, অজ্ঞাত, অভ্তুত রাজ্যে, অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে, কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ভূবে যেতে আর আমার বিধা নেই।

"ও: কি শান্তি! বোধ হচ্ছে যেন আমার চিন্তারাশি হৃদয়ের দ্রতম প্রদেশ থেকে অতি ক্ষীণ অক্ট ধ্বনির মত আসছে, চারিদিকে শান্তি, মধুর শান্তি—নিদ্রাকর্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বে সকল বস্তু যথন ছায়ার স্থায় প্রতীয়মান হয় তথনকার মত শস্কাহীন, অনুরাগহীন, আবেগহীন—শান্তি! যাই প্রভু, যাই।

"জগৎ আছে বটে, কিন্তু তা স্থলরও নয় কুৎসিতও নয়—শুধু একটা অমুভূতি মাত্র। কিন্তু সে অমুভূতিতে কোন হাদয়ভাব বিক্ষুক্ষ হয় না। ওঃ কি ভৃপ্তি! সবই স্থলর, সবই ভাল, কারণ আমার কাছে তাদের কোনরূপ তারতম্য বা ইতরবিশেষ নাই। ওঁ তৎসং।"

হায় পরিবর্ত্তন! যে বীরকেশরীর বজ্রনির্বোবে একদিন জগতের পূর্ব্ধ ও পশ্চিমার্দ্ধ প্রকম্পিত হইয়াছে, থাঁহার জদম্য কর্মান্তি প্রবল বাড়বানলের ছায় নির্দ্ধীব ভারতবাসীর প্রাণে কর্মান্ত্রাগের আগুন জালাইয়াছে, থাঁহার হৃদয়সমূদ্র মন্থন করিয়া বর্ত্তমান ভারতের যুগাদর্শ উথিত হইয়াছে, ইনি সে বিবেকানন্দ নহেন। জীবনের কর্ম্ম সাঙ্গ করিয়া কর্মপ্রশান্ত বীর এখন জগজ্জননীর ক্রোড়ে চিরবিশ্রামলাভের জন্ম আকুল। ইহলোকের কোন বস্তুতেই আর তাঁহার রাগ, দ্বেষ ও

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Eursting And E-INS

# ক্যালিফর্নিয়ায় বেদাস্ত প্রচার

460

আকাজ্ঞার আগ্রহ নাই। পরপারের যাত্রী জীবন-নদীর বেলাভূমিতে বসিয়া শুধু শেষ মুহুর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ক্যালিফনিয়ায় অবস্থানের শেষভাগে স্বামিজী লগুন হইতে মিং
লেগেট ও তাঁহার পত্নীর নিকট হইতে কয়েকখানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন,
তাহাতে তাঁহারা স্বামিজীকে স্বাস্থ্যের জক্ত জুলাই মাসে পারীতে
তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে অমুরোধ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর
পারী-প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি বৃহতী ধর্ম্মেতিহাস-সভার অধিবেশন
হইবার কথা ছিল; এবং ঐ সভার বৈদেশিক প্রতিনিধিমগুলীসংক্রান্ত-সমিতি তাঁহাকে উক্ত সভায় উপস্থিত হইবার জক্ত আহ্বান
করিয়াছিলেন। স্কতরাং তাঁহার আমেরিকাত্যাগের পক্ষে তৃইটী
কারণ উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহার নিউইয়র্কে আরও কিছুদিন
কাটাইবার ইচ্ছা ছিল। এইজক্ত মে মাসের শেষে তিনি স্যানক্রান্সিস্কো, আলামেডা এবং ওকল্যাণ্ডের শিশ্য ও ভক্তগণের নিকট বিদায়
গ্রহণ করিলেন।

পথে তিনি চিকাগো ও ডেটুরেটে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া
নিউইয়র্কে পৌছিলেন এবং তত্রত্য বেদান্ত সোসাইটার প্রধান কার্য্যালয়ে
অবস্থান করিতে লাগিলেন। উক্ত সোসাইটার কার্য্য স্থলয়ররপে
চলিতেছে দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তোষলাভ করিলেন। মিঃ লেগেট
কার্য্যায়রোধে উক্ত সভার অধ্যক্ষতা ত্যাগ করাতে কলম্বিয়া কলেজের
ডাক্তার হার্শেল সি পার্কার মহোদয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত
হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে অক্সান্ত সভ্যের মধ্যে রেভারেও ডাঃ আর
হিবার নিউটন ও হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক চার্ল সার
ল্যানস্থানের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। স্বামিক্রী এখানে পর পর
চারি রবিবারে চারিটা ও প্রতি শনিবার গীতা সম্বন্ধে একটি

বক্তৃতা দিলেন এবং স্থামী তুরীয়ানলকে ক্যালিফর্নিয়ায় প্রচার-কার্য্যে যাইতে উপদেশ দিলেন। বিদায়গ্রহণকালে স্থামী তুরীয়ানল কার্য্যপরিচালন সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ চাহিলে তিনি প্রয়োজনীয় সকল কথা সমাপ্ত করিয়া শেষে বলিলেন, "যাও ভাই, ক্যালিফর্নিয়ায় আশ্রম স্থাপন কর। বেদান্তের ধ্বজা ওড়াও। এখন হতে ভারতের স্থৃতি পর্যান্ত মন থেকে মুছে ফেল। সব চেয়ে কেমন করে জীবনটা কাটাতে হয় এদের দেখাও, তার পর বাকীটা মা জগদম্বা করে দেবেন।"

ভারতীয় সভ্যতা, বেদান্তদর্শন এবং স্বামিজীর ভাব ও কার্য্যের প্রতি যে সকল প্রথাতনামা মনীধী শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সহাত্ত্তি . প্রদর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে করেকজনের মাত্র নাম এথানে উল্লিখিত হইল—প্রফেসর শেখ লো, কলম্বিয়া বিশ্ববিভালরের প্রেসিডেন্ট; প্রফেসর এ ভি জ্যাকসন, কলম্বিয়া কলেজের অধ্যাপক; প্রফেসর টমাস আর প্রাইস এবং ই এন্গাল্স্মান, সিটি অব নিউইরর্ক কলেজের অধ্যাপক; এবং নিউইর্ক বিশ্ববিভালরের নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ—রিচার্ড বধিয়েল, এন এম বাট্লার, এন এ ম্যাক্ লাউখ, ই জি সিলার, ক্যালভিন টমাস এবং এ কন্।

২৪শে জুলাই স্বামিন্সী পারী অভিমূপে বাতা করিলেন।

# পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন

পারী সহরে স্বামিষ্কী সর্বপ্রথমে লেগেট-দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করেন। মধ্যে কিছুদিনের জন্ত মিসেস্ ওলি বুলের আহ্বানে বটানি প্রদেশের অন্তর্গত লানির নামক স্থানে গিয়াছিলেন। সেধান ইইতে ফিরিয়া বিখ্যাত ফরাসী লেখক ও দার্শনিক মসীরে জুল বোওয়ার সহিত একত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইনি ফরাসী ছাড়া অন্ত ভাষার কথা বলিতেন না বলিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন দারা স্বামিষ্কী ফরাসীভাষার অধিকার লাভ করিবার স্ক্রেবাগ পাইয়া-ছিলেন।

লেগেট সাহেবের গৃহে প্রত্যহ বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইত। স্বামিজী লিখিয়াছেন—

"আর মি: লেগেট্ প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর পারীস্থ প্রাদাদে ভোজনাদিব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী, যশস্বিনী নরনারীর সমাগ্রম সিদ্ধ করেছেন।…

"কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক প্রভৃতি নানা জ্ঞাতির গুণিগণসমাবেশ মিষ্টার লেগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্বতনিবর্বিবৎ কথাছটো, অগ্নিস্ফৃলিঙ্গবৎ চতুর্দ্দিকসম্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীবি-মন:সংঘ্র্বসম্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ সকলকে দেশকাল ভূলিয়ে মৃগ্ধ করে রাথত।"

স্থৃতরাং এরপ স্থানে পাশ্চাত্যের প্রধান প্রধান ব্ধগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া চিন্তা ও মনোভাব আদান-প্রদান এবং স্নাতন ধর্ম্মের শুভবার্ত্তা প্রচারবিষয়ে তাঁহার কিরূপ স্থযোগ জ্টিয়াছিল পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। তিনিও এ স্থযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। নিঃসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিয়াছিলেন এবং সর্ব্ববিষয়ে অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

এবার পারীতে তাঁহার সর্বপ্রধান কীর্ত্তি ধর্ম্মেতিহাস-সভায় বক্তৃতা-প্রদান। ইতঃপূর্ব্বে ফরাসীভাষায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। কেবল এই সভায় বক্তৃতা দিতে হইবে বলিয়া ছইমাস পূর্ব্ব হইতে ঐ ভাষায় আলোচনা করিতেছিলেন। পারী নগরীতে পদার্পন করার পর হইতেই বিখ্যাত প্রাচ্যবিভাবিৎ পণ্ডিতগণের সহিত নিয়ত আলাপ করিয়া ক্রমশঃ সংস্কৃত দর্শনের ছক্রহ ও জটিল ভাবসমূহ করাসীভাষায় বিনা আয়াসে প্রকাশ ও সকলের বোধগম্য করিবার ক্রমতা তাঁহার আরও বন্ধিত হইর্মা গেল। পণ্ডিতগণও এই আলোচনায় অনেক নৃত্ন জিনিষ শিথিয়া আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন।

ধর্মেতিহাস-সভার ব্যাপারে একটু মজা আছে। চিকাগোর ধর্ম মহাসভার ফলদর্শনে খৃষ্টান পাদ্রীরা—বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদার যৎপরোনান্তি হতাশ্বাস ও মনঃক্ষুপ্ত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদের আশা ছিল ঐ সভায় খৃষ্টধর্মের প্রাধান্ত সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইবে; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় ফল অন্তর্মপ হওয়াতে, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মের পরিবর্ত্তে হিন্দুধর্মের উদার সমন্বর্মাদ সর্ব্বত্তি বাস্ত হইয়া পড়াতে, এবার যথন প্যারিস প্রদর্শনী উপলক্ষে চিকাগোর অন্তকরণে আর একটা ধর্ম্মমহাসভা আহ্বানের প্রস্তাব উঠে তথন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন, ঐরপ্রপ্রতান নিপ্ররোজন। ভয়, পাছে আবার পূর্ব্বেকার ন্যায় বিপত্তি

#### পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্য্যটন ৮৬৭

ঘটে। স্থতরাং স্থির হইল উহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়া কেবল ঐ সকল ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করা হইবে 'অধ্যাত্মবিষয়ক মৃতামত সম্বন্ধে কোন চর্চার স্থান' থাকিবে না।

ষামিজী এ সময়ে সমগ্র পাশ্চাত্য-ভূথণ্ডে প্রাচ্যসভ্যতা ও হিন্দুধর্মের ম্থপাত্র বলিয়া গণ্য হওয়াতে কংগ্রেস হইতে হিন্দুধর্মের ইতিহাস-পর্য্যালোচনাবিষয়ক তর্ক-বিতর্কে যোগদান করিবার জ্বস্তু নিমন্ত্রিত হইলেন। 'বৈদিক ধর্ম্ম অগ্নিস্থর্য্যাদি প্রাক্ষতিক বিশ্বয়াবহ জড়বস্তুর আরাধনাসমৃত্ত্বও —পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিস্তাবিৎ পণ্ডিতদিগের এই মত-ধণ্ডনের জ্বস্ত ধর্মেতিহাস-সভা তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। স্থামিজী উক্ত বিবয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রবল শারীরিক অস্কৃত্বতানিবন্ধন প্রবন্ধলেথা ঘটয়া উঠে নাই। তিনি কোনও মতে সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন এবং ত্ইদিন মাত্র বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রথম যেদিন তিনি কংগ্রেসে পদার্পণ করিলেন সেদিন ইউরোপ অঞ্চলে সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই তাঁহাকে সাদরে অভার্থনা করিলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রই সভারুদ্দের মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। মিঃ গষ্টাভ ওপট নামক একজন জর্মনদেশীয় প্রাচ্যবিভার্ণব একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, স্থামিজী সেই প্রবন্ধোক্ত কতিপন্ন বিষন্ন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার জন্ম প্রথম বাঙ্নিম্পত্তি করিলেন। উক্ত জর্মন পণ্ডিত স্বীন্ন প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, শিবলিচ্চ প্রংলিঙ্কের চিহ্ন ও শালগ্রামশিলা স্ত্রীলিঙ্কের চিহ্ন এবং শালগ্রামশিলা ও শিবলিন্দ উপাসনা উভরই মূলতঃ যোনি ও লিন্ধ পূজা হইতে

উদ্ভূত। স্বামিন্ধী ইহার প্রতিবাদ করিয়াবেদ হইতে নানা প্রমাণ দেখাইয়া বলিলেন, "বেদে বিশেষতঃ অথর্কবেদ সংছিতার যুপস্তন্তকে পরএক্ষের প্রতিক্বতি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। উহা হইতেই পরে শিবলিঙ্গের প্রচলন হয়। বেমন যজীয় বহিল, যজ্ঞধ্য, যজ্ঞতশ্ম এবং সোম ও সমিধবাহক বুষ হইতে পরে মহাদেবের পিঙ্গলঞ্চা, নীলকণ্ঠ, বিভৃতি ও বুষভর্মপ বাহনের স্পষ্ট হইয়াছে, তেমনি যুপস্তম্ভের পরিবর্ত্তে শিবলিঙ্গের প্রচলন হইয়াছে এবং ক্রমে তাহা দেবত লাভ করিয়া স্বরং শ্রীশহরের স্থায় পূজার্হ হুইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরে হয়ত বৌদ্ধদিগের আমলে এই শিবলিঙ্গ-পূজার পদ্ধতি আরও অধিক স্ফুর্তিলাভ করিয়াছে; কারণ ঐ সময়ে বৌদ্ধেরা যে সকল 'স্তূপ' নির্মাণ করিত তন্মধ্যে স্বয়ং বৃদ্ধ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের কোন একটি স্মরণ-চিহ্ন রক্ষিত হইত এবং ঐ স্তৃশকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। দরিদ্র বৌদ্ধেরা ধনাভাবে অতি ক্ষুদ্রাক্বতি স্তৃপ প্রীবুদ্ধের উদ্দেশে অর্পণ করাতে কালে সম্ভবত: ঐ ক্ষুদ্রাবয়ব ত্মারকন্তৃপও পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভের স্থান অধিকার করিয়া বদিয়াছে এবং স্থারকস্তৃ:পর প্রতি সম্মান স্তম্ভাকার শিবলিঙ্গ পূজায় পরিণত হইয়াছে। বৌদ্বস্তু:পর অপর নাম 'ধাতুগর্ভ'। স্তৃপমধ্যস্থ শিলাকরও মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধদিরে ভস্মাদি রক্ষিত হইত, তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শালগ্রামশিলা উক্ত অন্থিভন্মাদিরক্ষণশিলার প্রাক্ষতিক প্রতিরূপ। অভএব প্রথমে বৌদ-পৃঞ্জিত হইরা, কালে বৌদ মতের অলাক্স অঙ্গের স্থায় হৈঞ্ব সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ করিয়াছে। উহাকে যোনিপ্জামূলক বলিয়া কল্পনা করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। বৌদ্ধর্ম্মের অবনতিতে ভারতবর্ষের যে অধংপতন হয় সেই সময়েই শিবলিঙ্গের সহিত পুংচিক্ষ ও শালগ্রামশিলার সহিত জ্রীচিহ্নের ধারণা আরোপ করা হইয়া থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে এটান ধর্ম্মের 'পবিত্র ভোজোৎসব' (Holy Communion) এর সহিত

#### পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন

664

নরমাংসভক্ষণের সম্বন্ধ আছে বলাও যা, শিবলিঙ্গ ও শালগ্রামশিলার সহিত লিঙ্গবোনি-পূজার সম্বন্ধ আছে বলাও তাই। অর্থাৎ একের সহিত অন্তের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই।

তাঁহার বিতীয় বক্তৃতায় স্থামিজী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণ করিলেন—

- (১) বেদই হিন্দুধর্মা, বৌদ্ধধর্মা ও ভারতীয় সকল ধর্মোর সাধারণ ভিত্তিভূমি।
- (২) শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধদেবের বহু পূর্ববর্ত্তী এবং গীতা মহাভারতের পরে রচিত নহে।
- (৩) ভারতীয় সভ্যতা গ্রীক চিস্তা ও গ্রীক শিল্পকলার দারা গঠনাস্তর প্রাপ্ত হয় নাই।

দিতীর প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই বে, গীতা মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত; অস্ততঃ তাহার সমসামরিক, পরে রচিত কথনই নহে। গীতার সর্ব্বধর্মসমন্বরের কথা আছে। গীতা ও মহাভারতের ভাষা ও ভাবের মধ্যে বিশেষ সৌদাদৃশু দেখা যায়। স্থতরাং গীতা পরে রচিত হইয়াছিল কি করিয়া বলা চলে। আর বদিই কেছ মনে করেন যে, উহা পরে অর্থাৎ বৌদ্ধর্যুগে রচিত হইয়াছে তবে সর্ব্বধর্মসমন্বর-প্রস্তাবে বৃদ্ধ বা বৌদ্ধর্মর নামোল্লেখ নাই কেন ? স্থতরাং বৃদ্ধের অনেক শতাকা পূর্ব্বে যে প্রীক্রফের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ক্রফার্চনাও বৌদ্ধপুদ্ধার বহুপূর্ব্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল।

তারপর ভারতীয় সভ্যতার উপর গ্রীক-জাতির প্রভাব সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণ ক্রতগতি যে সকল স্থবিধান্তনক করনার আশ্রেয় গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে স্বামিন্ধী তীত্র প্রতিবাদ করিলেন; বলিলেন, আজকাল ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ভারতের যাহা কিছু ভাল জিনিষ দেখিতেছেন তাহাই গ্রীকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া অনুমান করিয়া বিসতেছেন। ইহার ফলে এখন ভারতের সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত, শিল্প সবই গ্রীকৃদিগের নিকট ঋণী বলিয়া সকলের ধারণা হইয়ছে। কিন্তু ইহা পণ্ডিতগণের নিতান্ত কপোলকল্লিত। হইতে পারে হয়ত হিন্দু জ্যোতিষের কতকগুলি পরিভাষার সহিত যাবনিক পরিভাষার সাদৃশু লক্ষিত হয়, কিন্তু ঐ সকল পরিভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাইয়া সহজ্বলভ্য সংস্কৃত ধাতুপ্রভায়ের সাহায্য না লইয়া কপ্ত কল্পনা করিয়া গ্রীক ধাতুপ্রভায়ের সাহায্য টানিয়া আনার বিড়ম্বনা কেন ? শিক্ষা বৈ যবনাঃ তেরু এষা বিভা প্রতিষ্ঠিতা। ঋষিবৎ তেহপি প্রভাৱে।"

এই একটিমাত্র শ্লোক অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্য কল্পনা আত্মগর্মের এতদ্র স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে, একজন মহাপ্রভু নাকি এমনও বলিয়াছেন, ভারতে বিজ্ঞানাদির যাহা কিছু আছে সবই গ্রীসের প্রতিধ্বনি! কিন্তু একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলে এ কথাও মনে উদয় হইতে পারে যে, হয়ত যবনশিয়্যদিগকে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহদান ও তাঁহাদের সম্মানর্দ্ধির জন্মই আর্য্যগণ এরূপ শ্লোক লিথিয়াছেন। আবার এক 'যবনিকা' শন্দের উল্লেখ দেথিয়া ভারতীয় নাটক গ্রীক নাটকের ছায়াবলম্বনে রচিত হইয়াছে এ কথা যাহারা বলেন, তাঁহারা আরও পণ্ডিত! কারণ উভয় প্রকার নাটকের রচনারীতি, নাটকীয় ভাব, বা অভিনয়প্রণালীর মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্যই নাই। স্কৃতরাং যতক্ষণ পর্যান্ত না প্রমাণ হইতেছে যে, কোন হিন্দু কোনও কালে গ্রীক্তাবার স্পণ্ডিত ছিলেন ততক্ষণ ভারতীয় বিজ্ঞানের উপর গ্রীক প্রভাবের কথা মুথেও আনা উচিত নহে। পরে তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে একটি গ্রীক প্রকের জন্ম তাঁহারা যে প্রকার পরিশ্রম

# পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন ৮৭১

করেন, একথানা সংস্কৃত পুঁথির জন্ম সেইরূপ পরিশ্রম করিবার উপদেশ দিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন। কারণ ঐ উপায় ব্যতীত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কোন্ কোন্ সময়ে ভাববিনিময় হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারত হওয়া অসম্ভব। প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসকে ব্রাহ্মণ-শিয়্ম বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সেইরূপ ইচ্ছা করিলে ইউরোপীয়গণ এখনও ব্রাহ্মণের শিয়্ময় গ্রহণের জন্ম ভারতবর্ষে বাইতে পারেন।

স্বামিন্দীর বজ্জা শেষ হইলে উপস্থিত পণ্ডিতবর্গের অনেকেই ঐ বিষয়ে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন এবং স্বামিন্দীর অনেক মতের সহিত তাঁহাদের মতের সম্পূর্ণ একতা আছে স্বীকার করিয়া সর্বাশেষে বলিলেন যে, আগেকার সংস্কৃতবিভাবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনেক মত এক্ষণে নবীন প্রাচ্যতত্ত্ত্ত্ত্রগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইতেছে। নবীনদিগের অনেকেরই মত স্বামিন্দীর মতামুবায়ী। ইহা ব্যতীত স্বামিন্দীর পুরাণের মধ্যে অনেক সত্য কাহিনী প্রচ্ছর আছে' এই উক্তিরও তাঁহারা সমর্থন করিলেন।

তদনস্তর বৃদ্ধ সভাপতি মহাশয় স্থামিজীর বক্তৃতার সমালোচনা করিতে গিয়া বলিলেন যে, ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তিনি বিশেষ সম্বোধলাভ করিয়াছেন এবং উহার সকল অংশই তিনি অমুমোদন করেন, তবে গীতা ও মহাভারত যে সমসাময়িক ইহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না, কারণ অধিকাংশ পাশ্চাত্য পশ্ভিতগণের মতে গীতা কথনই মহাভারতের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয় না।

পারীতে অবস্থানকালে স্বামিজী ফরাসী সভ্যতার প্রতি অত্যন্ত আরুষ্ট হইয়াছিলেন এবং অসুক্ষণ ফরাসী-জীবন পর্য্যবেক্ষণ ও তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রাচ্য ও পা\*চাত্য' গ্রন্থে অমর লেখনীমূথে অতি বিচিত্র চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় লউন—

"এ ইউরোপ ব্রতে গেলে, পাশ্চাত্য ধর্মের আঁকের ফ্রান্স থেকে ব্রতে হবে। পৃথিবীর আধিপতা ইউরোপে, ইউরোপের মহাকেক্র পারী। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতিনীতি, আলোক-আঁধার, ভালমন্দ, সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এইখানে, এই পারী নগরীতে।

"এ পারী এক মহাসমূদ্র—মণি, মৃক্তা, প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও অনেক।…

"এই পারী নগরী সে ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোম্ধ। এ
বিরাট রাজধানী মর্ত্রের অমরাবতী, সদানন্দ নগরী। এ ভোগ,
এ বিলাস, এ আনন্দ না লগুনে, না বার্লিনে, না আর কোথার।
লগুনে, নিউইরর্কে ধন আছে; বার্লিনে বিভাবৃদ্ধি যথেষ্ট; নেই
সে ফরাসী মাটি, আর সর্ব্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন
থাক, বিভাবৃদ্ধি থাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যাও থাক—মানুষ কোথার?
এ অভুত ফরাসীচরিত্র প্রাচীন গ্রীক মরে জ্বন্মছে যেন—সদা
আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছেবলা আবার অতি গন্তীর, সকল
কার্য্যে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্র

"এই পারী বিশ্ববিভালর ইউরোপের আদর্শ। ছনিয়ার বিজ্ঞান-সভা এদের একাডেমীর নকল; এই পারী ঔপনিবেশ সাম্রাজ্ঞার শুরু, সকল ভাষাতেই যুদ্ধশিল্পের সংজ্ঞা এখনও অধিকাংশ ফরাসী; এদের রচনার নকল, সকল ইয়ুরোপী ভাষায়; দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পের এই পারী খনি, সকল জারগার এদের নকল।

### পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্য্যটন ৮৭৩

"এরা হচ্ছে সহুরে, আর সব জাত যেন পড়াগেঁরে। এরা যা করে, তা ৫০ বংসর, ২৫ বংসর পরে জর্মাণ ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে, তা বিভায় হক, বা শিল্পে হক বা সমাজনীভিত্তেই হক।…

"আর এই ফ্রান্স স্বাধীনতার আবাস। প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারী নগরী হতে ইউরোপ তোলপাড় করে ফেলছে, সেই দিন হতে ইউরোপের নৃতন মূর্ত্তি হয়েছে। সে 'এগালিতে, লিবার্তে, ফ্রাতের্ণিতে'র (Equality, Liberty, Fraternity) ধ্বনি ফ্রান্স হতে চলে গেছে; ফ্রান্স অন্ত ভাব, অন্ত উদ্দেশ্য অনুসরণ কচ্ছে, কিন্তু ইউরোপের অন্তান্ত জাত এখনও সেই ফরাসী বিপ্লব মক্স কচ্ছে।

"একজন স্বটন্যাণ্ড দেশের প্রদিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমার সেদিন বললেন যে পারী হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র; যে দেশ যে পরিমাণে এই পারী নগরীর সঙ্গে নিজ্ঞেদের যোগস্থাপন কর্ত্তে সক্ষম হবে, সে জ্ঞাত তত পরিমাণে উন্নতি লাভ করবে। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত সত্য; কিন্তু এ কথাটাও সত্য যে, যদি কারু কোনও নৃত্তন ভাব এ জগৎকে দেবার থাকে ত এই পারী হচ্ছে সে প্রচারের স্থান। এই পারীতে যদি ধ্বনি উঠে, ত ইউরোপ অবশুই প্রতিধ্বনি করবে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইরে, নর্ত্তকী এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারলে, আর সব দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠা হয়।

"আমাদের দেশে এ পারী নগরীর বদনামই শুনতে পাওয়া যায়—এ পারী মহাকদর্যা, বেশ্রাপূর্ণ নরককুণ্ড। অবশ্র এ কথা ইংরেজরাই বলে থাকে, এবং অন্ত দেশের যে সব লোকের পয়সা আছে এবং জিহ্বোপস্থ ছাড়া দিতীয় ভোগ জীবনে অসম্ভব তারা অবশ্র বিলাসময়, জিহ্বোপস্থের উপকরণময় পারীই দেখে। "কিন্তু লণ্ডন, বালিন, ভিরেনা, নিউইর্কণ্ড ঐ বারবনিতাপূর্ণ, ভোগের উদ্যোগপূর্ণ; তবে তফাৎ এই, অন্তদেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, প্যারিসের, সভ্য পারীর ময়লা সোনার পাতমোড়া, বুনো শোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ুরের পেথমধরা নাচে যে তফাৎ, অন্তান্ত সহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ পারীর বিলাসের সেই তকাৎ।

ভাগবিলাসের ইচ্ছা কোন জাতে নেই বল ? নইলে ছনিয়ায় যার ছ পরসা হয়, সে অমনি পারী নগরী অভিমুখে ছোটে কেন ? রাজা বাদসারা চুপিসাড়ে নাম ভাঁড়িয়ে এ বিলাস বিবর্ত্তে স্নান করে পবিত্র হতে আসেন কেন ? ইচ্ছা সর্ব্ধ দেশে, উত্তোগের ক্রটী কোথাও কম দেখি না; তবে এরা স্থাসিদ্ধ হয়েছে, ভোগ করতে জানে, বিলাসের সপ্তমে পৌছেছে।" ইত্যাদি

ধর্মেতিহাস-সভার অধিবেশন শেষ হইলে স্থামিজী মিসেস্
ওলি ব্লের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বুটানি প্রদেশের অন্তর্গত লানির
নামক স্থানে গমন করিলেন এবং শ্রীমতী ব্লের কুটারে অতিথি
হইলেন। এথানে কয়দিন বেশ বিশ্রামে কাটিল। সিষ্টার নিবেদিতাও
ঐ সময়ে আমেরিকা হইতে এস্থানে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।
স্থামিজী তাঁহাদিগকে প্রায়ই বৃদ্ধদেবের জীবনকাহিনী শুনাইতেন
এবং 'জাতক', 'ললিতবিস্তর', 'বিনয় পিটক' এবং আরও অনেক
প্রাসদ্ধ বৌদ্ধ প্রক হইতে নানা স্থান আবৃত্তি করিতেন।
নির্বাণলাভের পর বৃদ্ধদেব কেমন মূর্ত্তিমান অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের
চরমোৎকর্বরূপে পরিণত হইয়াছিলেন তাহা প্রদর্শনের জন্ত 'উপানীপৃচ্ছ',
'ধনিয়াস্ত্র' ও প্রাসদ্ধ 'স্ত্র নিপাত' প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে
নানা বচন উদ্ধৃত করিতেন।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding August 1977

### পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন ৮৭৫

বৌদ্ধ ও हिन्तुश्रद्भंत প্রভেদ প্রদর্শনকালে বলিতেন, "বৌদ্ধমতে 'এ সবই মায়ার অম', हिन्तूसতে 'এই মায়ার ভিতরেই সত্য নিহিত আছে'; কেমন করে এ সত্য লাভ হবে সে সম্বন্ধে हिन्तूরা বৌদ্ধদের মতন কোন একটা নির্দিষ্ট নিয়ম বাত্লে দেন নি। বৌদ্ধদের পথ শুধু সয়্যাসের ভেতর দিয়ে, কিন্তু हिन्तूর পথ অনেক দিক দিয়ে অর্থাং যে কোন অবস্থার ভেতর দিয়ে জ্ঞানলাভ হতে পায়ে, সব পথই পরিণামে এক সত্যে নিয়ে যাবে। স্থতরাং কালে বৌদ্ধর্শটী থালি সয়্যাসীর ধর্ম হয়ে উঠল। হিন্দুধর্শটি সাধারণভাবে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভেতরও রইল। হিন্দুধর্শ্ম সব ভাবকে নিজের অঙ্গীভূভ করে নিয়েছে। উনি হলেন সকল ধর্মের আদি জননী। তাই ভগবান বৃদ্ধকে অবতারের সামিল করে নিলেন।"

বৃদ্ধদেবের প্রতি স্বামিজীর প্রগাঢ় শ্রদার বিষর পুন: পুন: উলিখিত হইয়াছে। এই শ্রদার অন্ততম কারণ তাঁহার সহিত এক বিষরে পরমংসদেবের সাদৃশু। বৃদ্ধদেবের দেহত্যাগকালে যখন কম্বল বিছাইয়া তিনি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছেন, সেই সমর হঠাৎ এক ব্যক্তি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ ভিক্ষা করিল। শিয়েরা এরূপ সময়ে মৃমূর্র শান্তির ব্যাঘাত আশয়া করিয়া লোকটিকে সেস্থানে প্রবেশ করিতে দিতে অসম্বত হইলে সে কথা বৃদ্ধদেবের কর্ণগোচর হইল এবং তৎক্ষণাৎ 'না না, উহাকে আসিতে দাও, তথাগত সর্ব্বদাই প্রস্তুত' বলিয়া কম্বইয়ে ভর দিয়া শরীয়ার্দ্ধ উত্তোলিত করিয়া সেই ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিলেন। চারিবার এইরূপ হয়, তারপর তিনি আপনাকে দেহত্যাগের অধিকারী বিবেচনা করিলেন। স্বামিজী 'কম্বইয়ের ভরে দেহার্দ্ধ উন্নত করিয়া উপদেশ দিলেন' এই

কথা বলিয়াই একবার থামিতেন এবং বলিতেন, "দেখ, আমি নিজে ঠাকুর প্রীরামক্তফদেবকেও এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।" অমনি তাঁহার মানসপটে অভীত দিনের একটি বিবাদচ্ছবি জাগিয়া উঠিত—প্রীরামক্তফ্রেলেরে শেষ মৃহুর্ত্তে কাশীপুরের বাগানে একজন লোক পঞ্চাশ ক্রোশ হাঁটিয়া তাঁহার প্রীমৃথের বাণী শুনিতে আদিয়াছিল। এখানেও শিয়েরা তাহাকে তাড়াইয়া দিবার মতলব করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঠাকুর তাহাকে ভিতরে আদিতে দিবার জন্ম পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ করিয়া তাহাকে ভিতরে আনাইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। ২৫০০ বৎসর পূর্কে ভগবান প্রীর্কের জীবনের ঘটনার সহিত এই ঘটনার কি আশ্চর্যা সৌসাদৃশ্য! এই জন্মই স্বামিক্ষী বৃদ্ধের ভিতর রামক্রক্ষদেবকে এবং রামকৃক্ষদেবের মধ্যে বৃদ্ধদেবকে দেখিতে পাইতেন।

অনেক সময় তিনি শঙ্করাচার্য্যের সহিত বৃদ্ধের তুলনা করিতেন এবং বলিতেন, "বৃদ্ধের হৃদয় ও শঙ্করের জ্ঞান—উভয়ের একত্র সমাবেশ মানবজীবনের চরমস্ফূর্ত্তি, আর জগতের বরেণ্য লোকশিক্ষকগণের মধ্যে এক শ্রীরামক্ষণেবে এই অপরূপ সমাবেশ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।"

স্বামিন্ধী ব্রিটানি ত্যাগ করিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে ভগিনী নিবেদিতা ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া ভারতাঙ্গনার উন্নতিসাধনকল্পে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্ম তাঁহার নিকট বিদায়কালীন আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"মুসলমানদিগের মধ্যে একটা সম্প্রদায় আছে, শুনিতে পাই তাহাদের ধর্ম্মোন্মন্ততা এত অধিক যে তাহারা আপন সম্প্রদায়ন্ত প্রত্যেক নবজাত শিশুকে রৌদ্রম্ভিতে ফেলিয়া রাথে ও বলে 'যদি থোদার তৈরী হও, মর, যদি আলির তৈরী হও, বাঁচিয়া থাক।' আমিও সেই কথা উলটাইয়া

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding 1997

# পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্য্যটন ৮৭৭

তোমার বলিতেছি—'যাও বংসে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ কর। আর আমি যদি তোমার গড়িরা থাকি তবে বিনাশপ্রাপ্ত হও, কিন্তু জগন্মাতা যদি তোমার গড়িরা থাকেন তবে চিরার্ম্মতী হও'।" এইবার প্রথম নিবেদিতা স্বামিজীর পরামর্শ না লইরা স্বাধীনভাবে ভারতের কার্য্য করিবার জন্ম বিলাতে যাইতেছেন। নিবেদিতা বলেন, 'স্বামিজী মনে করিয়াছিলেন হয়ত আমি আবার পুরাতন বন্ধনসমূহে আটকাইরা পড়িব। ভারত আমার বিদেশ। বিদেশের প্রতি প্রেম দেশের ভাবে চাপা পড়িরা যাইবে। তিনি অনেক দেখিরা শুনিরা এরূপ পরিবর্ত্তন নিতান্ত অসম্ভব মনে করিতে পারিতেন না।'

বুটানি হইতে প্যারিসে ফিরিয়া স্বামিজী আবার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের সহিত বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি স্থযোগ পাইলেই ভারতের নিকট সমুদর মহয়জাতি কি পরিমাণে ঋণী তাহা দেখাইতে ছাড়িতেন না। হিন্দুদিগের ধর্মভাবসকল যে অতি প্রাচীনকালে একদিকে स्याजा, बाजा, त्वाणिश, त्मिनिविम, बाहु निवाब मधा निवा समुब व्याप्तिका भर्यास ও व्यक्तिक जिल्ला, हीन, बाभान ও माहेरवित्री পর্যান্ত বিন্তুত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন এবং কেমন করিয়া বৌদ্ধপর্ম এন্টিওকাস থিজস এর সময়ে সিরিয়ায়, টলেমি किलाए जकारमञ्ज नमन भिनदन, अणिशानाम शानाए देन नमन मार्किन-नीयां वयः जात्नक छात्रत नमस्य वशाहेतारम अनिति इरेमाहिन তাহার স্থুদীর্ঘ বর্ণনা করিতেন। তারপর হয়ত অগতের ইতিহাসে তাতার জাতির প্রভাব এবং মধ্য ও পশ্চিম আসিয়ায় ও শেষে ভারতে তাহাদের দিথিজয়দমুহের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "তাতার-শোণিত সুরার ভার সকল জাতির মধ্যে মিপ্রিত হইরা শক্তি ও উত্তেজনা দান করিয়াছে।" তিনি দেখিতেন, ইউরোপ কতকগুলি এসিয়াবাসী জাতি ও অর্দ্ধ এসিয়াবাসী জাতির সহিত জার্মাণীর অরণ্যচারী ও প্রাচীন গল ও স্পেনের বর্ষরজাতির সংমিপ্রণে উৎপন্ন। ইউরোপী সভ্যতাকে তিনি বছ পরিমাণে স্পেনের ম্রদিগের ও মধ্যমুগের আরবদিগের বিছা ও বিজ্ঞানের নিকট ঋণী বিবেচনা করিতেন। যথন যথনই ইউরোপ এসিয়ার সংস্পর্শে আসিয়াছে তথনই ইউরোপে নব ভাবস্রোত বহিয়াছে ও সেই স্রোতে প্রাচ্যভাব বিকীর্ণ হইয়াছে। স্বামিজী যে অভ্ত পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনে ঐতিহাসিক প্রমাণ ও যুক্তি সহযোগে এই সকল বিষয় শ্রোত্বর্গের গোচর করিতেন তাহাতে সকলেই বিশ্বরে বিমুগ্ধ হইত। যাহারা এসিয়ার শিক্ষা ও সভ্যতাকে ইউরোপের পদানত মনে করে, তিনি তাহাদিগকে অবাধে তিরস্কার করিতেন, এবং এ বিষয়ে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও দর্শন বিজ্ঞান সকলই তাঁহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিত। পারীতে যে সকল ভূবনবিধ্যাত ব্যক্তির সহিত স্বামিজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম নিয়ে উল্লিখিত হইল:—

এডিনবরা বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর প্যাট্রক গেডেস্, মিনিএ জুল বোওয়া, পেয়ার হয়িছ্, স্থবিখ্যাত তোপনির্মাতা হিরাম ম্যাক্সি, প্রসিদ্ধ গায়িকা মাদামোয়াজেল কালভে, অভিনেত্রীকূলসমাজ্ঞী দারা বার্ণহার্ড, রাজকুমারী ডেমিডফ্ এবং ভারতের উজ্জলরত্ব ডাঃ জগদীশচক্র বস্থ।

অধ্যাপক গেডেদের সহিত জাতিসমূহের বিবর্ত্তন, ইউরোপের আধুনিক পরিবর্ত্তন, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইয়াছিল।

পারী সহরের বিষজ্জনসমাজে স্থপরিচিত মদিএ জুল ব্লোওয়ার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি স্বামিজীর একজন বন্ধু। ইনি

694

# পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন

বে বেদান্তভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন তাহাই ফরাসীদেশে ভিক্টর হুগো ও লা মার্টিনের এবং জার্মানীতে গেটে ও শিলারের মধ্যে পরিপক্তা লাভ করিয়াছিল। ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও কুসংস্কারের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ ও নিরূপণে ইনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। স্বামিন্ধী ইহার সহিত আলাপে অত্যন্ত ভৃপ্তিবোধ করিতেন।

স্বামিজীর সহিত এথানে বে সকল ব্যক্তি বিশেষ আত্মীরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন তাঁহাদের মধ্যে পেয়দ্ হয়দিছ একজন। ইনি স্বামিন্ধীর মতের সর্বাঙ্গীণ প্রশংসা ও পোষকতা করিতেন। ইহার নিজ জীবনও বড় বিচিত্র। তিনি ৪০ বৎসর বয়:ক্রম পর্য্যস্ত রোমক-সম্প্রদায়ভুক্ত কঠোরতপা সন্মাসী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ইউরোপীয় জনসমাজে কাহারও অবিদিত ছিল না। ভিক্টর হুগো ফরানী লেথকদের মধ্যে ছই জন লোকের মাত্র প্রশংসা করিতেন: তার মধ্যে ইনি একজন। কিন্তু ১৮৬৯ গ্রীষ্টাব্দে চার্চের গলদ বাহির করাতে এবং ৪০ বৎসর বয়সে এক আমেরিকান নারীর পাণিপীড়ন করিয়া গার্হস্থাধর্ম অবলম্বন করাতে ক্যাথলিক সমাজ হইতে বহিত্তত इन। প্রোটেষ্ট্যান্টরা তাঁহাকে মহা আদরে নিজেদের দলভুক্ত করিয়া लहेरान । विवाद्य পत्र छांशात्र नाम इत्र मित्र नम्बन । छांशात्र कीवरनत এই সকল घটना এक সময়ে ইউরোপী সমাজে এক তুমুল আন্দোলন উপৃস্থিত করিয়াছিল। এখন বুদ্ধ খুষ্টানধর্ম্মের গোলমেলে जःमधिनित्र সামঞ্জশুবিধানে এবং নানা ধর্ম্মের তুলনাসহকৃত অধ্যয়নে ব্যাপত ছিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে একজন মিষ্টভাষী, নম্ৰ, ভক্ত-প্রকৃতির লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সহিত তাঁহার धर्म, विश्वाम, मच्छानाम हैजानि व्यत्नक विषयात्र व्यालाहना इहेमाहिन। যথন বুদ্ধ তাঁহার মুখে জ্বলম্ভ ভাষায় ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহিমা শুনিতেন তথন ভূতপূর্ব সন্ত্যাসজীবনের কথা স্মৃতিপথারত হইরা তাঁহার নিশ্রত চক্ষ্টিকে উজ্জ্ল করিরা তুলিত। ইহার পর স্বামিঞ্চী পারী তাাগ করিরা যথন কনষ্টান্টিনোপল ভ্রমণে যাত্রা করেন তথন বৃদ্ধ সন্ত্রীক তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। তারপর আবার এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত স্থ্টারী সহরে উভরের সাক্ষাং হয়। বৃদ্ধ তথন বেরুশালেম যাইবার জন্ত ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, উদ্দেশ্ত— খ্রীষ্টান ও মৃসলমানদিগের মধ্যে মৈত্রীস্থাপন। বৃদ্ধ মনে করিতেন, ভগবানই স্বামিঞ্জীকে তাঁহার নিকট পাঠাইরাছেন। স্বামিঞ্জীও বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদারের ভিতরকার অনেক কথা জানিতে পারেন।

স্বামিজীর সহিত পারীতে আর একজন স্থাসিজ লোকের পরিচয় হয়, যে পরিচয় ক্রমে গাঢ় বন্ধুছে পরিণত হইয়াছিল। ইনি ভোপনির্মাতা মিঃ হিরাম ম্যাক্সিম। ইহার নির্মিত 'অটোমেটিক মেশিন
গান' নামক কামানে ৩০০ গজ দ্র পর্যন্ত প্রতি মিনিটে ৬২০ বার
ক্রমাগত "গোলা চল্তে থাকে, আপনি ঠাসে, আপনি ছেঁছে, বিরাম
নাই।"

'পরিব্রাজক' পুস্তকে স্বামিজী ইহার সম্বন্ধে লিথিয়াছেন—

"ম্যাক্সিম আদিতে আমেরিকান; এখন ইংলণ্ডে বাস, তোপের কারখানা ইত্যাদি। ম্যাক্সিম তোপের কথা বেশী কইলে বিরক্ত হয়, বলে 'আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করি নি—ঐ মানুষমারা কলটা ছাড়া ?' ম্যাক্সিম চীনভক্ত, ভারতভক্ত, ধর্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে স্থলেখক। আমার বইপত্র পড়ে অনেকদিন হতে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ—বেজার অনুরাগ। চীনমন্ত্রী লিহাং চাং এর সঙ্গে এর বিশেষ বন্ধুত্ব ও চীনে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা যে ধর্মপ্রচার কর্ত্তে চার

# পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন ৮৮১

এ তাঁর অসহ। এঁর স্ত্রীও এঁর স্থার চীনভক্ত। বৃদ্ধ অতুল সম্পত্তির মালিক। ইনি সব রাজরাজড়াকে তোপ বেচিতেন বলিয়া সব দেশের বড়লোকের সঙ্গে আলাপ ছিল। স্থামিজীর ইউরোপভ্রমণকালে ভাল করিয়া সকল জারগা দেখিবার স্থবিধা হইবে বলিয়া ইনি নানাস্থানের জন্ম চিঠিপত্র যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্যজগতের গায়িকাশ্রেষ্ঠা মাদামোয়াজেল কাল্ভে ও অভিনেত্রী-ললামভূতা সারা বার্ণহার্ড প্যারিসে পরিচিত ব্যক্তিগণের অক্তম। উভয়েই সহিত পূর্ব ইইতে তাঁহার আলাপ ছিল। উভয়েই করাসী, এবং উভয়েই ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু ইংলভে ও আমেরিকায় গিয়া প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ ম্ট্রা উপার্জ্জন করিতেন।

মাদামোয়াজেল কাল্ভে সহয়ে স্থামিজী 'পরিব্রাজকে' লিথিয়াছেন—
"কাল্ভে আধুনিক কালের সর্বাশ্রেষ্ঠ গায়িকা—অপেরাগায়িকা। এঁর
গীতের এত সমাদর বে, এঁর তিন লক্ষ চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক্
আয়, থালি গান গেয়ে। এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব হতে।
মাদামোয়াজেল কাল্ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন—ইজিপ্ত
প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেছেন। আমি যাছিছ এঁর অতিথি হয়ে।
কাল্ভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন তা নয়; বিল্লা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র
ও ধর্ম্মণান্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জয় হয়,
ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বছ পরিশ্রেমে, বছ কষ্ট সয়ে এখন প্রভৃত
ধন! রাজা বাদসার সম্মানের জম্বরী। \*\*"

আর বার্ণহার্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"মাদাম বার্ণহার্ড বর্ষীয়সী; কিন্তু সেজে মঞ্চে বথন ওঠেন—তথন বে বয়স, যে অভিনয়ন করেন, তার হুবছ নকল! বালিকা, বালক, যা বল তাই—হবহু—আর দে আন্চর্য্য আওরাজ ৷ এরা বলে তাঁর কঠে রূপোর তার বাব্দে! বার্ণহার্ডের অনুরাগ, বিশেষ—ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারম্বার বলেন, তোমাদের দেশ "ত্রেজাঁ দিএন্, ত্রেদি-ভিলিজে"—অতি প্রাচীন, অতি স্থসভ্য। একবংসর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা থাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা, বিলকুল ভারতবর্ষ !! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন যে, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তা, ঘাট পরিচর করেছি।' বার্ণহার্ডের ভারত দেথবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—'দে মরীাভ'—দে আমার জীবন স্বপ্ন! আবার প্রিন্স অব ওয়েল্স ( আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ ৭ম এডওয়:ড ) তাঁকে বাঘ হাতী শিকার করাবেন, প্রতিশ্রত আছেন। তবে বার্ণহার্ড বল্লেন —সে দেশে যেতে গেলে দেড় লাথ ত্লাথ টাকা থরচ না করলে কি হয় ? টাকার অভাব তাঁর নাই—'লা দিভীন সারা' দৈবী সারা—তাঁর আবার টাকার অভাব কি ?—ধার স্পেশাল ট্রেণ ভিন্ন গতায়াত নাই! সে ধুম বিলাস, ইউরোপের অনেক রাজা রাজড়া পারে না; বার थिरबंघारत्र मानाविध जारा थ्याटक कृतना नारम टिटक कितन त्राथरण ज्य স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নাই, তবে সারা বার্ণহার্ড বেজার **খরচে। তাঁর ভারতভ্রমণ—কাজেই এখন রইল।''** 

প্যারিসে আর একটি মহিলা স্থামিজীর সম্বিনী ছিলেন ও বিশাল প্যারী নগরীর চতুর্দিকে দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শনকালে তাঁহাকে বথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার নাম মিদ্ জোসেফিন ম্যাকলাউড— সেই পূর্ব্ব পরিচিত ম্যাকলাউড, যিনি স্থামিজীকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন এবং আচার্য্য ও বন্ধু উভয়ভাবে দেখিতেন। স্থামিজীর শিশ্বগণ বলেন,

# পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্য্যটন ৮৮৩

ইহার কাছে এখনও স্বামিজী সম্বন্ধে অনেক স্থন্দর স্থনর গল্প গুনিতে পাওয়া যায়।

প্যারিস হইতে বিদার গ্রহণের পূর্ব্বে স্থামিজী এই বিভাব্দিপ্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের মহামেলার ভারতবাসীর স্বল্পতা লক্ষ্য করিয়া তৃঃথের সহিত লিখিরাছিলেন—

"আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধার সময় প্যারিস হইতে বিদার। এবংসর এ প্যারিদ সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, এবংসর মহা-প্রদর্শনী, नाना निग् एम-नमाग्रज मञ्जनमञ्जम । एम-एम-ाखरत्रत्र मनीविश्व निज নিজ প্রতিভা-প্রকাশে খদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ পাারিদে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ বার নাম উচ্চারণ করবে. সে নাদ-তরত্ব সঙ্গে সঙ্গে তার স্বদেশকে সর্বজ্ঞনসমকে গৌরবান্তিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জন্মান, ফরাসী, ইংরাজ ইতানী প্রভৃতি বুধমগুলী-মণ্ডিভ মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বছভূমি ? কে তোমার নাম নেয় ? কে ডোমার অন্তিম্ব ঘোষণা করে ? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামগুলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বোস! একা, যুবা বাঙ্গালী বৈহাতিক, আজ বিত্যৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মৃগ্ধ করলেন— সে বিছাৎ সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরক্ষ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈছাতিক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ वस्— ভाরতবাদী, वन्नवामी । यग्र वीत । वस्र ७ छांशात्र मछी, माध्वी. मर्क्स धनमन्त्रज्ञा शिहिनी स्व स्तर्म यान, मिथावरे जातराज्य मुश्र ऐक्क्न करत्रन---वान्नानीत शोतववर्द्धन करत्रन । श्रेण मण्ये !"

ডাজার বম্বও প্রদর্শনীসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক মহাসভার পক্ষ হইতে

নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিদ্ধারের পরিচয়ে পাশ্চাত্য স্থাসমাজকে স্তম্ভিত করিয়া-ছিলেন। স্বামিজী প্রায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং বছব্যক্তির নিকট তাঁহাকে 'বঙ্গদেশের গৌরবগ্যন্ত' বলিয়া পরিচিত করিতেন। অপর সকলে যথন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের গুণপনা ব্যাখ্যার জন্ম শতমুথ হইবার উপক্রম করিত, তথন তিনি দেখাইতেন তাঁহার স্বদেশীরটি তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা কত বড়। ডাঃ বস্তুর সহিত অগ্রান্ত বৈজ্ঞানিকগণের মতভেদ উপস্থিত হইলেও তিনি সকলের বিপক্ষে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিতেন যে, এখন তাঁহারা হয় ত বস্থ মহাশয়ের কথার যাথার্থ্য হৃদরঙ্গম করিতেছেন না, কিন্তু কালে যথন আরও স্ক্র यञ्जानि निर्मिত হইবে তথন তাঁহারা বুঝিবেন। একদিন একটি বিশিষ্ট সভায় এক বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের শিশ্য ক্ষুদ্রকায় লিলি বৃক্ষের উপর তাঁহার অধ্যাপক কত কি পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাই গর্বভরে বর্ণনা করিতেছিলেন। স্থামিজী তাহা শুনিয়া রহস্তচ্ছলে বলিলেন, "ও षात्र अमन कि ! जूमि ज छधु निनि शाह वनह, जाख्नात्र ताम प्रथादन লিলি গাছের টব পর্যান্ত প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত।"

ক্রান্সে প্রায় তিন মাস অতিবাহিত করিয়া ২৪শে অক্টোবর ওরিঅাতাল এক্সপ্রেস টেনে স্বামিজী পারী ত্যাগ করিলেন। এই গাড়া প্রত্যহ পারী হইতে স্তান্থ্র যাইবার জক্ত ছাড়ে। মস্তির্ম ও মাদাম লয়জন, মস্তির্ম জুল বোওয়া, মাদামোয়াজেল কাল্ভে এবং মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলাউড স্বামিজীর সহযাত্রী হইলেন। ২৫শে সন্ধ্যার সময় তাঁহারা ভিয়েনা পৌছিলেন এবং তিন দিন সেথানে কাটাইলেন। এথানে অক্টান্ত দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে যে প্রাসাদে নেপলিয়নের পুত্র বন্দীদশায় জীবন কাটাইয়া মৃত্যুম্থে পতিত হন

# পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্য্যটন ৮৮৫

ও যে করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'লেগল' (L'aiglon or the young Eagle) বা 'গরুড় শাবক' নামক নাটক অভিনরে নাদাম বার্ণহার্ড সেই সমরে সমগ্র ক্রান্সদেশে এক তুম্ল আন্দোলন স্মৃষ্টি করিয়াছিলেন (স্থামিজীও সম্প্রতি এই অভিনর দেখিয়াছিলেন) সেই অভীত ঐতিহাসিক চিত্রের রক্ষভূমি 'সামবোর্ণ প্রাসাদ' (Schonbrum Palace) তাঁহারা দর্শন করিলেন। প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষেনানাদেশের শিল্প ও কারুকার্য্য সমত্রে রক্ষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভারত ও চীনদেশের দ্রব্য ছিল দেখিয়া স্থামিজী তুই হইলেন। সেথানকার বাহ্বরের বৈজ্ঞানিক শাখা ও ওলন্দান্ধ চিত্রকরদিগের 'জীব প্রকৃতির অবিকল অনুকরণে' অঙ্কিত চিত্রাবলী স্থামিজীকে বিশেষ আরুষ্ট করিয়াছিল।

ভিয়েনায় তিনি তিন দিন ছিলেন, কিন্তু প্যারিসের পর ইউরোপের অন্ত কোন সহর আর তাঁহার ভাল লাগে নাই। 'পরিব্রাজকে' তাই তিনি লিখিয়াছেন, 'প্যারিসের পর ইউরোপ দেখা, চর্কচোয়্য থেরে তেঁতুলের চাট্নি চাকা।'

২৮শে অক্টোবর ভিয়েনা ত্যাগ করিয়া হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া,
বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া ৩০শে তারিখে কনষ্টান্টিনোপলে পৌছিলেন।
এখানে চুঙ্গীর (octari) হাঙ্গামার তাঁহাদিগকে বড় বিত্রত হইতে
হইয়াছিল। সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদের সঙ্গের সকল বহি, কাগজপত্র
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে মাদামেয়াজেল কাল্ভে ও
ছুল বোওয়ার চেষ্টায় ঘুইখানি ব্যতীত আর সব বই ফেরত পাওয়া গেল।

বহুদিন পরে এ সহরে 'ছোলাভাজা' পাইরা স্বামিজীর মহা আনন্দ! পৌছানর দিন সন্ধ্যাবেলা ও পরদিন অনেক ন্তন ন্তন স্থান দেখিয়া মিদু ম্যাকলাউডের সহিত নৌকা করিয়া বসফোরসে বেড়াইতে গেলেন। সেদিন ভয়ানক শীত ও কনকনে বাতাস। স্থতরাং তাঁহারা স্থির করিলেন পরের টেশনেই নামিয়া স্থ্টারী যাইবেন ও পেয়স হয়সিস্থের সঙ্গে দেখা করিবেন। কিন্তু পথে একটু মুস্কিল হইল। তাঁহাদের ছইজনের কেহট না জানেন তুকাঁ ভাষা, না জানেন আরবি।ইসারা ও ইপ্লিতে কোনজপে একটি নৌকা ভাড়া হইল ও তাঁহারা গস্তব্যস্থানে পৌছিলেন। পেয়র হয়সিস্থের সঙ্গে দেখা ও অনেক কথাবার্তা হইল। পথে স্থফী দরবেশদিগের বাসস্থান দেখিলেন। স্ববিধামত জায়গা না পাওয়াতে স্থামিজী সেদিন স্থ্টারা কবরস্থানেই আহারাদি করিলেন।

ম্যাক্সিম সাহেবের পরিচয়পত্র বলে ভিয়েনা ও কনষ্টান্টিনোপল
উভয়স্থানেই অনেক সম্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত ত্বামিঞ্জীর
সাক্ষাং ইইয়াছিল। একদিন কনষ্টান্টিনোপলের ফরাসী রাজদ্তের
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন এবং একজন গ্রীক পাশা ও আলবানিয়ার
এক অভিজাত ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন। কিন্তু ত্বামিঞ্জী
বা পেয়ার হয়সিয়্থ কেহই এখানে বক্তৃতা দিবার অয়ুমতি
পাইলেন না। তবে পরিচিত ব্যক্তিদের বৈঠকখানায় ছোট
রকমের সভায় তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং
তাহা শ্রোতাদিগের অভিশয় চিত্তাকর্ষক ইইয়াছিল। এই সহরে
কয়েকজ্বন ভারতবাসীকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আননদ লাভ
করিয়াছিলেন।

কনষ্টান্টিনোপলে আর একটি ঘটনা ঘটে বাহা স্থামিজী কথনও ভূলেন নাই। একজন বৃদ্ধ তুর্কী হোটেলওয়ালা স্থামিজী ভারতবর্ষ হইতে আদিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীগণকে নিজ আলয়ে আতিথা গ্রহণ করিবার জন্ম বিশেষ অন্নুরোধ করিলেন।

# পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্য্যটন ৮৮৭

এই স্বদ্র প্রবাদে ভিন্নদেশীয় একজন লোকের এইরূপ ভক্তিদর্শনে স্বামিক্ষী অত্যন্ত মৃগ্ধ হইয়াছিলেন।

কনষ্টান্টিনোপল হইতে স্বামিজী বন্ধুবর্গসহ ষ্টিমারযোগে এথেন্স্
ভ্রমণে গমন করিলেন। পথে 'গোল্ডেন হর্গ' ও মরমরা দ্বীপপুঞ্জ
দর্শন করিলেন। এথানে একটি গ্রীক মঠ দেখিয়া তাঁহার কোতৃহল
উদ্ধীপিত হইয়াছিল। এই স্থানের একটি দ্বীপে মাল্রাজের পাচিয়ায়া
কলেজের পূর্বপরিচিত বিখ্যাত অখ্যাপক লেপেলের সহিত তাঁহার
সাক্ষাৎ হয়। আর একটি দ্বীপে সমুদ্রতটে কোন এক মন্দির
দেখিয়া উহা নেপচুনের মন্দির বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছিল।

এথেন্সের মধ্যে ও চারিপাশে তাঁহার। যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক্রপলিস, বিজয়া দেবীর মন্দির, পার্থিনন ও আরও অনেক উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। ছিতীয় দিবসে লিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, ডায়োনিসিস রঙ্গালয় প্রভৃতি এবং তৃতীয় দিনে প্রাচীন ইলিউসিনীয় রহস্তসমূহের প্রধান আডা ইউলিসিস নামক বিখ্যাত স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। এথেন্স ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি বিখ্যাত আগেলাদাসের (ইনি খ্রীঃ পৃঃ ৫৭৬—৪৮৬ সালে বিত্তামান ছিলেন) ক্লোদিত ভাস্কর-মূর্ত্তিসমূহ এবং ফিডিয়াস, মাইরন ও পলিক্লিটাস নামক তাঁহার স্থনামধন্ত শিন্তাত্তম-নির্থিত জগছিখ্যাত শিল্পনিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষকরিয়াছিলেন।

এথেন্সে আসিবার চারিদিন পরে স্বামিন্ধী 'ক্লার' নামক রুশীর ষ্টিমারে চড়িরা মিসর যাত্রা করিলেন। এখানে 'কাহারো যাহ্ঘর' দেখিরা তিনি সাতিশর প্রীতিলাভ করিলেন এবং তাঁহার মনে অমুক্ষণ দোর্দ্ধগুপ্রতাপ ফ্যারাণ্ড সম্রাটদিগের অতীত কীর্ত্তিকলাপের

कथा छम्ब इटेट नाशिन, পार्थिव भमार्थमग्रहत नश्चत्रक छाहात खनरत एथ मात्रात त्नोहरक्सत्नत पृष्ठा यत्रन कत्राहेशां पिन। Sphinx (বিরাট অর্দ্ধনারী সিংহী মূর্ত্তি) ও পিরামিডসমূহ তাঁহার মানসিক ক্লান্তি উৎপাদন করিল মাত্র। সাম্রাজ্য, ঐর্থর্যা, ভোগ, নাম, যশ সকলই যে অসার অকিঞ্চিংকর ইহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। সমস্ত বিষয়েই 'বেন অরুচি আদিল। তিনি ভারতে ফিরিবার জন্ম বাগ্র হইলেন, আর কিছতেই তৃপ্তি পাইলেন না। আর একটি ঘটনাও এ সমরে এই ব্যগ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি করিল। স্থদ্র ভারতে তাঁহার পরম বন্ধু ও প্রিয় শিশু মিঃ দেভিয়ার দেহতাাগ করেন। স্বামিজী আপনা হইতেই ইহা যেন অনুভব করিতেছিলেন। সেইজন্ম আরও শীঘ্র ভারতে ফিরিয়া যাইবার জন্ম অধীর হইয়া উঠিলেন। একদিন সহসা তিনি সঙ্গীদিগের নিকট আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সকলেই অত্যন্ত হু:খিত হইলেন। মাদাম কাল্ভে ক্যাথলিকদিগের প্রথামত ভাঁহাকে 'Mon Pere' ( আমার পিতা ) বলিয়া ডাকিতেন; মিদ্ ম্যাকলাউডের নিকটও তিনি একাধারে গুরু ও বন্ধু ছিলেন এবং মদীয়ঁ বোওয়া তাঁহাকে একস্থন গভীর চিস্তাশীল ও ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। স্তরাং কতক চঃথে, কতক নিরূপায়ভাবে তাঁহারা তাঁহার আশীর্কাদ গ্রহণ করিয়া চিরদিনের জন্ম তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন।

প্রথমে যে ষ্টিমার পাওয়া গেল তাহাতেই উঠিয়া তিনি ভারত্যাত্রা করিলেন। যেদিন ষ্টিমার আসিয়া বোম্বাইয়ের উপক্লে লাগিল সেদিন তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার ম্বদেশ-প্রত্যাগমনের বিষয় কেহই অবগত ছিল না, কারণ তিনি কাহাকেও সংবাদ না দিয়া মনের আবেগে হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছিলেন। কেবল বোম্বাই

# পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্য্যটন ৮৮৯

হইতে কলিকাতা আসিবার পথে রেলের মধ্যে একজন তাঁহাকে চিনিতে পারেন। ইনি তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য (বিনি পরে মান্দ্রাজের একাউন্ট্যান্ট জেনারেল হইরাছিলেন)। স্থামিজী ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন বলিরা প্রথমে মন্মথ বাব্ও তাঁহাকে ভালরূপ চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর উভরেই উভরের সহিত আলাপ করিয়া যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করেন।

> ि जिटमञ्चत ( >> • • मान ) ज्ञातक त्रांत्व चामिकी त्रन्छ गर्छ আদিয়া উপন্থিত হইলেন। মঠের ভ্রন্মচারী ও সন্মাসীরা আহার করিতে বসিয়াছেন এমন সময়ে বাগানের মালী উদ্ধাসে ছটিয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বনিল, 'একো সাহেবো আউচি।' তাড়াতাড়ি তাহাকে সন্মুখরারের চাবি আনিতে পাঠান হইল এবং এত রাত্তে কে সাহেব, কোথা হইতে আদিল, কি চাহে ইত্যাদি ब्रह्मना-कन्नना ब्यात्रख इटेन । ह्यार मकरन विश्वत्य प्रिथितन मास्ट्र निष्मरे क्वाउर्दर्श जाराप्त्र पिरक जानिराज्या । जार्श्व यथन সাহেবকে চিনিতে পারা গেল তথন সকলের কি আনন। "স্বামিজী এয়েছেন". "স্বামিজী এয়েছেন" চারিদিকে উত্তেজিত কণ্ঠে এইরূপ मस इरेट नातिन এवः এको मरा इष्टाइष्टि পढ़िया श्रन। ममस রাত্রি আর কাহারও ঘুম হইল না। প্রথমে ত তাঁহারা মনে করিলেন বুঝি দৃষ্টিবিভ্রম হইয়াছে ! স্বামিজী কেমন করিয়া এমন সময়ে এথানে আসিলেন। স্বামিজী মালীকে দিয়া থবর পাঠাইরা তাহার জন্ম আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া প্রাচীর উল্লজ্বনপূর্বক ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোদের थावात्र चन्छ। खरनरे ভावनूम, याः अथिन ना श्राल रम्रज नव नावाफ़ श्रम श्रात ! जारे जात रमती कतनूम ना ।"

#### স্বামী বিবেকানন্দ

অনতিবিলমে তাঁহার জন্ম আসন বিছাইয়া ঠাঁই করিয়া থিচুড়ী প্রসাদ, দেওয়া হইল। অনেক দিন ঐ জিনিষ আস্বাদন করেন নাই, স্কুডরাং তিনি পরমানন্দে ভোজন করিলেন। তারপর সারারাত नाना कथा। मकरलइ जानत्म छेरकूत्र ! कात्रन, त्क्इरे अमन সময়ে তাঁহার আগমন আশা করেন নাই। সেই রাত্রে মঠে যে व्यानन्त श्रवार इतियाहिन जारा व्यनिक्तिनीय।

একবার পশ্চিমদেশ হইতে ফিরিয়া স্বামিজী বলিলেন, "প্রথম रयवात्र अरमरण यारे, उथन अरमत क्रमजा, अरमत orgnisation ( একতে দল বেঁধে कार्या कतिवात थानानो ) ইত্যাদি দেখে वर् ভान लেগেছিল, किंख এবার দেখলুম ওদের ব্যবসাদারীটা বড় বেশী. অর্থলোভ, স্বার্থপরতা আর নিজের স্থযোগ স্থবিধা ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা এই সবেই যেন ভরে রয়েছে। তারপর গরীবলোকদের খাটিয়ে নিয়ে লাভের অংশটি বড় লোকেরা ভোগ করছেন, ছোট ছোট কারবারের স্থবিধাগুলি বড় বড় combinationএ (ধনীদের একজোট) গিলে থাচ্ছে—এ সব শোষণপ্রণালী কি ভাল ?" স্বামিজী একজনকে বলিয়াছিলেন, "দলবাঁধার অভ্যাসটা খুব ভাল বটে, কিন্তু এক দল নেকড়ে তা বলে কি আর দেখতে স্থল্যর ?—ওদেশে যত বেশী **এत्रानूम यक दिशो दिश्नूम क्षमनूम कक छान इन द्य छो द्यन नद्रक!** চীনেরা মনুষ্যনীতির আদর্শের যত কাছাকাছি গেছে কোন নতুন জাতই ততদূর যায়নি বা যেতে পারেনি।"

P30

# माशावकी पर्यन

ভারতে ফিরিয়াই স্থামিজী আবার কর্মকেত্রে প্রবেশ করিলেন।
এই ভারত তাঁহার প্রাণ—সন্ন্যাসীর চিরবাঞ্ছিত আশ্রম এই ভারত
তাঁহার আজীবনের সাধনভূমি। জীর্ণদেহ—ভগ্ন-স্বাস্থ্য, তথাপি
হৃদরের টান আবার তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল; লইয়া চলিল
সেই কঠোর কর্ত্তব্যে—ষেখানে রামরুফ্ষ মিশনের শত শত কার্য্য
তাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছিল—সেই ভারতের ভাবী
যোদ্ধকুলের সংঘঠনে—সনাতনধর্মের ভগ্নপতাকা পুনরুত্তোলনে ও
সহস্রবংসরের পুঞ্জীভূত তমোরাশি অপসারণপূর্বক কর্ম্মজানের উজ্জল
রিশ্মিবিকীরণে—সেই অন্ধকে চক্ষমান্ করিবার জন্ত, যেন তেন প্রকারেণ
প্রাণধারণনিরত কোটি কোটি নিরাশাসঞ্চিত-হৃদয় জীবকুলকে আশার
আহ্বান গুনাইবার জন্ত প্রাণপণ সাধনার।

সে জীবনবাপী সাধনা কেমন করিয়া ব্ঝাইব ? সে যে আজন্ম সাধনা, শুধু এ জন্মের নয়—কোটি কোটি জন্মের, চির দিনের, যুগরুগাস্তরের সাধনা। সেদিন তিনি বিবেকানন্দ-মৃর্ত্তিতে আসিয়াছিলেন বলিয়াই এ সাধনা সে দিনের নয়। তিনি কতবার কত ভিয় ভিয় মৃর্ত্তিতে যে আমাদিগকে দেখা দিয়াছেন তালা কে বলিবে ? ভারতের ত্বঃখ দৈল্পে সেই মহাপ্রাণে কত যে ত্বংথের তরঙ্গ বহিয়াছে, কে তাহার ইয়ভা করিবে ? হায়! রোগবল্পায় নিপীড়িত হইয়াও তিনি নিশ্চেষ্ট রহিতে পারিলেন না। পূর্ব্বিৎ মঠের সকল ব্রন্ধচারী, সয়াসী, শুরুত্রাতা ও শিশ্বকে নিজ্ব আদর্শে স্বত্নে গঠিত করিতে লাগিলেন, এবং ভয়্যতীত আরও শত শত উপদেশপ্রাণীকে পাত্রবিচারে শিক্ষা

দিতেন। ইউরোপ-আমেরিকার কার্যাপরিচালকগণকে ও অন্যান্ত দ্রস্থ কেন্দ্রাধ্যক্ষগণকেও প্রতাহ বছসংখ্যক পত্র লিখিয়া উপদেশ দিতে হইত। তাহার উপর 'উলোধন', 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবৃদ্ধ ভারত' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদকগণও তাঁহার নিকট পরামর্শ চাহিতেন। এইরূপে তিনি বেখানে যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন সেই সেই স্থানের নবজাত পাদপশিশু এক্ষণে তাঁহার মৃথাপেক্ষী হইয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল।

কিন্তু এই কর্মজালে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি সর্বপ্রথমে শোকসন্তপ্তা সেভিয়ার-গৃহিণীর সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। ৯ই ডিসেম্বর মঠে আদিয়াই প্রিয় শিশ্য সেভিয়ারের মৃত্যুসংবাদ (২৮)১০)১৯০০) পাওয়াতে তাঁহার পূর্বের সন্দেহ নিশ্চরে পরিণত হুইরাছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মিসেন্ সেভিয়ারকে টেলিগ্রাম করিয়া মায়াবতী যাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন এবং যাত্রার দিন পরে कानान इरेटर निथितन। উত্তরে তিনি कानारेटनन रव, नमुमन वत्नावछ ठिक कतिवात जन व्यन्त वाह निन शृद्ध यन भारतान दिल्या इय । वत्मावस अर्थ कूमि ७ छाछि वहिवात लाकक्षन यात्राष्ट्र करा। প্রথমত: দূর দূর গ্রামে গিয়া এই সকল লোক সংগ্রহ করিতে চইবে, ভারপর চার দিনের পথ কাঠগোদাম বাইতে হইবে। কিন্তু স্বামিন্ধী এসকল কিছুই জানিতেন না। তিনি তাড়াতাড়ি যাইবার জন্ম ব্যস্ত হইরা হঠাৎ তারযোগে জানাইলেন যে, ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা ত্যাগ कंत्रिया २ रूप जांत्रित्थ जिनि कार्रिशामाम (शीकितन। २०८म देवकारन উक টেলিগ্রাম মান্নাবতী পৌছিল। কাঠগোদাম রেলষ্টেশন হইতে मात्राविको ७৫ मारेल, स्वताः এव जन्नमारत्रत्र मार्था कृति योगाष ক্রিয়া সেথানে পৌছান একরপ অসম্ভব। আশ্রমের সন্মাসীরা কোন

কুলকিনারা দেখিতে পাইলেন না। বিশেষ তাঁহারা জানিতেন যদি ঐ দিন স্বামিজী কাঠগোদামে কাহাকেও না দেখিতে পান তাহা হইলে সম্ভবতঃ পূর্বপরিচিত বন্ধু লালা বন্তীসার আলমোড়াস্থ বাটীতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার শরীরের যে প্রকার অবস্তা তাহাতে হয়ত আর কথনও মায়াবতী আদা ঘটিয়া উঠিবে না। তাঁহাদের অনুমান নিতান্ত অমূলক হয় নাই। কারণ স্বামিজী কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে আলমোড়ার উক্ত বন্ধকেও একখানি টেলিগ্রাম করিয়া-ছिলেন, এবং তদকুসারে বেদিন তিনি কাঠগোদামে পৌছিলেন সে দিন দেখিলেন বদ্রিসার ভাতা গোবিন্দলাল সা ষ্টেশনে তাঁহার জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু ওদিকে মারাবতী হইতেও চেষ্টার ক্রটা 'হর নাই। সকলে নিরাশ হইয়া পড়িলেও বিরজানন স্বামীর একাস্ত চেষ্টায় অনেক অতিরিক্ত ভাড়ায় কুলি ও ডাণ্ডী-বাহক লোক সংগৃহীত হইয়াছিল এবং বির্ঞানন স্বামী স্বয়ং উক্ত লোকজন সমেত প্রতাহ বহু জোশ পদব্রজে চলিয়া ২৮শে বেলা দ্বিপ্রহরে কাঠগোদামে উপন্থিত হইয়াছিলেন। ২৯শে প্রাতঃকালে স্বামিন্ধী णानिया (शीहिलन; मान यामी निवानन ও महानन। यामिकी वित्रकानत्मत উच्चम ७ तिष्ठीय अञास थुनी श्हेयां वनितन, अहे तकम লোকই চাই অর্থাৎ এই আমার উপযুক্ত শিষ্য।

আলমোড়া হইতে যিনি আসিরাছিলেন তিনি স্বামিজীকে আলমোড়া লইয়া যাইবার জন্ম অতিশব্ধ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে বিরজানন্দের কাকুতি মিনতিতে স্বামিজী মায়াবতীতেই যাওয়া স্থির করিলেন। বিরজানন্দের জন্ম একদিন কাঠগোদামে বিশ্রাম করা হইল। তাহা ছাড়া স্বামিজীর নিজেরও শরীর ভাল ছিল না।

#### স্বামী বিবেকানন্দ

F28

হুর্ভাগ্যক্রমে স্বামিজী বে সময়ে আসিলেন পাহাড়ে আসিবার পক্ষে উহা অভ্যন্ত থারাপ সময়। ঐ বৎসর (১৯০০—১৯০১) প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছিল। তাহার উপর সে সময়টায় ঐ শীত আরও ভীষণ হুইয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে স্থামিজী বিরজ্ঞানন্দের অত্যন্ত কট হইয়াছে দেখিয়া ও পাছে আরও কট হয় এই ভাবিয়া তাঁহার জন্ম একটি বোড়া আনাইলেন। যাত্রার সকল ভার বিরজানন্দের উপরই ছিল। তিনিই রাঁধিতেন, স্থামিজীকে থাওয়াইতেন এবং তাঁহার বাহা কিছু দরকার হইত সম্পাদন করিতেন। স্থামী স্দানন্দ স্থামিজীর পোষাক পরিচ্ছদ, লটবহর এই সব লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। প্রথম প্রথম স্থামিজী ছোট ছেলের মত বেশ আহ্লাদে কাটাইলেন। ভীমতালে আহারাদির জন্ম একবার থামা হইল। সন্ধ্যার সময় তাঁহারা 'ঢারি' পৌছিলেন এবং সেইখানকার ডাকবাঙ্গালায় রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন সকাল হইতেই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল এবং ভয় হইল বোধ
হয় বয়ফও পড়িবে। সেদিন ১৫ মাইলের এদিকে আর বিশ্রামের
যায়গা ছিল না, অথচ বাহির হইতে বেশ বেলা হইল। আকাশে ঘোর
ঘনঘটা। বিরজ্ঞানন্দ স্বামীর বড় উৎকণ্ঠা হইল, কারণ তাঁহারই
ঘাড়ে সকল দায়িও। যদি ঠিক সময়ে গন্তবাস্থানে পৌছিতে না পারেন
ভাহা হইলে পথে বড় কট্ট হইবে। স্বামিজীর জন্তই তাঁহার প্রধান
ভাবনা হইল। ছই মাইলের পর হইতেই বৃষ্টি চাপিয়া আসিল ও
চারিদিক কুয়াসায় অয়কার হইল। অল্ল অল্ল বয়ফও দেখা দিল।
ভাহাতে পথঘাট আচ্ছয় হইল না বটে, কিল্ক ক্রমেই বেশী বয়ফ পড়িতে
আরম্ভ করিল। স্বামিজী গ্রাহ্মও করিলেন না, বয়ং বেশ আমোদ

বাধ করিতে লাগিলেন এবং স্থইজারল্যাগু প্রভৃতি দেশে বরফ পড়িলে কিরূপ হয় তাহার গল্প করিতে লাগিলেন। তারপর ক্রমশঃ বেশী বরফ পড়াতে নামিবার সময় ডাণ্ডীবাহকদের পদখলন হইতে লাগিল। তথাপি স্বামিজী গ্রাহ্ম করিলেন না। বরং তিনি আরও স্ফুর্ত্তির সহিত তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ম নানারপ মন্তরা করিতে লাগিলেন। তাহাদের ভিতর একজন বড় মজার লোক ছিল। তাহার বারকতক বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু একটি স্ত্রীও বাঁচিয়া ছিল না, আর 'চণ্ডী' পুস্তকথানি সমন্ত ভাহার কণ্ঠস্থ ছিল। তার সেই অদ্ভূত স্থর আর বিশ্রী উচ্চারণের সঙ্গে চণ্ডীর সংস্কৃত অতি অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিল। স্বামিন্ধী কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার ভুল সংশোধন করিয়া আরও বলিবার জন্ম উংসাহ দিভেছিলেন, আর মাঝে মাঝে তাহাকে 'পণ্ডিতজী' বলিয়া ডাকিতেছিলেন। তাহাতে লোকটি খুব আত্মপ্রসাদ অমুভব করিতেছিল। আর একটু মঙ্গা করিবার জন্ম তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন रंग, रंग जात विवाह कतिरंज तांकी जारह कि नां। रंग जञ्जानवहरन विनन, 'তা थूव बाकी चाहि। किन्न योजूदकत होका काथात्र ?' श्वामिकी विनातन, 'धत यपि आमिरे पिरे।' लाकिएत आनन দেখে কে! সে আনন্দে গদগদ হইয়া ঘন ঘন স্বামিজীকে প্রণাম করিতে नाशिन।

কন্কনে বাতাস ও বরফের মধ্যে বড় বেশী জ্বোরে যাওয়া যাইতেছিল না। স্থতরাং ঢারি হইতে ৭॥॰ মাইল দূর পহরাপানি পৌছিতেই
বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। এখানে একটি ছোট দোকানঘরে
যাত্রীরা ছুই এক ঘণ্টার জ্বন্ত থাকিয়া আহারাদি করিয়া লয়। এখানে
স্থামিজীর লোকেরা সকলের আগে পৌছিয়া চা থাইবার জন্ত তাঁহার
অনুমতি চাহিল। স্থামিজী তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন,

#### স্বামী বিবেকানন্দ

"ভোরা কিছু থাবার থেয়ে নে। আমি পয়সা দিব। আর কোথার • ষাবি ?" লোকগুলি অমনি চিৎ হইয়া পড়িয়া হঁকা টানিতে লাগিল আর গোটাকতক ভিজাকাঠ যোগাড় করিয়া আগুণ ধরাইবার চেষ্টা कदिन। विद्रकानन स्रोमी উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সর্ব্বনাশ। আজ वृति এইখানেই রাত কাটাইতে হয়! দোকান ত ভারী! একটা ভাষা চালা, ১৪ হাত লম্বা আর হাত দশেক চওড়া; ওদিকে চালের থত ত খদিয়া পড়িতেছে। সেই চালার ভিতর এক পাশে দোকান, তারপর দোকানীর শুইবার আর রাঁধিবার জায়গা, আর এক কোণে একটা কাঠের গাদা। মাটির ভিতর একটা গর্ত্ত করিয়া চলা তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহার ভিতর থানকতক ভিজা কাঠ গোঁজা, তাহা হইতে বেঙ্গায় ধোঁয়া উঠিতেছে। সে চুলা নিভাইবার যো নাই—উহা হইতেই যাত্রীদের তামাক থাইবার আর রানার আগুন হয়। উহার ভিতর ত আড্ডা নেওয়া হইয়াছে। এकটা ছোট নালা, তার না আছে দেওয়াল, না আছে विছু; উপরে थानकठक नकिए काठि, जाहाई निवा त्कान बक्टम माथाहा वाहाहेवाब বাবস্থা আছে, আর চারিপাশ দিয়া বরফ আর বৃষ্টি ক্রমাগতই আসিতেছে। তাহার ভিতর লোকগুলি চা তৈরী করিতেছে। আগুনের সামনে একবার হুঁকা হাতে করিয়া বসিলে তাহাদের আর উঠায় কার माधा ।

দেখিতে দেখিতে ৫টা বাজিয়া গেল। অন্ধকারও ঘনীভূত হইয়া
আদিল। 'সৌরনালা' যাওয়া ত ঘুরিয়া যাইবার যোগাড়! বেশ বোধ
হইল সেদিন সারারাত্র সেই ভয়ানক অন্ধক্পের মধ্যে কাটাইতে হইবে।
য়ামিজী মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাগের চোটে বকাবকি আরম্ভ
করিয়া দিলেন—সবগুলোই আইয়ক, য়দি বরফ পড়বার ভয়ই ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

**४३७** 

### মায়াবতী দর্শন

494

তবে তাঁকে কি বলে আসতে দিলে! বার বরুস বেশী তার একটু বিবেচনা থাকা উচিত ছিল! আর বার বয়স কম তারও আলমোড়া যাওয়া বন্ধ করা ভাল হয় নি! ইত্যাদি। সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামিজীও থানিকক্ষণ গম্ভীর ও নিস্তক্ষভাবে বসিয়া त्रहित्वन । वित्रकानत्मत्रं छत्र रुरेन পाছে এই सम्मानत्र मरश श्रामिकी অস্তব্থে পড়েন। কিন্তু তিনি তিরস্কারের উত্তরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "आभारित साथ कि वन्न। आशनि धेर लाक्खलारक हा थावान অবসর দিয়েই ভুল করেছেন। ওদের জন্মই ত এত সময় নষ্ট হল। আমি যখন এখানকার লোকদের ধাত জানি তখন আপনার উচিত ছিল আমার ওপরই সব ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা। যদি এথানে না আসা হত তবে সন্ধ্যের আগে কোন রকমে সৌরনালার ডাকবাংলায় পৌছাতে পারা যেত।" স্বামিকী অপরাধী বালকের স্থায় চুপ করিয়া কথাগুলি গুনিলেন। ভাহার পর নিজের দোষ ব্ঝিতে পারিয়া অতি মিষ্টম্বরে বলিলেন, "যাক वावा। आभि या वरणिছ—वरणिছ। किছু भरन कवित्रनि। वारण কি আর ছেলের উপর রাগ করে না ? এখন কি করা যার বল।<sup>\*</sup> তারপর পৃষ্ঠদেশে ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে তিনি শিশ্বকে মেরুদণ্ড একটু টিপিরা দিতে বলিলেন। ক্রমশঃ বেশ প্রফুল হইলেন, এমন কি **माकानीटक वर्थानम পर्यास्त्र मिर्छ চাहिलन धवः म स्व क्छकाल** इ পরিচিত এমন ভাবে তাহার সহিত কথা কহিতে নাগিলেন। সে রাত্রি ত সেই দোকানে অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরু 'ঘোড়ার চাপাটি' থাইরা কাটিল; সঙ্গে একটা আলুর তরকারীও ছিল। কিন্তু মাহুষের দাঁতের সাধ্য কি তাহা চিবার! যুম কেমন হইরাছিল তাহা বলাই বাছল্য। বাহিরে ক্রমাগত বৃষ্টি ও বরফ পড়িতেছে, ভিতরে খোঁয়ার দৌরাছ্মে দম

**<sup>6</sup>**9

### স্বামী বিবেকানন্দ

আটকাইবার উপক্রম। তাহার উপর আবার আর এক কৌতুক। প্রপুর রাত—স্বামিন্ধী জাগিয়া আছেন—দোকানদার ও তাহার আত্মীয় অতিথিদের লক্ষ্য করিয়া খুব বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। সে জানিত না যে স্বামিন্ধী পাহাড়ী ভাষায় অনভিজ্ঞ নহেন, স্বতরাং মনের সাধে খুব গালিগালাজ করিতেছে—তাহাদিগকে জায়গা দিয়া বড়ই কুকর্ম করিয়াছে, রাত্রি প্রভাত হইলেই সর্বপ্রথমে উহাদিগকে তাড়াইতে হইবে, ইত্যাদি। লোকটীর ব্যবহারে স্বামিন্ধী অত্যম্ভ বিরক্তি বোধ করিলেন, বিশেষতঃ ঐ ব্যক্তিই বলিয়াছিল, 'যদি বেশী বরফ পড়ে তবে কালও থাকবেন'। যাহা হউক স্বামিন্ধী যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে প্রতিশ্রুত বথ শিশ দিতে ভ্লিলেন না। লোকটা কিম্মন্ কালেও এত আশা করে নাই।

এইরপে উনবিঃশ শতান্দীর শেষ রজনী অতিবাহিত হইল।
পরদিন প্রাতে বার ইঞ্চি বরফের মধ্য দিয়া বিশ্রান্ত ডাণ্ডীওয়ালারা
ক্রতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। শিবানন্দ স্বামীর ঘোড়া ছুটয়া
পালাইয়া যাওয়াতে বিরজানন্দ নিজ অশ্ব তাঁহাকে দিয়া স্বয়ঃ
পদব্রজ্বে যাইতেছিলেন। ডাণ্ডীওয়ালাদিগের সহিত একসঙ্গে যাইবার
জ্ব্য তাঁহাকে অধিকাংশ পথ ছুটয়া যাইতে হইল। তারপর সৌরনালায়
পৌছিয়া সেদিনকার মত সকলে বিশ্রাম করিলেন। গোবিন্দ সাহ
ও সদানন্দ স্বামী পূর্বেরাত্রেই সকলের আগে এখানে আদিয়াছিলেন।
এখানে বেশ গন্গনে আগুন, ঝক্ঝকে ঘর-দোর এবং আহারাদির
প্রশস্ত আয়োজন দেখিয়া স্বামিজী মহাখুসী হইলেন এবং গত রাত্রের

পরদিন (১৯০১ সালের ২রা জাহুয়ারী) বরফ গলিয়া গেল। পথে 'দেবীধুরা' ও 'ধুনাঘাট' এই ছই জায়গায় থামিবার কথা। প্রার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

8

### মায়াবতী দর্শন

664

२> मार्श्व পथ। स्विमिन्न थिनिक अथ दाँणिया छिनातन, किस्त नीखरे आस दरेया दाँभिरेष्ठ नागितन। ज्यन এक द्राप्त এकि नागि नरेया ও आय এक द्राप्त विद्यक्षानन स्वामीय काँपि ताथिया थीरत थीरत यारेष्ठ नागितन। यारेष्ठ यारेष्ठ निर्मय भनीय तिथा यारेष्ठ निर्मय भनीय तिथा वित्यक्षान, "त्वर्थ, कि इर्निन दर्प अष्ट्रिं। এक अम्प्र এरे भाराष्ठ रवाम २०।२० मारेन द्रांष्ट्रिं। आय आस अरेष्ट्रेक् आमण्डरे आन विद्या याष्ट्रं। आय विम्न नयः ।" अक्तारे जांद्राय भीतिया याष्ट्रं। आय विद्या विद्

পরদিন সকলে মায়াবতী আদিয়া পৌছিলেন। দ্র হইতে আশ্রমের দৃশ্য দেখিতে পাইয়া স্থামিজী অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়ায় উঠিয়া জোরে আশ্রমাভিমুখে ছুটাইলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ম আশ্রম পত্রপুষ্পে সজ্জিত এবং ঘারে মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়াছিল। বছদিন পরে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া সকলেরই অসীম আনন্দ হইল।

হুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যে কয়দিন য়ায়াবতীতে ছিলেন সে কয়দিন ক্রমাগত বরফ পড়িয়াছিল, স্বতরাং ইচ্ছাসন্ত্বেও বেশী দূর বেড়াইতে পারিতেন না। উপরের একটি ঘরে তাঁহার স্থান নিদ্ধিষ্ট হুইয়াছিল। কিন্তু সেথানে রুড় ঠাওা বোধ হওয়তে নীচের ঘরে একটা বড় অগ্রিকুও ছিল বলিয়া সেখানে নামিয়া আসিলেন। ১৮ই পর্যাস্ত তিনি মায়াবতীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৬ই চম্পাওয়াৎ হুইতে কতকগুলি লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। তারপর ১ই চীরপানি হুইতে মিঃ বীডন (বাঙ্গালার ভূতপূর্ব ছোটলাটের প্রত্ম) নামক চা বাগানের এক সাহেব আসিলেন। তারপর ১১ই তারিখ



200

স্বামী বিবেকানন্দ

আসিলেন তহশীলদার সাহেব ও তাঁহার সঙ্গে আর কয়জন লোক।
১৩ই জাহুয়ারী তাঁহার জ্মদিন। সেদিন তিনি ৩৮ বৎসরে পদার্পন
করিলেন। পরদিন মিঃ সেভিয়ারের জ্মদিন। বাঁচিয়া থাকিলে
সেদিন তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর ইইত।

স্বামিজী যে করদিন মায়াবতীতে রহিলেন সে করদিন আশ্রমে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহার এীমুখের নিত্য নূতন বচনপরম্পরা, 'নব নব নিতুই নব' কথাবার্তা আশ্রমবাসীদের মন-প্রাণ শীতল করিতে লাগিল। যে কথায় তন্ত্রা কাটে, জড়তা ছুটে, মোহ দূর হয়, হাদয় নাচিয়া উঠে, ধমনীতে তাড়িতপ্রবাহ বহিতে থাকে, সে কথা শুনিয়া কি আকাজ্ঞা পূরে ? একদিন কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ভাবতরক্স উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া যেন বৃহৎ জনতার সলুথে বক্তৃতা দিতেছেন এই ভাবে দীপ্ত চক্ষুর বিমল জ্যোতিতে দশদিক উদ্ভাদিত করিয়া উচ্চ কণ্ঠে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য শিশুদিগের অসাধারণ ভক্তি ও আনুগত্যের কথা হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন যে ওদেশে এমন বছ ভক্ত আছে যাহারা তাঁহার কথায় অকাতরে মৃত্যুমুখে ষাইতে প্রস্তুত; ভাহারা কিরূপ নীরবে প্রেমপূর্ণ হৃদরে সভত তাঁহার সেবা করিয়াছিল, মায়ামমতাশৃত্য হইয়া কিরূপে তাঁহার সেবার জস্তু অজ্জ অর্থব্যয় করিয়াছিল এবং তাঁহার একটি কথায় সর্বস্থ তাাগ করিতে রাজী ছিল তাহারই গল্প বলিতেছিলেন। "এই দেখ কাপ্তেন সেভিয়ার কেমন ভাবে আমার কাজের জন্ম মায়াবতীতে প্রাণটা দিয়ে গেল !" আর একদিন আজ্ঞাবহতা সম্বন্ধে বলিতে বলিতে বলিয়াছিলেন, জ্বোর করে কেউ কাউকে দিয়ে ভক্তি বা হুকুম তামিল করাতে পারে না। খাঁটি প্রেম ভালবাসা আর মহচ্চরিত্রের কাছে সকলেই নত হয়। স্তরাং যার এ ছটা আছে তাকে সকলেই মানে।" তিনি বলিতেন, তিনটি জিনিষকে মানা বা শ্রদ্ধা করা বিশেষ দরকার—১ম, যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে; ২য়, যে সম্প্রদায়ভূক্ত হইয়াছে; ৩য়, যিনি কেক্রের অধ্যক্ষ বা মঠাধীশ।

আশ্রমের কার্য্য কিরূপে নির্বাহ করা উচিত এ সম্বন্ধে তিনি স্বরূপানন্দ স্বামীর নিকট একদিন স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপানন্দকে খুব উৎসাহ ও তেন্ধের সহিত ঐ সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার পরামর্শ দিতেছিলেন। শ্বরূপানন্দ বলিলেন যে, তিনি নিজে ঐ ভাবে কার্য্য করিবার জ্বন্থ ষধাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারেন বটে, কিন্তু যদি মঠের অক্তান্ত সন্মাসীরা তাঁহার সহিত একযোগে কার্য্য না করেন এবং অস্ততঃ তিন বৎসর একস্থানে স্থায়ী হইবার আশা না থাকে তবে ঐ সব কার্য্য তাঁহার দারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। স্বামিজী স্বরূপানন্দের মনোভাব বুঝিলেন এবং সকলে সমবেত হইলে ঐ কথা উত্থাপিত করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সকলেই উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কেবল স্বামী বিরঞ্জানন অতিশয় বিনীতভাবে কিছুদিন স্থানান্তরে অবস্থান করিয়া খ্যান-ধারণা ও মাধুকরী ভিক্ষায় দিন যাপন করিবার বাসনা জানাইলেন। স্বামিজী 'মাধুকরী'র কথা শুনিয়া উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্ম বিরজ্ঞানন্দকে পুন: পুন: সতর্ক করিলেন এবং বলিলেন, "আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখ্। অত কষ্ট সহ করে শরীরটা মাটি করিস নি। আমরা শরীরটাকে বেজার কষ্ট **मिरित्र**ष्टि, जात कन श्राह कि ?—ना, जीवरनत्र राठी जव रहस जान সময় সেথানটায় শরীর গেল ভেলে, আর আজও পর্যান্ত তার ঠেলা সামলাচ্ছি। তারপর অনেকক্ষণ ধ্যানধারণার কথা কি বলছিস? যদি পাঁচ মিনিট —পাঁচ মিনিট কেন, এক মিনিটও মনটা একটা বিষয়ে একাগ্র করতে পারিস তা হলে যথেষ্ট। আর তা করতে হলে রোজ সকালে বিকালে একটা সময় নির্দিষ্ট করে অভ্যাস করতে হবে। বাকী সময়টা পড়াশুনো, কি সাধারণের হিতকর কোন কাজে লাগিয়ে রাথবি। আমি চাই আমার শিয়েরা শারীরিক ক্বজুতার চেয়ে কর্ম্মের দিকে বেশী ঝোঁক দিবে। কর্ম আর কি ? সাধনাও তপস্থারই ত একটা অল্ব!"

वित्रज्ञानम यामी मव यीकात कवित्रा वहेलन, किछ निष्कृत উদ्দেশ ছां ज़िल्न ना ; विन्तन, निकाम कर्य मण्यानतन जेशराति मिक সঞ্চয়ের জন্ম প্রথমটা একটু তপস্থা করা দরকার। স্বামিজী তাঁহার গোঁ দেখিয়া অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি স্বামিজীর স্বভাব জানিতেন, স্মৃতরাং কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে স্বামিজী আর সকলকে বলিলেন. "মোটের উপর কিন্তু কালীরুষ্ণ যা বলছে তাই ঠিক। धत क्षत्रहो। जामि नृत्विहि । शानशात्रणा जात याथीन जीवन এইটা যে সন্ন্যাস জীবনের প্রধান গৌরব তা কি আর আমায় বলতে হবে রে। আহা। আমারও এক সময়ে অমনি করে দিন কেটেছে— একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভরতা সম্বল নিয়ে ভিক্ষে মেগে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি—সে সব কি স্থথের দিনই গেছে! যদি সর্বস্থ দিয়েও আবার সেই দিন ফিরে পাওয়া যেতো তাতেও রাজী আছি।" যাহা হউক, পরে বিরদ্ধানন্দ স্বামিন্ধীর প্রস্তাবে সম্মত श्रेशाहित्वन ।

হিমালয়ক্রোড়ে এই জনকোলাহলশৃত্ত শান্তরসাম্পদ আশ্রমভবনে স্বামিক্সী বড় প্রীতি অনুভব করিলেন। মিসেদ্ সেভিয়ারের সহিত তিনি যথন আলাপ করিতেন তথন মনে হইত যেন একটি শিশু তাহার জননীর সহিত কথা কহিতেছে। কথনও কথনও তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িতেন বটে এবং হরত আশ্রমের সন্ন্যাসীদের ছই চারিটা কড়া কথাও শুনাইয়া দিতেন, কিন্তু তাঁহার বাক্যে গরলছিল না। তাঁহার তিরস্কারের ভিতরও প্রায়ই কোন শিক্ষার বিষয় বা প্রচ্ছন্ন আশীর্মাদ নিহিত থাকিত।

মারাবতী হইতে যে সকল স্থন্দর দৃশ্য নরনগোচর হর তর্মধ্য ধরমঘর নামক স্থানের তুবার-দৃশ্য অতি মনোহর। ঐ স্থানটা পার্শ্ববর্ত্তা সকল স্থান অপেক্ষা উচ্চতর। ছই চারিদিন পরেই একদিন প্রাত্তংকালে আশ্রমের সকলকে সঙ্গে লইয়া স্থামিক্সী ঐ স্থানে গমন করিলেন এবং তাহার অবস্থান ও মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য দর্শনে নিরতিশর প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল ঐ স্থানে একটি স্থাশ্রম স্থাপন করিয়া নির্জ্জনে ধ্যান ভল্পন করেন। ত্রদপার্শন্থ রাস্তাটি তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। তিনি মিসেস্ সেভিয়ারকে বালস্থলভ সরলতা সহকারে বলিয়াছিলেন, "জীবনের শেষভাগে সমস্ত জনহিত্তকর কার্য্য ত্যাগ করিয়া এইথানে আসিব, আর গ্রন্থরচনা ও সঙ্গীতালাপ করিয়া দিন কাটাইব।"

 পাছে তাঁহাদিগের প্রাণে আঘাত লাগে এজন্ত তথনই তিনি উহা ভাঙ্গিয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন না। যাহাতে তাঁহারা আপনারাই আপনাদের লম ব্ঝিতে পারিয়া ক্রমে তাহা সংশোধন করেন এই ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে নিজ অভিপ্রায় ব্ঝাইয়া দিলেন। ক্রমে ঠাকুরঘরটি এখান হইতে উঠিয়া যায়। একজন সয়্যাসী নিজের দ্বৈভভাব লইয়া ঐরপ স্থানে থাকা উচিত কিনা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, শ্রীগুরুদেব নিজে অদৈতময় ছিলেন ও অদৈতভাব প্রচার করতেন। তুমি তবে ঐ ভাব গ্রহণ করতে 'কিঙ্ক' কচ্ছ কেন, বাবা ? তাঁর সব শিয়াই যে অদৈতবাদী!"

বেল্ড় মঠে ফিরিয়া এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামিজী হতাশ ভাবে বলিয়াছিলেন, "আমি ভেবেছিলুম অন্ততঃ একটা কেল্রেও তাঁর বাস্থ পূজাদি বন্ধ থাকবে! কিন্তু হায় হায়, গিয়ে দেখি বুড়ো দেখানেও জেঁকে বদেছেন!"

স্বামিজী বদিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। মায়াবতীতে গিয়া চিঠিপত্র লেথা ও ধর্মোপদেশ দেওয়া ছাড়া 'প্রবৃদ্ধ ভারতের' জন্ম তিনি তিনটি প্রবৃদ্ধ লিথিয়াছিলেন—১ম 'আর্য্য ও তামিল জাতি' নামক ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একটি স্প্রচিস্তিত ও স্থলিথিত সন্দর্ভ; ২য়, 'সমাজ্ব-সমস্থা-বিবয়ক সভার অধিবেশন' অর্থাৎ ১৯০০ সালের ভারতবর্ষীয় সমাজসমস্থা-বিবয়ক সভার অধিবেশনে সভাপতি বিচারপতি রানাডের অভিভাষণের উত্তর। তিনি মহারাষ্ট্র জননায়কের স্থদেশপ্রেম ও উদারনীতির প্রশংসা করিলেও তাঁহার সন্মাসীবিদ্ধেরের বিপক্ষে লেথনী ধারণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই প্রবিদ্ধে তিনি ভারতের সন্মাসজীবনের প্রকৃত মূল্য কি, ইতিহাসের সাহায্যে তাহা দেথাইয়াছিলেন, অর্থাৎ ভারতের সন্মাসীসম্প্রদায় যে নিতান্ত

অলস ও অকিঞ্চিৎকর নহেন, তাঁহারা যে বসিয়া বসিয়া সমাজের স্বন্ধারত হইরা আত্মোদর-প্রণেই ব্যস্ত নহেন তাহার প্রমাণ এই বে, ওপনিষদিক যুগ হইতে আজ পর্যান্ত এদেশে যত কিছু জনহিতকর অষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইন্নাছে, যত কিছু শক্তিপ্রদ, প্রাণপ্রদ, উচ্চ আশাপ্রদ চিম্তাম্রোত সমাজশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার আবিলতা, জড়তা ও মোহপদ্ধ দুর করিয়াছে এবং তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি, রক্ষা ও সঞ্জীবতা সম্পাদন করিয়াছে তাহার মূলে সন্ন্যাসী বিভ্রমান। সন্মাসীই এই ভারতে চিরদিন বল, বৃদ্ধি, ভরসা দান করিয়াছেন, ধর্মের গ্লানি ও সমাজের অবনতির দিনে অবসন্ন রাজশক্তিকে উদ্বৃদ্ধ করিয়া অন্তায় অত্যাচারের প্রতীকারার্থ ক্ষত্রিয়তেজকে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং শাস্তির দিনে উন্মন্ত ভোগ-বিলাসের মাঝখানে ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ স্থাপিত করিয়া সমাজ-শক্তিকে সংযমের পথে চালিত করিয়াছেন—মোট কথা সন্ন্যাসীই বুগে যুগে এই ভারতের ধাতা, পাতা ও নিমন্তা হইয়। আছেন এবং ভবিষ্যতেও थाकिरवन-'मश्कात' 'मश्कात' विषया यिनि युक्त किकात करून छ নিক্ষা অন্নধ্বংসকারী বলিয়া সন্মাসীকে যতই গালি দিন। ৩য়, 'থিওসফি সম্বন্ধে ছই চারিটা মন্তব্য' নামক একটা অকপট সমালোচনা। ইহা ব্যতীত তিনি একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বন্ধুর অনুরোধে ঋর্যেদের অন্তর্গত 'নাসদীয় স্থক্তের' একটা স্থন্দর অমুবাদও করিয়া দিয়াছিলেন।

মারাবতীতে যে সকল ঘটনা ঘটিরাছিল তাহার মধ্যে ছই একটির উল্লেখ করিরা আমরা পাঠককে স্বামিজীর কিরূপ বালকের স্থায় সরল প্রাণ ছিল তাহা ব্ঝাইবার চেষ্টা করিব। একদিন আহার প্রস্তুত করিতে অত্যস্ত বিলম্ব হইরা গিরাছে। তিনি শিশুদের কর্মশৈধিল্য ও তৎপরতার অভাবের অন্থযোগ করিরা বিশেষ বিরক্তভাবে সকলকে তিরস্কার করিতে করিতে একেবারে রন্ধনশালার ( যেখানে বিরঞ্জানন্দ স্থানী রন্ধন করিতেছিলেন ) গিরা উপস্থিত। কিন্তু সেখানে খেঁায়ার অন্ধকারে বিরন্ধানন্দকে ক্রমাগত আগুনে ফুঁ দিতে ও শীঘ্র রন্ধন সম্পন্ন করিবার ক্রন্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে দেখিয়া কিছু না বলিয়া খীরে ধীরে সেখান হইতে বাহির হইয়া আদিলেন। কিঞ্চিৎ পরে আহার্যা আনীত হইলে রোষভরে বলিলেন, "নিয়ে যা! আমি থেতে চাই না।" বিরজ্ঞানন্দ তাঁহার স্বভাব উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তিনি কিছু না বলিয়া পাত্রটি সল্প্রে রাখিয়া অপেক্রা করিতে লাগিলেন। এক মিনিট—ছই মিনিট —তিন মিনিট—বস্! তার পর স্বামিজীর রাগ পড়িতে লাগিল। তিনি ক্র্ধাতুর বালকের ভায় আহার্য্য দ্রব্যাদি মৃথে দিয়াই খুব খুসী হইলেন—এত যে রাগ, কোথায় চলিয়া গেল! তারপর খাইতে খাইতে স্বাইচিত্তে বলিলেন, "ভাখ, এত রাগ হয়েছিল কেন জানিস? ভয়ানক ক্রিদে পেয়েছিল।"

চতুর্দিক বরফাচ্ছয় থাকাতে স্বামিজী আশ্রমের মধ্যেই বন্দী হইয়া রহিলেন। আর সে ছর্জয় শীত সহ্য করিবার মত অবস্থাও তাঁহার ছিল না। স্বতরাং শীঘ্রই মায়াবতী ত্যাগ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্ত তথন অনেক ভাড়া দিয়াও কুলি যোগাড় বড় শক্ত ব্যাপার। একদিন মনটা বেশ প্রফুল্ল আছে—তিনি শিয়্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যদি কুলি না পাওয়া যায় তবে তাঁহারা কি করিবেন? বিরজ্ঞানন্দ সম্থ্যে আসিয়া বলিলেন, "স্বামিজী! কুছ পরোয়া নেই, তা হলে আমরা নিজেরাই আপনাকে বয়ে নিয়ে যাবো।" স্বামিজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওঃ ব্ঝেছি। আমাকে ব্ঝি খদে ফেলবার মতলব আঁটা হচ্ছে!" অবশেষে অন্ত পথে টনকপুর দিয়া পিলিভিত যাওয়া সিদ্ধান্ত হইল। সদানন্দ স্বামীকে ডাকিয়া স্বামিজী

বলিলেন, "দেখ, এবার সব ভার বিরজানন্দের ওপর। ওর মাথাটা থ্ব ঠাণ্ডা আর বহবাড়ম্বর নেই। এবার তুইও কিছু করবি নি, আমিও কিছু করবো না, ব্যকি?" এদিকে বেগতিক দেখিরা স্বরূপানন্দ স্থামী নিজেই চা-বাগানে কুলি সংগ্রহ করিতে গেলেন। অন্ত দিকে আর এক মৃদ্ধিল হইল। হুই তিন দিন পূর্বের গ্রাম হইতে কুলি সংগ্রহ করিবার জন্ত যাহাদিগকে পাঠান হইরাছিল তাহারাও বেলা দিপ্রহরের সময় যতগুলি কুলি আবশ্রক সঙ্গে লইরা উপস্থিত হইল। তাহাদিগের সহিত মায়াবতী ত্যাগ করিয়া কতকদূর অগ্রসর হইতেই সকলে দেখেন সন্থাথ স্বরূপানন্দ স্থামী কতকগুলি কুলি লইরা আসিতেছেন। তথন চা-বাগানের লোকদের বেশ মোটা বথশিশ দিয়া বিদার করা হইল।

মারাবতী হইতে পিলিভিত পর্যান্ত সারা পথ স্বামিজীর মেজাজ বেশ স্থানর ছিল। প্রথম রাত্রি চম্পাওয়াৎ ডাকবাংলার বিদরা তিনি গভীর আবেগের সহিত প্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "তাঁর অন্তর্দৃষ্টি থুব তীক্ষ্ণ, আর লোকচরিত্র-জ্ঞানও অসাধারণ ছিল। বার সম্বন্ধে বা বলতেন সেটা একেবারে কাঁটার কাঁটার মিলে যেতো। তাঁর শিশুদের জনকতককে তিনি 'ঈশ্বরকোটি' বলে নির্দেশ করতেন আর সাধারণ জীবদের বলতেন 'জীবকোটি'। ঈশ্বর-কোটিদের তুলনার জীবকোটিদের আদন অনেক নীচে দিতেন; বলতেন, ঈশ্বরকোটি আচার্যান্থানীয়, লোকশিক্ষার জন্মই তাঁর দেহধারণ। আমি অনেকবার ওকথাটা পরীক্ষা করে দেখেছি। তাঁর কথা একট্ও বেঠিক হয় নি। বাদের তিনি ঈশ্বরকোটি বলতেন, সব সময় হয়ত তাদের সঙ্গে আমার মতে মেলে না, কি হয়ত অনেক সময় তাদের কড়া কথাও বলতে হয়, কিন্তু তারা যে প্রকৃতই উয়ত-শ্রেণীর আআ, তার আর সন্দেহ

স্বামী বিবেকানন্দ

るのか

নেই।" বলিতে বলিতে বক্তৃতার ভাব আসিল, চক্ষু ছটি জলিয়া উঠিল, মৃথমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতিতে মণ্ডিত হইয়া উঠিল; তিনি পুন: পুন: উকৈ:স্বরে বলিলেন, "আর যতই যাই হোক, যতই যাই হোক—আমি তাঁর আদর্শ থেকে একচুল ভ্রষ্ট হই নি—অন্তরের সঙ্গে তাঁকে মেনে চলেছি।" অনেক দিন পূর্বের আর এক সমরে জম্মরকোটিদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "তাদের আমি যত বিশ্বাস করি, আর কাউকে তেমন করি না। আমি জানি যদি পৃথিবী শুদ্ধও আমার ছেড়ে পালার তব্ তারা আমার কথনও ছাত্রের না। যত অসম্ভবই হোক আমার ভাব ও উদ্দেশ্য কাকে

ছাড়বে না। যত অসম্ভবই হোক, আমার ভাব ও উদ্দেশ্য কাব্দে পরিণত করবার জন্ম তারা প্রাণ দেবে।' প্রীশ্রীরামক্রফদেব তাঁহার শিশ্যদিগের মধ্যে সাত জনকে বলিতেন ঈশ্বরকোটি। যথন অবতারের আবির্ভাব হয় তথন তাঁহার লীলার সহায়তা করিবার জন্ম বে সকল অস্তরঙ্গ ভক্ত দেহধারণ করিয়া আসেন তিনি 'ঈশ্বরকোটি' শক্ষ দারা তাঁহাদিগকেই নির্দ্দেশ করিতেন। স্থতরাং বলিতে গেলে ইহাদের

'মৃক্তি' বলিয়া কিছু নাই (কারণ ইংারা নিত্যমৃক্ত ) এবং ইংাদের সাধনাও অজ্ঞাতসারে শুধু লোকশিক্ষারই জন্ত । এই শ্রেণীর ভক্তের মধ্যে পরমহংসদেব স্থামিজীকে সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করিতেন।

পরদিন সকালে দেউড়ি পৌছিবার কথা। দেউড়ি ওখান হইতে ১৫ মাইল দূর। স্বরূপানন্দ স্থামী চম্পাওয়াৎ পর্য্যস্ত আসিয়া পুনরায় মায়াবতীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। বেলা ১টার সময় সকলে দেউড়ি পৌছিলেন বটে, কিন্তু আবার এক বিভ্রাট উপস্থিত। ডাকবাংলার চৌকীদার দরজার চাবি বন্ধ করিয়া কোথায় গিয়াছে ভাহার কোন সন্ধান নাই—সৌভাগ্যক্রমে ভালাটা টানিতেই খুলিয়া গেল, তখন সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। স্থামিজীর সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

#### মায়াবতী দর্শন

৯০৯ .

গোবিন্দলাল সাহ, স্বামী শিবানন্দ, সদানন্দ এবং বিরম্ভানন্দ আছেন। বিরজানন্দ রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু ইাড়িতে এত চাল চড়ান হইয়াছিল যে থানিক পরেই ভাত অর্দ্ধনিদ্ধ অবস্থায় উথ্লাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ওদিকে স্বামিজীর কুধা পাইরাছে। তিনি লোকের পর লোক পাঠাইয়া রন্ধন কভদুর হইল সংবাদ লইতেছেন। বিরজানন্দ স্বামী মহা ফাঁপরে পড়িলেন। ঠিক করিলেন, কিছু ভাত বাহির করিয়া লইয়া আবার হাঁড়িতে জল দিবেন; এমন সময়ে স্বামিজী আসিয়া বলিলেন, "ওরে, ওসব কিছু করতে হবে না। আমার কথা শোন—ভাতে থানিকটা ঘি ঢেলে দে আর ইাড়ির মৃথের সরাথানা উनটে দে। এথনই সব ঠिक হয়ে যাবে। আর থেতেও থুব ভাল হবে।" বিরজানন তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করিলেন। কলে সেদিন বৈকালে সকলেই মহাতৃপ্তির সহিত ঘি-ভাত ভোজন করিলেন। তারপর পনর মাইল দূরে টনকপুর। সে স্থানটা সমভূমি। সেধানে পৌছিয়া দেখা গেল ডাকবাংলায় লোক আছে। স্থতরাং বাজারে এক মুদীখানার দোক:নের উপর বাসা লওরা হইল। নীচে যাত্রীরা রাঁধিতেছে, তাহার ধোঁয়া উপরে উঠিয়া মহা জালাতন করিতে লাগিল। দোকানী স্বামিজীকে নিজের থাটয়াখানা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু তাহাতে ঘুম হইবে কেন ? পুরানো একথানা খাটয়া—স্বামিজী যতবার পাশ ফিরিতে লাগিলেন সেটা কেবল কাাঁচ কোঁচ করিয়া আপনার জীণাবস্থা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মনে হইতে লাগিল-এই বুঝি ভাম্বিয়া পড়ে। স্বামিজী উহা লইয়া থানিকক্ষণ ফটিনষ্টি করিলেন।

পরদিন প্রাতে পিলিভিত যাইবার জন্ম ঘোড়া যোগাড় করা হইল। সদানন্দ স্বামী সব চেয়ে একটা তেজী ঘোড়ায় উঠিলেন, এবং ধ্ব

इটाইया गौघरे जम्भ रहेया श्रातन। उनकपूत रहेरा मारेनशासक যাওয়ার পর স্বামিজী তাঁহার কোন চিহ্ন না দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত ছইরা উঠিলেন। পথে একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল ঘোড়া किছू मृत्त উচ্চুष्धल रुरेश्रा मध्यात मार्यक मार्कत मर्था मोज़ारेशाहा। সকলে তথন অবতরণ করিয়া সেই দিকে যাইতে লাগিলেন। থানিক পরেই দেখা গেল সদানন্দ স্বামী ঘোড়া হাঁকাইয়া আসিতেছেন। र्घाणा मध्यात्रक अत्र मर्था अक्वात रक्षिया पियाहिन, किन् ৈ সৌভাগ্যক্রমে কোন আঘাত লাগে নাই। এই ঘটনায় স্বামিজীর আর একদিনের কথা মনে পড়িল। স্থামিজী তথন থেতড়িতে। সদানন্দ একটা ভয়ানক হুষ্ট ঘোড়ায় চড়িয়াছেন। রাজবাটীর ছাদ হইতে স্বামিজী, মহারাজ ও অভাভ সকলে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন—সদানন দেই বজ্জাত ঘোড়ায় চড়িয়া তীরবেগে ছুটিয়াছেন, কিন্তু বোড়া সওয়ারের সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। স্বামিজী সেদিন সদানন্দ স্বামীর অশ্বারোহণ-দক্ষতা **मिश्रा विविद्याहित्वन, "महानन्द वावा, जुमिरे जामात ठिक मत्रह** निषा।"

টনকপুর হইতে তিন মাইল গেলে মেজর হেনেসী আসিরা স্থামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আপন বাংলা হইতে স্থামিজীকে লক্ষ্য করিরা ক্রতগতি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিরাছিলেন; বেলা ২টার সময় খাতিমায় পৌছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় স্থামিজী শিবানন্দ স্থামীকে বলিলেন, "মহাপুরুষ (ইনি এই নামে মঠে সকলের নিকট পরিচিত), তুমি পিলিভিতে আমাদের ছেড়ে একলা বেলুড় মঠের জন্ম অর্থসংগ্রহ করতে বাবে।" ঐ প্রসঙ্গেই স্থামিজী বলিয়াছিলেন, "বেলুড় মঠের প্রত্যেক সন্ধ্যাসীভারতের চতুদ্দিকে

ধর্মপ্রচার করে আর লোকশিক্ষা দিয়ে বেড়াবে। আর শেবকালে অন্ততঃ ২০০০ টাকা এনে সাধারণ ধনভাগুারে জমা দেবে।" শিবানন্দ স্বামী বিনীতভাবে আজ্ঞাপালনে সম্মতি জ্ঞানাইলেন।

চতুর্থ দিন, সেই দিন শেষ দিন, স্থামিজী একটা ঘোড়ার চড়িলেন এবং বিরজ্ঞানন্দকে অশ্বারোহণে ভীত দেখিরা বলিলেন, "আমি তোকে ঘোড়ার চড়া শিখিরে দিছি।" এই বলিরা প্রয়োজনীর উপদেশ প্রদান করিরা নিজে অথে কশাঘাত করিরা ক্রতবেগে অগ্রসর হইলেন এবং বিরজ্ঞানন্দকে ঐরপে পশ্চাদ্গামী হইতে বলিলেন। তাঁহার ঘোড়া প্রতিগতিতে ছুটিল। ইহাতে তাঁহার ভর কাটিরা গেল। তিনি আর সকলের স্থার হাইচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন।

বেলা চারিটার সময় তাঁহারা পিলিভিত আসিয়া পৌছিলেন।
পাছে দেরী হইয়া টেণ না পান এই ভরে পথে কেইই আহার করেন
নাই। স্বামী সদানন্দ ও গোবিন্দলাল অন্ত সকলের অগ্রে আসিয়াছিলেন। গোবিন্দলাল পিলিভিতের ডেপুটি কলেক্টর পণ্ডিত ভবানীদন্ত
যোশীকে স্বামিন্ধীর আগমনবার্ত্তা প্রদান করিতে গিয়াছিলেন এবং
সদানন্দ স্বামী আহার্য্যসংগ্রহের চেষ্টায় বান্ধারে গিয়াছিলেন।
ভবানীনত্ত যোশী স্বামিন্ধীর অভ্যর্থনার জন্ত সবান্ধব রেলওরে ষ্টেশনে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।
কথাপ্রসঙ্গে আমিষ-ভক্ষণের কথা উঠিল। পণ্ডিতজী সবিনয়ে মাংসভোজনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। কিন্ত স্বামিন্ধী বেদ ও
সংহিতাসমূহ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মাংসভোজন শাস্ত্রসন্মত বলিয়া দেখাইলেন এবং শেষে বলিলেন, "অত কথার কান্ধ কি?
আজ্বকাল হিন্দুরা যে গোমাংসের নামে শিহরিয়া উঠেন বৈদিক ঋষিরা

সেই গোমাংস ভোজন করিতেন, এমন কি প্রাচীন যুগে অতিথির সন্মানের জ্বন্ত ও শুভকর্ম্মে গোবধ একটা রীতি ছিল। হিন্দুজাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে নিরামিষ-ভোজনের পাগলামি আরম্ভ হইয়াছে —এর প্রধান কারণ দেশাচার আর লোকাচার।"

মিঃ বোনী নীরবে গুনিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। ওদিকে স্থামিজীর কথা গুনিবার জন্ম ষ্টেশনের কর্মচারীরা তাঁহার চতুদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্থামিজী এ দিবস যেন ইচ্ছা করিয়াই ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাভিমানের উপর প্রবল আঘাত করিতেছিলেন, কারণ এই সকল ব্রাহ্মণদের ধর্ম 'জাতি' ব্যতীত আর কিছু নহে এবং দেশাচারই ইহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। অবশু স্থামিজী সকল সময়েই যে আমিষ-ভোজনের পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে। যাহারা বিশুদ্ধ সাদ্বিক জীবনবাপনে প্রয়াসী তিনি তাঁহাদের মৎশুমাংস-ভোজনের অতিশ্য বিপক্ষে ছিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। বেলা চারিটা হইতে সদানন্দ স্থামীর দেখা নাই। স্থামিজী গোবিন্দ শাহ্ কে তাঁহার থোঁজ করিতে পাঠাইরাছিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার আধ্বন্টা পূর্ব্বে তিনি ও গোবিন্দলাল আসিরা উপস্থিত হইলেন। হাতে এক প্রকাণ্ড ঝুড়ি, তার মধ্যে লুচি পুরী, ভাজাভুজি, তরকারী ও মিষ্টার। তিনি নিজের সম্মুখে খাবার তৈয়ারী করাইতেছিলেন বলিরা এত দেরী হইরাছিল। স্থামিজী যোশীর সহিত কথাবার্ত্তার এত মগ্ন ছিলেন যে, খাবার কথা পর্যান্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরে তিনি বিনীতভাবে যোশী ও আর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে কম্বলে তাঁহারা বসিয়াছিলেন এ কম্বলে বসিয়া স্থামিজী ও তাঁহার সঙ্গীগণের আহার করাতে তাঁহাদের কোন আপত্তি আছে কিনা। জগৎপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীর এই

এই অমায়িকতা ও বিনয়নয় বাক্যে তাঁহারা সকলেই মৃগ্ধ হইলেন ও তাঁহাদের কোন অসম্পতি নাই জানাইলেন। স্বামিজী সঙ্গীদিগকে বুড়ি হইতে থাবার লইয়া থাইতে বলিলেন, নিজেও অল্প স্বল্ন থাইলেন; বেশী থাইলেন না, কারণ তাঁহার চিত্ত তথনও আলোচ্য প্রসঙ্গে নিবিষ্ট ছিল। ষ্টেশন হইতে বিদায়গ্রহণকালে পণ্ডিভজ্ঞী ও তাঁহার সহচরগণ স্বামিজীর দর্শনে আপ্যায়িত হইয়ছেন বলিয়া হর্ম প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে হিল্পধর্শের অনেক নৃতন কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ ক্রভজ্ঞতা জানাইলেন। যাইবার সময় ভবানীদন্ত তাঁহার পিলিভিতের বাসস্থানে স্বামী শিবানন্দ ও বিরজানন্দকে কিছুদিন থাকিবার জ্যু অনুরোধ করিয়া গেলেন।

গাড়ীতে উঠিবার সময় একটা ঘটনা ঘটে। ট্রেণ আসিয়া পৌছিলে স্থামিন্তী ও সদানন্দ স্থামী একটা বিভীয় শ্রেণীর গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সে গাড়ীতে একজন ইংরান্ধ করেলি ছিলেন। তিনি 'নেটভ'দ্বয়কে ঐ কামরায় উঠিতে দিতে নিভান্ত নারান্ধ হইলেন। কিন্তু স্থামিজীর অভ্যর্থনার জন্ম বহু ব্যক্তিকে সমাগত দেখিয়া সেখানে কিছু বলিতে সাহস না পাইয়া ভাড়াভাড়ি ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে চলিয়া গেলেন এবং যাহাতে ঐ 'নেটভ'দ্বর ঐ কামরা হইতে অন্ধন্ধ বায় তার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া নিভান্ত সন্ধ্রুটিত ভাবে স্থামিন্ত্রীকে ঐ কামরা ভ্যাগ করিয়া আসা একটি কামরার যাইতে অন্থরোধ করিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে স্থামিন্ত্রী গর্জন করিয়া বলিলেন, "ভূমি করে একথা আমায় বলতে সাহস কল্লে? ভোমার লজ্জা হল না!" ষ্টেশন মাষ্টার তাড়াভাড়ি সরিয়া পড়িলেন। কর্ণেল, আপন হকুমমত কার্য্য সমাধা হইয়াছে মনে করিয়া প্ররায় সেই

কামরায় কিরিয়া আসিয়া দেখিল, স্থামিজী সশিশ্য তেমনিভাবে সেখানে বসিয়া আছেন। সে ব্যক্তি গাত্রদাহে ছট্ ফট্ করিতে করিতে 'ষ্টেশন মাষ্টার' 'ষ্টেশন মাষ্টার' বলিয়া উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার করিয়া প্লাটফর্মের এধার থেকে ওধার ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টার কোথায়? তিনি 'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর' দেখিয়া চম্পট প্রদান করিয়াছেন। সাহেব মহা খাপ্পা। কিন্তু এ দিকে ট্রেণ ছাড়িবার আর অল্প সময় বাকী আছে দেখিয়া ভাবিল আর বিক্রমে কাজ নাই এবং স্থব্দি সহকারে বোঁচকাব্রটকী লইয়া অপর এক কামরায় প্রবেশ করিল। স্থামিজী তাহার রকম দেখিয়া হাস্থ্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। যিনি এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকায় ঐ সাহেবের অপেক্ষা কত শত উচ্চপদস্থ ও জগংপ্রসিদ্ধ লোকের সহিত একত্রে বন্ধুভাবে বেড়াইয়াছেন, তিনি কি এই নগণ্য, পদমর্য্যাদাগর্বিত, ক্ষুড্রচিত্ত ব্যক্তির বেয়াদবী সহ্থ করিতে পারেন!

২৪শে জান্ত্রারি (১৯০১) স্বামিজী বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। গুরুত্রাতাগণ ও শিয়োরা প্রতাহই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইরা সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী অদ্বৈত আশ্রম ও তত্রতা সন্ন্যাসিগণের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং এত শীঘ্র সেথান হইতে চালিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

# পূৰ্ববঙ্গ ও আসামে

মারাবতী হইতে ফিরিয়া স্বামিন্ধী দেড় মাস মঠে অবস্থান করিলেন।
ইতোমধ্যে কয়েকজন নৃতন ব্রন্ধচারী মঠে বোগদান করিয়াছিলেন।
স্থামিজী তাঁহাদিগকে দেখিয়া ও মঠে রীতিমত দৈহিক ব্যায়াম-চর্চা,
ধ্যানভজন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা প্রভৃতি হইতেছে দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন।
কিন্তু তাঁহার শরীরের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। সামান্ত একটু পড়াভুনা, চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া এবং মঠে ব্রন্ধচারিগণের শিক্ষার
তত্বাবধান—ইহা ব্যতীত তিনি কোন কঠিন পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে লিপ্ত
হইতে পারিতেন না। স্বাস্থালাভের জন্ত পুনরায় বায়ুপরিবর্তনের
প্রয়োজন অভ্রুত্র করিতে লাগিলেন, এমন সময় ঢাকাবাদীয়া তাঁহাকে
পূর্ববঙ্গে লইয়া যাইবার জন্ত পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।
স্কৃতরাং স্বামিজী শেষে ঢাকা যাওয়াই স্থির করিলেন। ঐ প্রস্তাবে
সম্মত হইবার আরও একটু কারণ এই ছিল যে, স্বামিজীর জননীর
বহুদিন হইতে পূর্ববঙ্গে তীর্থসমূহ দর্শন করিবার বাসনা ছিল। এই
উপলক্ষে তাহাও পূর্ণ হইবার স্থ্যোগ উপস্থিত হইল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ স্থামিজী করেকজন সন্মাসী-শিশ্য সঙ্গে লাইরা ঢাকা যাত্রা করিলেন। পরদিন ষ্টীমার গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ পৌছিবামাত্র ঢাকা অভ্যর্থনাসমিতির কতিপর ভদ্রলোক তাঁহাকে মহা-সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর অপরাহে ট্রেণ ঢাকার পৌছিলে তথাকার বিধ্যাত উকীল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ সমগ্র ঢাকা-বাসীর পক্ষ হইতে স্থামিজীকে অভ্যর্থনা করিয়া জমিদার মোহিনীমোহন দাস মহাশরের বাটাতে লাইয়া গেলেন। ষ্টেশনে বিস্তর ভদ্রলোক ও

স্থ্ন-কলেজের ছাত্র উপস্থিত হইরাছিলেন, তাঁহারা সকলে মহা আনন্দে জের রামক্রঞ্দেবকি জর' ধ্বনিতে গগন পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ স্থামিজীর গাড়ীর সহিত দৌড়াইরা যাইতে লাগিলেন। মোহিনী বাব্র বাটীতে স্থামিজীর থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইরাছিল। সেখানে জনেক ভদ্রলোক তাঁহার প্রভীক্ষার বিসরাছিলেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র সকলে আনন্দরব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিরা আপনাদিগকে ধন্ত মনে করিতে লাগিলেন।

সন্থ্যেই ব্ধাষ্টমী আগত দেখিয়া স্বামিন্ধী করেকদিন পরে ব্রহ্মপুত্রে স্নানের মানদ করিয়া দশিয়া নৌকাযোগে লাক্ষলবন্দ যাত্রা করিলেন। প্র্বেবন্দোবন্ত অনুসারে নারায়ণগঞ্জের নিকট তাঁহার জননীর সহিত্ত দাক্ষাৎ হইল। তিনি স্বামিন্ধীর কতিপয় সন্মাদী শিয়ের তন্ত্বাব্যানে এখানে উপনীত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলক্ষা নদীর দৃশু বড় মনোহর। তথা হইতে ধলেশ্বরীতে পড়িয়া পরে ব্রহ্মপুত্রে প্রবেশ করিতে হয়! প্রবাদ এইরূপ যে, ভগবান পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করিয়া মাতৃববজনিত পাপ হইতে মৃক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্ম এখানে দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা পাপক্ষয়ের জন্ম স্নান করিতে আদে। এই মেলায় বিস্তর লোকসমাগম হইয়াছিল। যাত্রিগণের নৌকা হইতে অবিরাম আনন্দস্টক হুলুগ্বনি উথিত হইতেছে। —কোথাও বা হরিনামের মধুর ধ্বনি কর্ণক্ষর পবিত্র করিতেছে। স্নানান্তে স্থামিন্ধী ব্রহ্মপুত্র হইতে ধলেশ্বরী—তথা হইতে বুড়ীগঙ্গা হইয়া ঢাকা সহরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

ঢাকায় অবস্থানকালে স্বামিজীর নিকট সদাসর্ব্বদাই বহু ভদ্রণোক ষাতায়াত করিতেন। বিশেষতঃ অপরাহ্নে হুই তিন ঘণ্টা কেবল জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, কর্ম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়ের

### পূর্ববঙ্গ ও আসামে

966

আলোচনা হইত এবং প্রায় শতাধিক লোক প্রত্যহ প্রাণ ভরিয়া তাঁহার তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলী প্রবণ করিতেন।

ঢাকার শিক্ষিত্সমাব্দের অন্তরোধে ৩০শে মার্চ্চ তারিখে তিনি জগরাথ কলেজে প্রায় হুই সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'আমি কি শিথিয়াছি ?' এই সম্বন্ধে এক ঘণ্টা কাল এক ইংরেছী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় বিখ্যাত উকিল রমাকান্ত নন্দী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। পরদিন আবার পোগোজ স্থূলের বিস্তৃত খোলা ময়দানে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সমকে 'আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্মা' বিষয়ে গুই ঘণ্টাকালব্যাপী এক বক্তৃতা করেন। ইহাও ইংরেজীতে প্রদন্ত হয়। এই উভয় বক্ততার শত শত ঢাকাবাসী মন্ত্রমূগ্ধবৎ তৎপ্রতি আরুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রচারিত বাণীর গূঢ়লক্ষ্য অনুধাবনে যত্নবান হইয়াছিলেন। বক্ততায় তিনি যে সকল ব্যক্তি হিন্দুজাতির উন্নতিসাধনের অভিপ্রায়ে मश्कारतत (माहारे मित्रा हिन्मुधर्यात मर्था विभवात घठारेवात हिहा করিতেছেন তাঁহাদের কার্য্যে দেশের কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে ভাহার উল্লেখ করিয়া তুঃথ প্রকাশ করেন: বলেন—"অবশু তাঁহাদের মধ্যে তুই এক জন চিন্তাশীল লোকও আছেন, কিন্তু অধিকাংশই অন্ধের স্থায় হিতাহিতবিবেচনাশৃত্ত হইয়া অপরের অমুকরণে রড, কি করিভেছেন किছूरे कारनन ना, जारात्र পतिगाम जान रहेरत कि मन रहेरत जाराख তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন না। তাঁহারা ধর্মের ভিতর কেবল বিজাতীয় ভাব চালাইবার পক্ষপাতী, আর পৌত্তলিকতা বলিয়া একটা কথা রচনা করিয়াছেন, বলেন, হিন্দুধর্ম সত্য নয় কারণ উহা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ, তাছা অস্থদন্ধান বা চিম্ভা করিবার टिहो करतन नां, किवन के मंस्रीत छोरत हिन्मूश्रम्यक जून विनित्रा আফালন করেন। আবার আর একদল আছেন, বাঁহারা হাঁচি টেক্টিকির পর্যান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করিতে মজবৃত। তাঁহাদের মুখে দিনরাত তড়িৎ, চৌম্বকাকর্যন, ঈথার-কম্পন প্রভৃতি কথা শুনিতে পাঞ্জরা বায়। হয়ত তাঁহারা ভগবানকেই কোন দিন কতকগুলি কম্পনের সমষ্টি বলিয়া বসিবেন! যাহা হউক, মা ইহাদিগকেও আশীর্কাদ করুন। তিনিই প্রকৃতির দ্বারা আপন কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছেন। ইহাদের অতিরিক্ত দল—প্রাচীন সম্প্রদায়—যাঁহারা বলেন, আমি তোমার অত শত বুঝি না, বুঝিতে চাহিও না, আমি চাই ঈশ্বরকে, আমি চাই আত্মাকে—চাই জগৎকে ছাড়িয়া, ম্থা-তৃঃখকে ছাড়িয়া উহার অতীত প্রদেশে যাইতে। যাঁহারা বলেন, বিশ্বাস সহকারে গদায়ানে মুক্তি হয়; যাহারা বলেন, শিব রাম প্রভৃতি বাহার প্রতিই হউক না কেন, ঈশ্বরবৃদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে, আমি সেই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত। \* \* ক ক এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট আমি কি শিথিয়াছি ? শিথিয়াছি—

'তুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবান্থগ্রহহেতুকং। মনুযাত্তং মুমুকুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥'

প্রথম চাই মনুযাত্ব—এই মনুযাজনালাভ। তারপর চাই মুমুকুত— মোক্ষের জন্ত, এই স্থগতুংথ হইতে বাহির হইবার জন্ত প্রবল আগ্রহ, সংসারের প্রতি প্রবল বৈরাগ্য। তারপর মহাপুরুষসংশ্রমঃ—গুরুলাভ। মুমুকুত থাকিলেও কিছু হইবে না—গুরুকরণ আবশুক। কাহাকে গুরু করিব ?—'শ্রোত্রিয়োইরজিনোইকামহত যো ব্রন্ধবিত্তমঃ' \* \* তারপর চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ কর, অভ্যাস না করিলে, সাধন না করিলে কখন উপলব্ধি হইতে পারে না।"—ইত্যাদি

দিতীয় বক্তৃতায় তিনি প্রথমে প্রাচীনকালে এদেশে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, "কিন্তু শুধু প্রাচীনকালের

### পূৰ্ববঙ্গ ও আসামে

666

कथा युद्रभ कित्रश नित्न्ष्टेखार विषय थाकिल हिन्दि ना। ज्थन त्यद्रभ अवि मृनि ছिल्नन जामानिशत्क्ष ज्ञ्जभ इहेत्ज इहेत्व। এहे अविष्ठ मक्लाद्रहे ज्ञाक्षित्र । वाष्ट्रग्रम वत्नन, विनि यथाविहिज माक्कार-क्रज्यमी—ि किनि सिष्ट इहेत्नछ अवि इहेत्ज भारतन। जाहे आहीनकात्न त्यधाभूज विश्व , धीवद्रजनम्र वाम्म, नामीभूज नाद्रम श्रेष्ठ्रण मक्त्वह अविश्व हहेमाहिल्न। এ महस्त त्वन्हे जामात्मद्र अक्यांज श्रेष्ठान, जाद्र এहे त्वन नामत्थ्य म्नेस्त्रद्र जनस्र क्रानद्रामित्जङ मर्स्वमाधाद्रस्त ज्ञास्त्र अधिकात्र।

'যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানী জনেভাঃ। ব্রহ্মরাজ্ম্মাভাাং শূদ্যার চার্যার চ স্থার চারণার ॥' শুক্রবজুর্বেদ, মাধ্যানিনীর শাখা ২৬ম অধ্যার ২র মন্ত্র। এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পার বে, ইহাতে সকলের অধিকার নাই ? পুরাণ বলিতেছে, বেদের অমৃক শাখার অমৃক জাতির অধিকার, অমৃক অংশ সত্যর্গের, অমৃক অংশ কলির্গের জন্ম। কিন্তু বেদ ত একথা বলিতেছে না। ভৃত্য কি কথন প্রভূকে আজ্ঞাকরিতে পারে ? স্থতি পুরাণ তন্ত্র এই সকলগুলিই ততটুকু গ্রাহ্ম, বতটুকু বেদের সহিত মেলে। না মিলিলে অগ্রাহ্ম। কিন্তু এখন আমরা পুরাণকে বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছি! বেদের চর্চ্চা ত বান্ধালাদেশ হইতে লোপই পাইরাছে। আমি সেই দিন শীদ্র দেখিতে চাই, যেদিন প্রত্যেক বাটীতে শালগ্রামশিলার সহিত বেদও প্রিভ হইবে, আবালর্দ্ধ-বনিতা বেদের পূঞ্জা করিবে।" ইত্যাদি

স্বামিজী ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন এক বারবনিতা আপাদমন্তক রত্নমণ্ডিতা হইয়া তাহার মাতার সমভিব্যাহারে এক ফিটন গাড়ীতে চড়িয়া তাঁহার দর্শনাকাজ্ঞায় আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামিজী তথন ভিতরের ঘরে ছিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা যতীন বাবু ও স্বামিজীর শিশ্বগণ

প্রথমে ইতন্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামিদ্রীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে স্বীয় সকাশে আনয়ন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট इटेल, जेक वातनाती श्वामिकीरक निर्वान कतिन य जाहात हांभानीत পীড়া আছে, ঐ পীড়ার যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণলাভের জন্ম সে ঔষধ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। স্বামিজী সহাত্মভৃতি প্রকাশ করিয়া স্নেহকরণার্দ্র कर्छ कहिलन, "এই দেখ मा! जामि निष्क्र हाँ भानीत यद्यभात्र जानित কিছুই করিতে পারিতেছি না। যদি ব্যাধি আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আমার থাকিত তাহা হইলে কি আর এরপ দশা হয়।" তাঁহার दिषनामाथा कथा कब्री नकत्वत्रहे क्रमत्र ज्लार्ग कतिल। खीरलाक ब्रहेी क्रनकान जनजान कतिया छाँहात जानीव्हानशहनाएउ প্রजान कतिन। रेशांत कि क्रुमिन পরে এরামক্বফদেবের ভাববন্তায় ঢাকা সহর প্লাবিত कतिया चामिकी महाशीर्ध कामाथा। ७ हत्त्वनाथ छीर्थ मर्नटन शमन कतिरान । তথা হইতে ফিরিয়া কয়েকদিনের জন্ম গোয়ালপাড়া ও গৌহাটিতে বিশ্রাম করিলেন। গৌহাটিতে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, কিন্ত ছঃথের বিষয় তাহার কোনটিই লিপিবদ্ধ হয় নাই।

ঢাকা ও কামাথ্যায় স্থামিজীর শরীরের অবস্থা উত্তরোত্তর আরও থারাপ হইল। গৌহাটিতে অত্যন্ত অমৃত্বতা বোধ করাতে সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ওথান হইতে শিলং ৩৬ মাইল এবং সেথানকার জলবায়ুও স্বাস্থ্যকর। স্বতরাং শিলং যাওয়াই স্থির হইল। ভারতহিতৈবী স্ববিখ্যাত স্থার হেনরী কটন তথন আসামের চীফ কমিশনার। স্বামিজীর নাম শুনিয়া তাঁহার অনেক দিন হইতেই তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল। এক্ষণে স্বামিজী শিলংএ গমন করাতে তাঁহার ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হইবার স্বযোগ হইল। তিনি স্বামিজীর আবাসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করিলেন এবং কথার কথার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হামিজী! ইউরোপ আমেরিকার বেড়িরে এই জঙ্গলী জারগার কি দেখতে এসেছেন? আর এখানেই বা আপনার মর্যাদা ব্রবে কে?" কটন সাহেবের সহিত স্থামিজীর প্রায়ই আলাপ হইত। স্থামিজীর অন্থথের কথা শুনিরা এই সদাশর ব্যক্তি স্থানীর সিভিল সার্জ্জনকে তাঁহার নিকট পাঠাইরা দিরাছিলেন এবং স্বরং প্রত্যহ ছইবেলা তাঁহার সংবাদ লইতেন। স্থামিজীও কটন সাহেবের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন; বলিতেন, "এই একটি লোক বিনি ভারতের অভাব অভিযোগ ঠিক ঠিক ব্রিরাছেন এবং প্রকৃতই এদেশের কল্যাণ কামনা করেন।" কটন সাহেবের অন্থরোধে শারীরিক অন্থর্তা সন্থেও স্থামিজী শিলংএর ইউরোপীর অধিবাসিরন্দ ও দেশীর শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের সমক্ষে একদিন একটি বক্তৃতা দিরাছিলেন। সকলেই এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মৃগ্ধ হইয়াছিলেন। উহাতে ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের অতি স্কুলর বর্ণনা ও ব্যাথ্যা প্রদন্ত হইয়াছিল।

কিন্তু শিলংএর স্বাস্থ্যকর জ্বলবার্তেও স্বামিজীর পীড়ার হাস হইলে না, এবং প্র্রাপেক্ষা অবস্থা আরও শোচনীর হইল। ঢাকা হইতেই বহুম্ত্রের সহিত ইাপানীর প্রকোপ র্দ্ধি পাইয়াছিল। এথানে আদিয়া তাহা আরও ভীষণভাব ধারণ করিল। শ্বাসগ্রহণের সমর অসহু কট্ট হইত। কতকগুলি বালিশ একত্র করিয়া বুকের উপর ঠাদিয়া ধরিতেন এবং সম্ব্রের দিকে ঝুঁকিয়া প্রায় একঘন্টা পর্যান্ত অসহু যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। কিন্তু বৈন্থনাথের ছায় এথানেও এই যন্ত্রণার সময়ে তিনি ভগবানে চিত্ত সমাধান করিতেন। একদিন এরূপে অবস্থায় শিশ্বগণ শুনিলেন, তিনি অহচেন্থরে যেন আপনাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "যাক্, মৃত্যুই যদি হয় তাতেই বা কি আসে যায় ? যা দিয়ে গেল্ম দেড় হাজার বছরের থোরাক" অর্থাৎ তাঁহার দেহত্যাগ হইলেও তিনি যে চিন্তারাশি রাথিয়া গেলেন তাহা সম্পূর্ণ জীর্ণ করিতে পৃথিবীর বহু বর্ধ কাটিয়া যাইবে।

মে মাসের মধ্যভাগে चामिको दिलु मर्छ প্রত্যাগমন করিলেন। পূর্ববন্ধ ও আসামের গল্প প্রায়ই হইত। ওদেশের লোক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে একট বেশী সাবধান এই কথার উল্লেখ করিয়া একদিন বলিলেন— "ওদেশে আমার খাওয়া নিয়ে বড় গোল করত। বলত—এটা কেন थार्यन ? अत्र शास्त्र कन थार्यन ? रेजािम । जारे वनस्क रुख, जािम ত সন্মাসী ফকির লোক—আমার আবার আচার বিচার কি ? শাস্ত্রেই না বলছে—'চরেক্মাধুকরীং বুত্তিমপি শ্লেচ্ছকুলাদপি'—ভবে অবশ্র বাহিরের আচার ভিতরে ধর্মের অমুভূতির জন্ম প্রথম প্রথম চাই।" ধর্ম-ভাব সম্বন্ধে বলিলেন, "ওদেশের অধিবাসীরা ধর্মসম্বন্ধেও ঐরপ প্রাচীন প্রথার অমুগামী, সম্বীর্ণভাব—উদারতা নেই, কেউ কেউ আবার धत्यान्त्रान हरत्र পড़েছে। ঢाकात्र भाहिनी वावूत वाड़ीरा धकिन धकि ছেলে কার একথানা ফটোগ্রাফ দেখিয়ে আমায় বল্লে, 'মশাই, বলুন ড ইনি অবতার কিনা ?' আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বল্লুম, 'তা বাবা, व्यामि कि जानि।' তিন চারবার বল্লেও সে ছেলেটি শোনে না, ফের ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে। শেষে তার জেদ দেখে আমায় বাধ্য হয়ে বলতে इन—'वावा, এथन थ्याक अकट्टे जान करत थ्या । जा इतन मानाही খুলবে। পুষ্টিকর খাছের অভাবে তোমার মাথার ঘিলু একেবারে শুকিরে গেছে।' একথা শুনে বোধ করি ছেলেটীর রাগ হয়েছিল। তা কি क्द्रत्या वावा, ছেলেদের ওরকম একটু আধটু না বল্লে তারা যে ক্রমশঃ ক্ষেপে যাবে।" বাস্তবিক পূর্ববঙ্গে অবতারের আবির্ভাবটা কিছু বেশী —বরে ঘরেই অবতার। স্বামিন্ধী ওরূপ পাগলামির প্রশ্রম দেওয়া উচিত মনে করিতেন না; বলিতেন, "গুরুকে শিয়্যেরা অবতার বলতে পারে বা বা ইচ্ছে ধারণা করতে পারে। কিন্তু ভাই বলে দেশগুদ্ধ লোক অবভার हरत এ कि त्रकम ? ज्यारानत व्यवजात स्थारन रमथारन वा स्थन ज्थन হর না। এক ঢাকাতেই শুনলুম তিন চারটি অবতার বেরিরেছেন।" কামাখ্যার তন্ত্রমতের প্রাধান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন; "এক 'হল্পর' দেবের নাম গুললুম ! তিনি ও অঞ্চলে অবতার বলে প্জিত হন। গুনলুম र्जात मर्प्थानात्र थूव विकृत ; वे 'श्वत्र' (मव जात मन्द्रताहार्य) এकई लाक किनां त्वराज भात्रनूम नां। जरत लाकश्रिनरक रमस्य रवाध इन जानी-সম্ভবতঃ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিংবা শহরোচার্য্যেরই সম্প্রদারবিশেষ। ঢাকার किन्त देवश्वरतत्र व्याधिका।" त्यारहेत ज्ञेशत्र शूर्वतरङ्गत नमनमीशूर्ग मन्छ-খ্যামলাঙ্গ ভূভাগ ও সবল স্বস্থদেহ নরনারী দর্শনে স্বামিঞ্চীর ভালই नाशिम्राह्नि। একদিন শরৎ চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশম, আমাদের বাঙ্গালাদেশ আপনার কেমন লাগিল ?" তত্ত্তরে স্থামিজী বলিলেন, "দেশ কিছু মন্দ নয়; পাহাড়ের দিকে দৃগু অতি মনোহর। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শোভা অতুলনীয়। আমাদের এদিকের চেয়ে লোক-গুলো কিছু মজবুত ও কর্ম্মঠ। তার কারণ বোধ হর মাছমাংসটা থুব খার। যা করে থুব গোঁরে করে। খাওয়া দাওয়াতে থুব তেল চবিব দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল চর্ব্বি বেশী খেলে শরীরে মেদ জ্বন্মে।" তিনি বলিতেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আরও দৃঢ়তর ভ্রাতৃত্বন্ধন আবশ্রক।

ঢাকার থাকিতে স্বামিজী একদিন নাগমহাশরের জন্মভূমি দেওভোগ
দর্শন করিতে গিরাছিলেন। নাগমহাশর তথন পরলোকে। ১৮৯৯
সালের শেষভাগেই তিনি দেহরক্ষা করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। স্বামিজী স্বীর প্রতিশ্রুতিপালনার্থ নাগমহাশরের ভবনে উপস্থিত
হইলেন। তাঁহার সাধনী স্ত্রী যথোচিত শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা
করিয়াছিলেন। শরৎ চক্রবর্ত্তী ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামিজীকে

#### স্বামী বিবেকানন্দ

জিজাসা করিলেন—"গুনিলাম, আপনি নাকি নাগমহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন ?"

স্বামিজ্বী—হাঁ, অমন মহাপুরুষ, এতদ্র গিয়ে তাঁর জন্মস্থান দেখব না ? নাগমহাশরের স্ত্রী আমায় কত রেঁধে থাওয়ালেন ! বাড়ীথানি কি মনোরম ! যেন শান্তির আশ্রম । ওথানে গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার কেটে নেয়েছিলুম । তারপর এসে এমন নিজা দিলুম যে, বেলা ২॥০টা । আমার জীবনে যে কয়দিন স্থানিজা হয়েছে, নাগমহাশয়ের বাড়ীর নিজা তার মধ্যে একদিন; তারপর উঠে প্রচুর আহার । নাগমহাশয়ের স্ত্রী একথানা কাপড় দিয়েছিলেন । সেইথানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওনা হলুম । নাগমহাশয়ের ফটো পূজা হয় দেথলুম । তাঁর সমাধিস্থানটি বেশ ভাল করে রাথা উচিত । এথনও যেমন হওয়া উচিত তেমন হয়নি । তার কারণ সেই মহাপুরুষকে ওদেশের লোকে এথনও ভাল করে ব্রুতে পারেনি । যারা তাঁর সঙ্গ পেয়েছে তারাই ধয় হয়েছে ।

28

### বেলুড় মঠে

পূর্ববঙ্গ ও আসাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওরার পর স্বামিন্সীর শারীরিক অবস্থা অতিশয় খারাপ হইল। মঠের সন্মাসিগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইরা পড়িলেন এবং স্বামিজীকে সর্বপ্রকার চিন্তা ও কার্য্য হইতে বিরভ রাথিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গুরুভাই ও শিশ্বদিগের উপরোধ অগ্রাহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া স্বামিলী একাদিক্রমে সাত মাদ মঠে যথাসম্ভব নিজ্ঞিয়ভাবে অবস্থান করিলেন। তাঁহার চিকিৎসা ও রাথা হইত বেন তিনি কোন গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ না করেন। কিন্তু এই কার্যাটি সর্বাপেকা ছব্লহ ছিল, কারণ প্রায় দেখা যাইত তাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে নিবিষ্ট হইতে না পারিয়া অভ্যাসবশতঃ আপনা আপনি পভীর একাগ্রতা অভিমূপে ধাবিত হইত। অনেক সময়ে শিয়্যেরা তাঁহার আদেশমত তামাক সাজিয়া বা থাবার জল লইয়া তাঁহার জন্ম অপেকা করিতেন। কিন্তু তিনি আদিষ্ট দ্রব্যের প্রয়োজন বিশ্বত হইয়া সম্পূর্ণ অন্তর্লীন অবস্থায় থাকিতেন। এমন কি 'স্বামিন্ধী এই নিন, আপনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা আনিয়াছি' বলিয়া ডাকিলেও সাড়া পাওয়া যাইত না। কিন্তু এরপ অন্তমনস্কতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শিক্ষাদানব্যাপারে তাঁহার কথনও সম্পূর্ণ ঔদাসীভ লক্ষিত হয় নাই। মাঝে মাঝে নিজে একটু আধটু গান গাহিতেন, কথনও বা শিশুদিগকেও গাহিতে শিক্ষা দিতেন বা তাঁহার সহিত একত্রে গাহিতে বলিতেন। আর যখন কথা-বার্ত্তা বলিতেন বা গল্প করিতেন তথন গুরুভাইগণ হাসি-ভামাসার কথা ভিন্ন কিছুতেই অন্ত কথা পাড়িতে দিতেন না।

:३२७

এই সময়ে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে সৎসন্থ-পিপাস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শনে ও তন্মুখনি:স্ত বচনপরম্পরা শ্রবণমানসে বেলুড় মঠে সমাগত হইতেন। তিনি তাঁহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং সর্বাদাই নবীন অভ্যাগতগণের তত্ত্ব লইতেন। মঠের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যেই তাঁহার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি ভৃত্যদিগেরও উপর নজর রাথিতেন। তাহারাও প্রত্যেকেই তাঁহার দেবার অধিকার-লাভের জন্ম উদ্গ্রীব থাকিত। নৌকায় করিয়া মঠ হইতে কলিকাতা যাতায়াতকালে দাঁড়িমাঝিরাও তাঁহাকে আপন আপন নৌকায় লইবার জন্ম কোলাহল করিত। কথনও কথনও তিনি কেবলমাত্র কৌপীন পরিহিত হইয়া মঠের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেন অথবা একটা স্থদীর্ঘ আল্থাল্লায় দেহ আবৃত করিয়া পল্লীর নিভৃতপথে একাকী বিচরণ ক্রিতেন। অনেক সময়ে গঙ্গার ধারে বা মঠের অভান্তরস্থ কোন বুহৎ ুবক্ষের স্নিগ্ধ নিবিড় ছায়ায় বসিয়া থাকিতেন। আবার কথনও বা নিজের গুহে বসিয়া পুস্তকের পাতা উলটাইতেন বা ছবি দেখিতেন। অনেক সময়ে রন্ধনশালায় গিয়া রন্ধনাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন কিংবা স্বয়ং স্থ করিয়া ছই একটি উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। পাছে তিনি ঐরপ পরিশ্রমের ফলে তৃষ্ণার্ত্ত হয়েন, এইজন্ত গুরুভাই ও শিয়োরা নিষেধ করিতেন। কিন্তু সব সময়ে তিনি নিষেধ অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিতেন না। রোগে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল বটে, কিন্তু মনের তেজ এক মৃহুর্ত্তের জন্তও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। বরং মনে হয় এই সময়ে তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল ধীশক্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল, সন্ম অন্তর্গ ষ্টি আরও শন্ম হইয়াছিল। রোগের আক্রমণ সব সময়ে যে একরপ থাকিত তাহা নহে। কথনও বাড়িত, কথনও কমিত। যথন কম থাকিত তথন তিনি আবার কর্ম করিবার জন্ম

বেলুড় মঠে

229

ব্যস্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহাকে কোন কর্দ্ম করিতে দেওয়া হইত না।

মঠ ও মঠের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ সামিজীর অভিশর প্রির ছিল।
এখন যেথানে তাঁহার পুণ্যদেহাবশেষ রক্ষিত হইরাছে উহার সম্পুথস্থ বিষ্ববৃক্ষমূলে তিনি প্রায়ই ধ্যানমগাবস্থার উপবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার আর
একটি বিসবার জারগা ছিল ঠাকুরঘরের পার্শ্ববর্ত্তী আত্রব্যক্ষের তল।
এখানে প্রাতঃকালে একটি ক্যাম্পথাট পাভিয়া তিনি প্রায় গল্প বা পৃস্তকপাঠ করিতেন, অথবা চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

মঠ বাড়ীর দ্বিতলের দক্ষিণ-পূর্বাদিকের গৃহটা স্বামিন্ধীর জন্ত নিদ্দিষ্ট ছিল। এই ঘরে তিনি দিবদে উঠাবদা ও রাত্রে শরন করিতেন। আহারাদিও ঐথানেই নির্বাহ হইত। তাঁহার বস্ত্রাদি, শব্যা, আদন,চা-দান, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, নিথিবার উপকরণ ও অক্যান্ত সমৃদার ব্যবহার্য্য দ্রব্য এথনও ঠিক দেই ভাবে দেই কক্ষে সজ্জিত আছে। এথন এই কক্ষে কেহ বাদ করেন না। মঠের সন্মাদীরা কথনও কথনও এথানে ধ্যান করিয়া থাকেন। কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র বহু বৎসরের বহু পবিত্রস্থৃতি বুগুপৎ দর্শকের মনে উদিত হয়। মনে হয় প্রতি বস্তুতে আজিও দেই মহাত্মার পূণ্যস্পর্শ বিরাজ করিতেছে।

প্রতাষে গাত্রোখান করা তাঁহার বরাবর অভ্যাস ছিল। সরং
শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি আর সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিতেন এবং
তপস্থাদিতে নিযুক্ত হইতে বলিতেন। তারপর গো-সেবা ও
বাগানের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। স্বামী ব্রন্ধানন্দের উপর
তরকারী ও ফুলের বাগানের ভার ছিল। তাহার পার্শ্বেই
গোচারণের মাঠ। এই বাগানের ও মঠের সাধারণ সীমাবিভাগ
লইয়া তিনি বালকের স্থায় স্বামী ব্রন্ধানন্দের সহিত কত যে মধুর

কলহ করিতেন! একের গরু অপরের বাগানের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলেই অনধিকার প্রবেশ বলিয়া তুম্ল আপত্তি উত্থাপিত হইত। মঠে পাঁউরুটী প্রস্তুতের জন্ম স্থামিজী বিবিধ প্রকারের থামির লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পুন: পুন: অক্বতকার্য্য হইলেও চেষ্টা ত্যাগ করেন নাই। বান্তবিক তাঁহার উন্মনীল প্রকৃতি কোন অভাবনিরাকরণের চেষ্টা হইতেই বিরত থাকিতে পারিত না। মঠে স্বাস্থ্য ভাল না থাকার প্রধান কারণ নির্দ্মল পানীয় জলের অভাব। স্থামিজী তাহা বুঝিয়া উহা দ্রীকরণার্থ বিলাতী প্রণালীতে 'আর্টিজান কৃপ' থনন করিবার জন্ম যন্ত্রপাতিও আনাইয়াছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত মিন্ত্রীর অভাবে উহা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

বাল্যাবিধি তিনি জীবজন্ত ভালবাদিতেন। তিনি মঠেও কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর, ছাগল, সারস ও হরিণ পুষিয়াছিলেন। একটা মাদী ছাগলকে 'হংসী' বলিয়া ডাকিতেন ও তাহারই ছুম্বে প্রাতে চা থাইতেন। ছোট একটি ছাগলছানাকে 'মটরু' বলিয়া ডাকিতেন ও আদর করিয়া তাহার গলায় যুস্কুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। এই আদরের মটরু দিনরাত তাঁহার পায়ে পায়ে বেড়াইত এবং স্বামিজী তাহার সঙ্গে পাঁচবছরের বালকের ন্থায় দেগিড়াদৌড়ি করিয়া থেলা করিতেন। যে সকল নবাগত ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত গভীর শ্রেদাভরে মঠে আদিতেন তাঁহারা তাঁহার পরিচয় পাইয়া ও এইরূপ কার্য্যে তাঁহাকে নিমৃক্ত দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিতেন, 'ইনি বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!' কিছুদিন পরে 'মটরু' মরিয়া যাওয়ায় স্বামিজী বিয়াচিত্তে বলিয়াছিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি যেটাকেই একটু আদর করতে যাই, সেইটাই যায় মরে।'

তিনি নিজে প্রত্যহ এই সকল জন্তুর আহারাদি এবং তাহাদের বাসস্থানগুলি পরিদ্ধৃত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিতেন; স্বামী সদানন্দ এই বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন। তাহারাও তাহাকে বড় ভালবাদিত এবং তিনি তাহাদের সহিত এমন নিবিইচিন্তে আলাপ করিতেন যে মনে হইত বুঝি ভাহারা জানোয়ার নহে, মায়ুষ। একবার ভিনি ঠাট্রা করিয়া বলিয়ছিলেন, "মটক্র নিশ্চয়ই আর জন্মে আমার কেউ হোতো।" কথনও কথনও তিনি হংসীর কাছে গিয়া ছথের জন্ম সাধ্যমাধনা করিতেন, যেন ছধ দেওয়া না দেওয়া ভাহার ইছো। বাহবিক তিনি এই প্রাণীগুলিকে আস্তরিক ভালবাদিতেন। ১৯০১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর স্থামিজী আমেরিকার এক শিয়্যকে যে পত্র লিখেন ভাহাতেও উহাদের কথা ছিল।

মঠের কুকুরটির নাম ছিল 'বাঘা'। এক হিদাবে বাঘাই ছিল এই সকল প্রাণীদের কর্ত্তা। সে মনে করিত মঠে ভাষার থাকার অধিকার আছে। একবার সে কোন অস্তার কার্য্য করাতে ভাষার প্রতি গঙ্গার পরপারে নির্বাদনদণ্ড ব্যবস্থা হয়। ইহাতে সে বড়ই ছঃখিত হয়। বিশেষতঃ স্বামিজীকে সে এত ভালবাদিত বে, সন্ধ্যার সময় আর থাকিতে না পারিয়া একটা থেয়া নৌকার উপর চড়িয়া বদিল। নৌকার মাঝি এবং আরোহিগণ ভাষাকে ভাড়াইবার জস্ত যথাদাধ্য চেষ্টা করিল কিন্তু সে ভাষাতে নিভান্ত অদম্মত ইইয়া কটমট চক্ষে ভাষাদিগের দিকে চাহিতে লাগিল এবং থাকিয়া থাকিয়া গর্জন করিতে লাগিল। অবশেষে ভাষারা নিরূপায় ইইয়া ভাষাকে নৌকায় স্থানদান করিতে বাধ্য ইইল। এপারে উপস্থিত ইইয়া সেরাজিটা এদিক ওদিকে লুকাইয়া কাটাইল। ভোর চারিটার সময় স্থামিজী স্থানাগারে প্রবেশ করিতে ষাইতেছেন এমন সময় দরজার

নিকট কি একটা পারে ঠেকিল, আশ্চর্য্য হইয়া দেখেন বাদা!
বাদা তাঁহার পা জড়াইয়া মিনতিপূর্ণ স্থরে যেন ক্ষমাভিক্ষা ও পুনঃপ্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিতে লাগিল। দে ঠিক বুঝিয়াছিল য়ে,
স্থামিজীর নিকট যাইলেই তাহার কার্যাসিদ্ধি হইবে। সেইজ্বস্থ
আর কেহ উঠিবার পূর্ব্বে ঠিক যেয়ানে অপেক্ষা করিলে তাঁহার
দর্শন পাওয়া যাইবে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। স্থামিজী
তাহার পিঠ চাপড়াইয়া আদর করিলেন ও আশ্বাস দিলেন।
তারপর হইতে সকলকে বলিলেন বাঘা যাহাই করুক উহাকে আর
তাড়ান হইবে না।

বাবার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত মঠে নানাবিধ অন্তৃত গল্প প্রচলিত আছে। গ্রহণের সময় শাঁথঘণ্টা বাজিলে সে নাকি শত শত মৃক্তিস্থানকামী নরনারীর সহিত একত্রে গঙ্গায় গিয়া ডুব দিত। স্থামিজীর দেহত্যাগের অনেক পরে বাবার মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ গঙ্গায় কেলিয়া দেওয়া হয়। জোয়ারের সময় সে দেহ ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সয়্যাসীয়া সাশ্চর্য্যে দেখিলেন ভাঁটার টানে তাহা আবার মঠে কিরিয়া আসিয়ছে। ইহাতে মঠের প্রতি বাবার ভালবাসা শ্ররণ করিয়া এবং বোধ হয় মৃত্যুতেও সে মঠের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিয় হইতে চাহিতেছে না ভাবিয়া একজন ব্রন্ধচারী মঠের প্রধান প্রধান সয়্যাসিগণের অনুমতি লইয়া তাহার দেহকে মঠেই প্রোথিত করিলেন।

মঠে অবস্থানকালে স্বামিজীকে সমাজের কোন ধার ধারিতে হইত না। স্তরাং তিনি বদ্চ্ছাক্রমে চলিয়া কিরিয়া বেড়াইতেন— কথনও চটিপায়ে, কথনও থালিপায়ে, কথনও একথানি গেরুয়া পরিয়া, কথনও বা শুধু কৌপীন আঁটিয়া। অনেক সময়ে হাতে একটি হঁকা বা লাঠি থাকিত। কোট, কামিজ, কোর্ত্তা, কলার এ সকলের কোন হাসামা ছিল না, সন্মাসী আপনার শাস্ত নির্জ্জন ধামে পূর্ণ স্বাধীনভার বিরাজিত।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিবার পর তাঁহার পা কুলিয়া
শোথের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, হাঁটিতে কট হইত। বাঁহারা তাঁহার
সেবায় নিয়্ক ছিলেন তাঁহারা বলেন, এ সময়ে তাঁহার অঙ্গপ্রতাঙ্গসমূহ
এতদ্র কোমল ও শিথিল হইয়া গিয়াছিল য়ে, একট্ জোরে হাত পা
টিশিলে বেদনা লাগিত; নিজা ত ছিলই না। কিন্তু এত য়য়্রণা
ও দৌর্বল্য সন্থেও তাঁহার স্বাভাবিক প্রকুল্লতার হ্রাস হয় নাই। তিনি
সর্বদাই জগজ্জননীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। কেহ
দেখা করিতে আসিলে পূর্ববং অনর্গল কথাবার্তা বলিতেন, স্বতরাং
বাহিরের লোকে ব্রিতেও পারিতেন না তাঁহার কট হইতেছে
কিনা। তবে বেশী জ্বারে কথা বলার সামর্থ্য আর ছিল না।

একদিন শিশু শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র আদিরা বিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, কেমন আছেন ?"

স্বামিন্ধী—আর বাবা থাকাথাকি কি? দেহ ত দিনদিন অচল হচ্ছে। বাঙ্গালা দেশে এসে শরীর ধারণ করতে হরেছে। কাজে কাজেই শরীরে রোগ লেগেই আছে। এদেশের শারীরিক গঠন একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ করতে গেলেই শরীর বয়না। তবে যে কটা দিন দেহ আছে তোদের জন্ম থাটব; থাটতে খাটতে মরব!

শরৎ বাব্—আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম ছাড়িয়া স্থির হইয়া থাকুন, তাহা হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল।

### স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামিজী—বসে থাকবার যো আছে কি বাবা! ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী' 'কালী' বলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাথবার ছ তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে চুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়—ছির হয়ে থাকতে দেয় না! আপনার স্থথের দিকে দেখতে দেয় না।

এই বলিয়া পরমহংদদেব কর্তৃক ভাঁহার মধ্যে শক্তিসঞ্চারের পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাট বিহৃত করিলেন।

১৯০১ সালের জুন মান পর্যান্ত এই ভাবে কাটিল। স্বামিজীর অস্ত্রা দর্শনে গুরুলাভাগণ সকলেই চঞ্চল ও উদিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সকলেরই ইব্ছা একজন বিচলণ কবিরাজের হাতে তাঁহার চিকিৎসাভার অর্পিত হয়। কিন্তু স্বামিজী সাধারণ ক্বিরাজের দারা চিকিৎসা করাইতে নিতান্ত নারাজ ছিলেন। কারণ তাঁহার ধারণা ছিল বর্ত্তমান কালে অবিকাংশ কবিরাজই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাপ্রণাণী অবগত নহেন ; 'কেবল সেকেলে পাজিপু'খির দোহাই দিয়া অন্ধকারে টিল ছুঁড়িয়া থাকেন'। কিন্তু অবশেষে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের একান্ত ির্বাক্ষাতিশরে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কবিরাজ ডাকাইতে হইল। বছ্বাজারের স্থবিজ্ঞ ও বছদশী কবিরাজ এীহুক্ত মহানন্দ সেনগুপ্ত মহাশন্ন তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তিনি আদিরা প্রথমেই জ্বলপান ও ল্বণ্-সংযুক্ত ব্যঙ্গনের ব্যবহার একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন। দারুণ গ্রীশ্ব—ভ্রানক কট্ট—ভ্রথাপি স্বামিজী নিয়মভঙ্গ করিলেন না। যিনি ঘণ্টায় পাঁচ ছয় বার জলপান করিতেন তিনি এক্ষণে কেমন করিয়া জল না থাইয়া থাকিতেন বিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "যথন গুনলুম—এই তিষ্ধ থেলে জল খেতে পাব না, ভখনি দৃঢ় সংকল্প করনুম—জল খাবো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

205

এখন আর জলের কথা মনেও আদে না।" দৃঢ়চেতা পুরুষের নিকট मक्लारे मख्द। यात्रि छिनि द्यम जानिएजन, कवित्राक्षी हिकिल्मात्र তাঁহার বিশেষ কোন উপকার হইবে না তথাপি শুধু গুরুভাইদের সন্তোষার্থ এই কঠোর নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। মাসাবধি কেবল হুধ খাইয়া রহিলেন, আদৌ জলপান করিলেন না। এমন कि, मूथ धूरेवात नमरत्र अवकिन्यू कन भनाधः कत्र रहे ना। কণ্ঠপেশীসমূহ আপনিই কল্ব ইয়া যাইত। তিনি বলিতেন, "এখন আমি চেষ্টা করলেও আর জল খেতে পারি না। দেহ মনের मम्पूर्न वांधा शरा शराह ।" वाखिवक गांत्रीतिक कोर्खना **ध**वः স্বাস্থানাশ সত্ত্বেও স্বামিজীর ইচ্ছাশক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় নাই। তিনি নিজেও তাহা অহুভব করিয়া বলিতেন, "দেখছি, এখনও বা মনে করি সেটা করতে পারি।" তুইমাস কবিরাজী চিকিৎসার পর শরীরের কতক উপকার হইল। সেপ্টেম্বরে তিনি প্রভাহ প্রাতে ও বৈকালে আলথাল্লা ও কানটুপী পরিয়া একটা মোটা লাঠি হাতে গ্রাাণ্ড টাম্ব রোড পর্যান্ত ভ্রমণ করিতে পারিতেন। সঙ্গে অবশ্র গুরুভাই বা শিয়াদের কেহ না কেহ থাকিতেন।

এইকালে কবিরাজী ঔষধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে
যাইয়া স্বামিজীর আহার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। তাহার উপর
নিদ্রাদেবীও তাঁহাকে বহুকাল হইতেই এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন।
কিন্তু তথাপি এই অনাহার অনিদ্রার মধ্যে স্বামিজীকে বহুচেষ্টা
সত্ত্বেও সম্পূর্ণ শ্রমবিরত রাথিতে পারা যায় নাই। কেবলমাত্র
অধ্যয়নাত্ররাগ বশতঃ তিনি কিয়প অধ্যবদায় সহকারে পরিশ্রম
করিতেন তাহা শুনিলে বিশ্বিত হইতে হয়! স্বামিশিয়্য-সংবাদপ্রশেতা লিখিতেছেন, "কয়েকদিন হইল, মঠে ন্তন 'এন্দাইক্রোপেডিয়া

ব্রিটানিকা' কেনা হইরাছে। নৃতন ঝক্ঝকে বইগুলি দেখিরা শিষ্য স্বামিজীকে বলিল, 'এত বই এক জীবনে পড়া হর্ঘট'।" শিষ্য তথনও জ্বানে না বে স্বামিজী ঐ বইগুলির দশ থগু ইতোমধ্যে পড়িয়া শেষ করিয়া একাদশ খণ্ডথানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

স্বামিজী—কি বলছিন ? এই দশথানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর—সব বলে দেব।

শিশ্য অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এই বইগুলি সব পড়িয়াছেন ?"

স্বামিজী। না পড়লে কি বলছি ?

অনন্তর স্বামিন্ধীর আদেশ পাইরা, শিয়া ঐ সকল পুস্তক হইতে বাছিয়া বাছিয়া কঠিন কঠিন বিষয়দকল জিজ্ঞাদা করিতে লাগিল। আশ্চর্যোর বিষয়, স্বামিন্ধী ঐ বিষয়গুলির পুস্তকে নিবদ্ধ মর্ম্ম ত বলিলেনই, তাহার উপর স্থানে স্থানে ঐ পুস্তকের ভাষা পর্যাস্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শিয়া ঐ রহৎ দশ খণ্ড পুস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই ছই একটি বিষয় জিজ্ঞাদা করিল এবং স্বামিন্ধীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া বলিল, "ইহা মানুষ্যের শক্তি নয়"।

স্বামিজী—দেখলি, একমাত্র ব্রহ্মচর্যাপালন ঠিক ঠিক করতে পারলে, সমস্ত বিচ্চা মুহুর্ত্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্থৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্যোর অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।

শিশ্য—আপনি বাহাই বলুন মহাশয়, কেবল ব্রহ্মচর্ব্যরক্ষার ফলে এরপ অমাত্মিক শক্তির স্ফুরণ কথনই সম্ভবে না। আরও কিছু চাই। উত্তরে স্বামিজী আর কিছু বলিলেন না।

অক্টোবর মানে স্বামিজীর ইচ্ছাত্মনারে মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রী তত্ত্বাপ্তা इटेन। नाना कांत्ररा এই পূজার অনুষ্ঠান বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক। বেলুড় মঠ স্থাণিত হইবার সমন্ত্র নৈষ্ট্রিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মৃঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্থামিদ্ধী কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচার-নিষ্ঠা দর্ববিধা প্রতিপালিত হয় না এবং ভক্ষ্য-ভোদ্যাদির বাচ-বিচার নাই— প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানাস্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্তানভিক্ত হিন্দুনামধারী ইতর ভদ্র অনেকে তথন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের কার্য্যকলাপের অর্থা নিন্দাবাদ করিত। চলতি নৌকার আরোহিগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানাক্রপ ঠাট্টা তামাদা করিতে, এবং এমন কি, সময় সময় অলীক অল্লীল কুৎদার অবতারণা করিয়া নিম্কলম্ভ স্বামিন্তীর অমলধবল চরিত্র আলোচনাতেও কুট্টিত হইত না। স্বামিন্ধী কথনও কথনও ঐ সকল আলোচনা ন্ত্রনিয়া বলিতেন, 'হাতী চলে বাজারমে, কুতা ভূকে হাজার। माधून्तका क्डांव त्निह, यव नित्म मःमात्र'। कथन विलाजन, 'দেশে কোন নৃতন ভাবপ্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রাচীন-পদ্বাবলম্বীদিগের অভ্যুত্থান প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্ম-সংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে'। আবার ক্থন ও বলিতেন, 'অ্যায় অত্যাচার না হইলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তত্তলে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না'। স্ত্রাং তীত্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে ম্বামিজী তাঁহার নবভাব-প্রচারের সহায় বলিয়া মনে করিতেন—কথনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না—তাঁহার পদাশ্রিত গৃহী ও সন্নাদিগণকে

প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। সকলকে বলিতেন, 'ফলাভিসদ্ধিংীন हरत्र काक करत्र या, এकिनन छेशांत कल निम्हत्रहे कलरव'। श्वामिकीत बीमृत्य এकथा अमर्यनाई खना राहेज, 'निह कन्गानकुर कन्हिर তুর্গতিং তাত গচ্ছতি'। স্থথের বিষয় স্থামিজীর জীবদশাতেই সাধারণের এই ভান্তি দূর হয় এবং সঙ্গে সংগ তাঁহার প্রতি তাহাদিগের মনোভাব পরিবত্তিত হইয়া যায়। মঠে ছুর্গাপূজার অনুষ্ঠান এই ভ্রান্তি-নিরদনের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। লোকে দেখিল সামাজিক বিষয়ে স্বামিজী ইষ্টানিষ্ট বিচার করিয়া স্বাধীনতা বা নৃত্তন ভাব অবলম্বন করিতে বলেন বটে, কিন্তু ধর্মবিষয়ে ভিনি গোড়া হিন্দু, প্রাচীন পদ্ধতির এক চুল এদিক ওদিক হইলে রক্ষা ছিল না। **ভহ্নাপূজার কয়েক মাদ পূর্কে তিনি শর**ৎ বাবুকে দিয়া একথানা রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' আনাইয়া ৪।৫ দিনে উহার আত্যেপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিলেন—তুর্গোৎসববিধি প্রকরণটি ভাল করিয়াই পড়িলেন। তথন ঐদয়দ্ধে আর কাহাকেও কিছু विनातन ना। अधु भार वायुरक विनातन, "यिन भारि छ धवात मात्र शृष्ठा कद्रता। त्रधूनकन वत्तरहन, नवमार शृष्ठरार प्रवीर কৃষা কৃষিরকর্দমমৃ'—মার ইচ্ছা হয় ত তাও করবো।'' পূজার ১০।১২ দিন পূর্ব্ব পর্যান্তও পূজা সম্বন্ধে মঠে কোন কথা আলোচনা হয় নাই। ইতোমধ্যে স্থামিজীর জনৈক গুরুতাতা একদিন রাত্রে ম্বপ্ল দেখিলেন, মা দশভূজা গলার উপর দিয়া দক্ষিণেখরের দিক হইতে মঠের দিকে আদিতেছেন। পর্বদিন প্রাতে হঠাং স্বামিঞ্জী মঠে পূজা করিবার সম্বন্ধ সকলের নিকট ব্যক্ত করিলে তিনিও তাঁহার স্বপ্রবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। স্থতরাং স্থির হইয়া গেল मर्क भूका रहेरत। ये निनहे जामी त्थमानन ও वक्कानी कृष्णान

বাগবাজারে প্রীশ্রীমাভাঠাকুরাণীকে এই বিষয় জানাইরা তাঁহার নামে পূজার সঙ্কর করিবার অভ্যতি প্রার্থনার জন্ম চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার অভ্যতি প্রাপ্তিমাত্র কুমারটুলীতে প্রতিমার বায়না দিয়া মঠে প্রত্যাগত হইলেন। স্বামিজীর পূজা করিবার কথা সর্বত্র প্রচারিত হইল এবং ঠাকুরের গৃহীভক্তগণ সানন্দে উহাতে যোগদান করিলেন।

বে জমিতে এখন ঠাকুরের জন্মাৎসব হর সেই জমির উত্তর দিকে পূজার মণ্ডপ নির্দ্মিত হইল। ষষ্ঠীর বোধনের ছুই এক দিবদ পূর্বে ব্রন্ধচারী ক্লঞ্চনাল প্রভৃতি মায়ের প্রতিমা লইরা মঠে পৌছিলেন। তাহার পরই ম্যলধারে বৃষ্টি।

এদিকে স্বামী ব্রহ্মানদের যত্নে মঠ দ্রবাসম্ভারে পরিপ্র্য-প্রেপ-করণেরও কিছুমাত্র কটি নাই দেখিরা স্থামিন্ধী স্থামী ব্রহ্মানদ্ধ প্রভৃতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মঠের দক্ষিণের বাগানবাটীখানি, যাহা পূর্বেন নীলাম্বর বাব্র ছিল, এক মাসের জ্বন্ত ভাড়া করিয়া ভথায় পূজার পূর্বেদিন হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনিয়া রাখা হইল। অধিবাসের সাহ্মাপূজা স্থামিন্ধীর সমাধিমন্দিরের সম্মুখস্থ বিষম্প্রেন সম্পন্ন হইল। তিনি ঐ বিশ্বরুক্ষমূলে বিদিন্না পূর্বেন একদিন যে গান গাহিয়াছিলেন—
"বিশ্বরুক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন"—
ইত্যাদি ভাহা এত্রিনে পূর্ণ হইল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতি লইরা ব্রন্ধচারী রুঞ্চলাল সপ্তমী
দিনে পূজকের আসনে উপবেশন কবিলেন। কৌলাগ্রণী তন্ত্রমন্ত্রকোবিদ্ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশন্ত্র শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশে
স্করগুরু বৃহস্পতির স্থার তন্ত্রধারকের আসন গ্রহণ করিলেন। যথাশান্ত্র
মারের পূজা নির্ব্বাহিত হইল। কেবল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনভিমত

বলিরা মঠে পশুবলিদান হইল না। বলির অনুকল্পে চিনির নৈবেঞ্চ ও স্তৃপীকৃত মিষ্টালের রাশি প্রতিমার উভর পার্ম্বে শোভা পাইতে লাগিল।

গরীব ছংখী কাঙ্গাল দরিজুদিগকে দেহধারী ঈশ্বরজ্ঞানে পরিতোষ করিয়া ভোজন করান এই পূজার প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়া-ছিল। এতদ্বাতীত বেলুড়, বালী ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারাও সকলে আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। তদবধি মঠের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ব বিদ্বিত হইয়া ধারণা জন্মে যে মঠের সন্মানীরা যথার্থ ছিলু-সন্মানী।

সে বাহাই হউক, মহাসমারোহে তিনদিনব্যাপী মহোৎসবে মঠ
মুধরিত হইল। নহবতের হুললিত তানতরঙ্গ গঙ্গার পরপারে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঢাক ঢোলের রুদ্রতানে কলনাদিনী ভাগীরখী
নৃত্য করিতে লাগিল। 'দীয়তাং ভুজ্যতান্'—কথা ব্যতীত মঠস্থ
সন্যাদিগণের মুখে ঐ তিন দিন আর কোন কথা শুনিতে পাঙ্যা বার
নাই।

মহান্তমীর পূর্বরাত্তে স্থামিজীর জর হইয়াছিল। সেজস্থ তিনি পরদিন পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই; কিন্তু সন্ধিকণে উঠিয়া জবা-বিবদলে মহামায়ার শ্রীচরণে বারত্তর পূপাঞ্জলি প্রদান করিয়া স্থীয় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নবনী দিন তিনি স্কৃত্ব হইয়াছিলেন এবং শ্রীরামক্ষণ্ডদেব নবনী রাত্তে যে সকল গান গাহিতেন তাহার ছই একটি স্বয়ং গাহিয়াও ছিলেন। মঠে সে রাত্রে আনন্দের তুফান বহিয়াছিল।

নবমীর দিন পূজাশেষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দারা যজ্ঞদক্ষিণান্ত করা

হইল। যজ্ঞের কোঁটাধারণ এবং সম্বন্ধিত পূজা সমাধা করিয়া স্থামিজীর মৃথমণ্ডল দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হইরাছিল। দশমীর দিন সন্ধ্যান্তে মায়ের প্রতিমা গঙ্গাতে বিসর্জন করা হইল; এবং তৎপরদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও স্থামিজী প্রমূথ সন্ন্যাসিগণকে আশীর্কাদ করিয়া বাগবাজারে পূর্কাবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। \*

ঐ বৎসর ছর্গোৎসবের পর স্বামিজীর ইচ্ছাত্মসারে মঠে প্রতিমা আনাইয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশ্রীগ্রামাপ্দাও নিপান হয়। শ্রামাপ্দার পর शामिकी श्रीय कननीत गहिल এकिन कालीशाएँ मिनद यान। ছেলেবেলার তাঁহার একবার সম্ভটাপর পীড়া হওরার তাঁহার জননী মানত করেন যে, পুত্রের পীড়া আরোগ্য হইলে তিনি পুত্রকে লইয়া গিয়া মায়ের পূজা দিবেন ও শ্রীণন্দিরে তাঁহাকে গড়াগড়ি দেওয়াইবেন। ঐ মানতের কথা এতকাল কাহারও মনে ছিল না। সম্প্রতি শরীর পুন: পুন: অমুস্থ হওয়ায় তাঁহার জননীর ইচ্ছানুসারে স্বামিজী তাঁহার সহিত একদিন কালীঘাটে গমন ও কালীগঙ্গায় স্নান করিয়া মাতৃসাজ্ঞায় সিক্তবন্ত্রে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মার পূজা দেন ও তাঁহার সন্মুখে তিনবার প্রভাগতি দেন। তার পর মন্দিরের বাহিরে আদিয়া সাতবার মুন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া নাটমন্দিরের পশ্চিমণার্থে অনাবৃত চন্তরে বিদয়া নিজেই হোম করেন। ভেজ্ঞপূর্ণকান্তি সন্মাসীর যজানলে আছতি-अमान मिथिए प्रिमिन भीरम्ब मिनिए दह लाक ममरवि इरेम्राहिन। হোমশিথা-প্রদীপ্তবদন স্বামিজীকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন দিতীয় ব্ৰহ্মা যুক্তস্থলে সম্পস্থিত! স্বামিজী মঠে প্ৰত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখলুম। আমাকে বিলাত-

<sup>\*</sup> স্বামিশিয়দংবাদ—উত্তর কাও

ফেরত বিবেকানন্দ বলে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করন্তে কোন বাধা দেন নাই, বরং পরম সমাদরে মন্দির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পূজা করতে সাহায্য করেছিলেন।"

এইরপে জীবনের শেষভাগেও স্বামিজী বাহ্য পূজা দারা হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বহু সম্মান ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছন। স্থলেথক শরৎ চক্রবন্তী বলেন, "যাহারা তাঁহাকে কেব্লমাত্র বেদাস্থবাদী ও ব্রহ্মজানী বলিয়া নির্দেশ করেন, এই পূজারুষ্ঠান প্রভৃতি ভাঁহাদিগের বিশেষরূপে ভাবিবার বিষয়। 'আমি শাস্ত্রগর্যাদা নষ্ট করিতে আদি নাই-পূর্ণ করিতে আদিয়াছি'-উক্তিটির সফলতা স্বামিজী এরপে নিজ জীবনে বহুধা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তকেশরী শ্রীণঙ্করাচার্য্য বেদান্তনির্ঘোষে ভূলোক কম্পিত করিয়াও যেমন হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি সন্মান প্রদর্শন ুকরিতে ক্রটি করেন . नारे—जिंक প্রণোদিত হইয়া নানা তবল্ত তি বচনা করিয়াজিলেন, স্বামিন্ত্রীও তদ্ধেপ সত্য ও কর্ত্তব্য বুঝিয়াই পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানসকলের দারা হিন্দু-ধর্মের প্রতি বহুমান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। রূপে, গুণে, বিফায়, বাগ্মিতায়, শান্ত্রব্যাখ্যায়, লোককল্যাণ-কামনায়, সাধনায় ও জিতেন্দ্রিয়তার স্বামিজীর তুল্য সর্বজ্ঞ সর্বাদশী মহাপুরুষ বর্ত্তমান শতাদ্দীতে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ राभावनी देश करम वृक्षित्व भावित्व। जार्शन मञ्जनाञ कवित्रा जामना थन्न ७ मुक्ष इरेम्राहि विनमारे এरे मह्मदाशम महाशूक्रयरक वृक्षिवात ७ তদাদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্ম জাতি-নিবিবশেষে ভারতের যাবভীয় नत्रनात्रीत्क पाञ्चान कतिराजिह। खात्न मञ्जत, मञ्जमत्रजात्र एकरान्त्र, তর্কে বৃহস্পতি, রূপে কামদেব, সাহসে অর্জুন এবং শান্ত্রস্তানে ব্যাস-ভুশ্য স্বামিজীর সম্পূর্ণতা ব্রিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সর্বতোমুখী

## व्यक् मर्छ

283

প্রতিভাসপার শ্রীষামিন্ধীর জীবনই যে বর্ত্তমান যুগে আদর্শরূপে একমাত্র অবলম্বনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সমন্ব্রাচার্য্যের সর্ব্বমতসমঞ্জদা ব্রন্ধবিত্যার তমোনাশী কিরণজ্ঞালৈ সদাগরা ধরা আলোকিত হইয়াছে। হে ভ্রাতঃ! পূর্দ্ধাকাশে এই তরুণারুণচ্ছটা দর্শন করিয়া জাগরিত হও, নবজীবনের প্রাণাম্পদ্দন অমুভব কর!"

## জীবনপ্রান্তে

অক্টোবর মাসে স্বামিজীর অবস্থা আবার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। তিনি আর গৃহের বাহির হইতে পারেন না, প্রায় শ্যাগত হইয়া কলিকাতার ভদানীন্তন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাজার সণ্ডাস কৈ দেখান হইল। তিনি আসিয়া তাঁহাকে সর্ববিধ দৈহিক ও মানদিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিলেন। মঠের সন্ত্রাসীরা পুর্ব্ব इटेट मठर्क हिलान, अकरा जात्र अधिक मठर्क इटेटान। मकन्दकडे বলিয়া দেওয়া হইল যেন স্বামিজীকে কোন গভীর চিন্তাসাপেক चालाहनांत्र थानुख इहेवात ऋरयांश ना (मंख्यां इत्र धनः चानुबक चनु-লোকগণ যেন অধিকক্ষণ তাঁহাকে বিরক্ত না করেন। স্বামিজীর জীবন-রক্ষা হইলে ভবিয়তে অনেক কথাবার্ত্তা হইবে। স্বামিজী কিন্তু একেবারে নিজ্ঞিগভাবে বসিয়া থাকিতে পারিভেন না। শরীরে সামর্থ্য ছिল ना তाই, नजूरा मে অবস্থাতেও তাঁহার কর্ম করিবার উল্পম ও ইচ্ছা বোল .আনা ছিল। ঘরে শুইয়া শুইয়াও মঠের কুদ্রতম গৃহ-कार्यात्र भर्याख मःवाम नहेराजन अवः अकर्षे छान त्वाध कतिताहे ऋरख কোন না কোন কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। চিকিৎসার ফলে রোগ কিঞ্চিৎ কমিলে তিনি ধীরে ধীরে আবার গৃহের বাহিরে বাইতে আরম্ভ করিলেন। কথনও নিড়ান দিয়া মঠের জমীর ঘাদ তুলিতেন, কথনও ফুল বা ফলের গাছ বা ভরকারীর বীজ পুঁতিতেন এবং বালকের স্থায় কৌতৃহলাক্রান্ত হৃদয়ে দিন দিন তাহাদের বৃদ্ধি লক্ষ্য করিতেন। কথনও বা পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানস্থ হইতেন অথবা গন্তীরকঠে বেদমন্ত্র-সমূহ আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু যথন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইত,

তথন নিজের ভগ্ন শরীরের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সমরে সময়ে স্বামিজীর মনে হতাশভাব উপস্থিত হইত। দেশের করিয়া ক্ষোভে হৃংথে তিনি নিকল হইয়া পড়িতেন। এখন আর नवद्योवदनत दम मिक मामर्था नारे, दिन दिन मत्रोत व्यपेषे अ वक्रम হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার আদর্শান্থবানী কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযোগী যুবক্দলও আশাকুরপ আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া আদিতেছে না —এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার চিত্ত নিতাত্ত অন্থির হইয়া উঠিত। याशामित जान जाधात विनित्रा मत्न इरेड, त्रिथिएडन जाशामित जानात्करे বিবাহিত, কেহ কেহ বা সংসারের মান যশ ধন উপার্জনের চেষ্টার লালায়িত, কাহারও বা শরীর তুর্বল। অবশিষ্ট অনেকেই তাঁহার উচ্চ ভাবগ্রহণে অসমর্থ। তাঁহার গুরুভাই ও শিল্পাণ তাঁহার ভাবগ্রহণে সক্ষম একথা অবশ্য তাঁহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় মৃষ্টিমেয়, অথচ কার্য্য পর্বতপ্রমাণ হল জ্ব্য । আর তাহা ছাড়া তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে তথনও আশামুরপ ভাবে নিজ নিজ শক্তি বিকাশ করিতে পারিতেছিলেন না। এই সব কারণে তাঁহার মনে সময় সময় वफ्रे चारक्रि रहेड, ভाविराजन, "शत्र शत्र ! देनविद्धनात्र मतीत ধারণ করিয়াও কোন কাজই করিয়া যাইতে পারিলাম না"। অবশ্র তিনি যে একেবারে হতাশ হইরাছিলেন তাহা নহে; কারণ জানিতেন, ठोकूरतत रेट्छ। रहेरन थे गर रानरकत मधा रहेराउरे कारन महा महा ধর্মবীর কর্মবীর বাহির হইয়া তাঁহার ভাব জগতে ছড়াইতে থাকিবে। কিন্তু তিনি চাহিতেন আরও অধিক সংখ্যক শুদ্ধাচার ও বীর্ঘ্যবান যুবক তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়; বলিতেন, "নচিকেতার মত শ্রদাবান দশ বারটা যুবক পাইলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নৃতন পথে চালিয়ে দিতে পারি। চরিত্রবান, বৃদ্ধিমান, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞান্থবর্ত্তী এমন একদল জোয়ান বাঙ্গালীর ছেলে চাই—এরাই দেশের ভবিদ্যং আশা ও ভরসা, এরাই আমার ভাবসকল জীবনে পরিণত করে নিজের ও দেশের কল্যাণসাধনে জীবনপাত করতে পারবে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে, তাদের মুথের ভাব তমোপূর্ব, হৃদয় উপ্তমশ্স, শরীর ক্ষীণ, মন সাহদশ্স—তাদের দিয়ে কি কাজ হয়!"

এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রিয় শিশ্য শহচ্চন্দ্রকে তিনি একদিন विवाहितन, "এथन कि करा উচিত জानितृ । একেবারে ফল-कामनागृज रुरत्र काञ्च करत रार्ट रूरत। जान, मन्म--- लारक छुट्टे ত বলবে। কিন্তু উচ্চাদর্শ সামনে রেথে আমাদের নিদ্দির মত কাজ करत त्या इरव ; जार्ज 'निन्म स नौ िनिश्रुनाः यनि वा खवर्र'-शिष्ठ व्यक्तिता निन्तारे कक्षन जात छिटिरे कक्षन।" वीत्रत्यर्ध महावीद्वत शृक्षा, जर्फना ও ठाँशांत जानर्ग जवनवटन कार्या निर्द्धाः करा वर्द्धमान ভারতের পক্ষে মহা কল্যাণকর বিবেচনায় তিনি বলিয়াছিলেন, "मशावीदत्रत চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। দেখ नां, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিবিয়ে চলে গেল! জীবনমরণে দৃক্পাত নাই — महा জि তে क्रिय, महावृक्षिमान ! नाज जात्वत वे महा जानत्न त्वादनत জীবন গঠিত করতে হবে। ঐরপ হলেই অন্তান্ত ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা আপনি হয়ে যাবে। दिधाশ্য হয়ে গুরুর আক্রা পালন, আর বন্দচর্যারক্ষা—এই হচ্ছে কৃতী হবার একমাত্র গুঢ় উপায়; 'নাম্মঃ পश विश्व टिश्व नाम, रुष्ट्रभारन व वक्ति क रियम रिया जाव — जा किरक ভেমনি ত্রিলোকসংত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দিধা রাখে না! রামদেবা ভিন্ন অন্ত দকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত শিবত লাভে পর্যন্ত উপেক্ষা ৷ শুধু রঘুনাথের আদেশ

পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এক্সপ একাগ্র নিষ্ঠা হওরা চাই। থোল করতাল বাজিয়ে লক্ষ ক্ষক করে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একে ত এই পেটরোগীর দল—তাতে অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোরতম্সাচ্ছ্র क्रम शर्फ्रा । तम्य तम्य गाँउ गाँउम्-रयथान यानि, तमथेनि थान कत्रजानहे वाक्ष्छ; ঢांक ঢांन कि तिएन छित्री हंत्र ना १-- जूती ভেরী কি ভারতে মেলে না ় ঐ সব গুরুগন্তীর আওয়ান্ধ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানবি বাজনা শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে छत्न दिन्नों त्य स्मार्यस्त्र दिन्न इत्य दिन । यत दिन स्मार्थ कि অধঃপাতে বাবে ?—কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকিতে হার মেনে বায়! ডমরু শিলা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মক্ততালের ছুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর বোম বোম' শব্দে দিগেদশ কম্পিত করতে হবে। যে সব গীতবাছে মাহুষের স্কুদয়ের কোমল ভাবসমূহ উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছুদিনের জম্ম এখন বন্ধ রাথতে হবে। খেয়াল টপ্পা বন্ধ করে, গ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্ত্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে श्दा । नकन विषय वीत्रापत काळात महाक्षांगंजा ज्ञानाज श्दा **এইরূপ আদর্শের অনুসরণ করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ—দেশের** কল্যাণ।" এই বলিয়া তিনি শিশু শরৎ চক্রবর্তীকে সম্বোধন করিয়া विनिष्ठ नाशितनन, "जूरे यनि धका थे जात हित्र गर्धन कर्वा भारतम, তা হলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক এরপ করতে শিখবে। কিন্ত मिथिम् थे जामर्न (थरक कथन रान এक পा इंग्रिम नि, कथन शैनमाइम ইবি নি। থেতে, শুতে, পরতে, গাইতে, বাজাতে, ভোগে, রোগে, (कंवनहे मरमाहरम्ब পविषय मिति। जत ज महामाजिन क्रिंग हर्द । "?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

শরৎ বাবু বলিলেন, "মহাশয়, এক এক সময়ে কেমন হীনসাহস হইয়া পড়ি।"

স্বামিজী—তথন এইরূপ ভাববি—'আমি কার সন্তান ?—তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীন বুদ্ধি—হীন সাহস!' হীন বৃদ্ধি, হীন সাহসের মাথার লাথি মেরে, 'আমি বীর্য্যান, আমি মেধাবান, আমি ব্রশ্ধবিং, আমি প্রজ্ঞাবান' বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। 'আমি অমুকের চেলা, কামকাঞ্চনজিং ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী'—এইরূপ অভিমান থুব রাথবি। এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নাই, তার ভিতর ব্রন্ধ জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিস নি? তিনি বলতেন—"এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।" এইরূপ অভিমান সর্বাদা মনে জাগিয়ে রাথতে হবে। তা হলে আর হীন বৃদ্ধি, হীন সাহস নিকটে আসবে না। কথনও মনে চুর্ব্বলতা আসতে দিবি নি। মহাবীরকে শ্বরণ করবি—মহামায়াকে শ্বরণ করবি। দেখবি সব চুর্ব্বলতা সব কাপুরুষতা তথনি চলে যাবে।

এইরপ বলিতে বলিতে স্বামিজী নীচে আসিলেন এবং মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণের আমগাছতলায় পূর্ব্বোক্ত ক্যাম্পথাটথানিতে বসিয়া পড়িলেন। তথনও তাঁহার বিশাল নেত্রদ্বরে যেন মহাবীরের ভাব ফুটিয়া বাহির হুইতেছে! উপবিষ্ট হুইয়াই তিনি উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শরৎ বাবুকে বলিলেন, "এই যে সব দেখছিস এরাই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! এদের উপেক্ষা করে যারা অন্ত বিষয়ে মন দেয়—ধিক তাদের! করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম। দেখতে পাচ্ছিস্ না?—এই—এই!"

শরৎ বাবু বলেন, "এমন হৃদয়ম্পর্শী ভাবে স্বামিজী কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই উপস্থিত সকলে 'চিত্রাপিতারস্ত ইবাবতস্থে'! —সহসা গভীর খ্যানে মগ্ন। কাহারও মুখে কথাট নাই! স্বামী প্রেমানন্দ তথন গঙ্গা হইতে কমগুলু ক্রিয়া জল লইয়া ঠাকুরবরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও স্বামিন্ধী 'এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম' বলিতে লাগিলেন। ঐ কথা গুনিয়া তাঁহারও তথন হাতের কমণ্ডলু হাতে বন্ধ হইয়া রহিল; একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া তিনিও তথনি থ্যানস্থ হইরা পড়িলেন। এইরূপে প্রার ১৫ মিনিট গত হইলে, श्वामिको त्थामानमरक जास्तान कतिया विलियन, 'वा, अथन ठीकूत পূজার যা'। স্বামী প্রেমানন্দের তবে চেতনা হর! ক্রমে সকলের মনই আবার 'আমি আমার' রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলে বে याशांत्र कार्या भगन कतिल। त्रिमित्तत्र त्मरे मृश्र मिश्र रेश्बीवतन কথনও ভূলিতে পারিবে না। স্বামিন্সীর কুণা ও শক্তিবলে তাহার চঞ্চল মনও সেদিন অমুভূতির রাজ্যের অতি সল্লিকটে গমন করিয়াছিল। স্বামিজীর সেদিনকার সেই অদ্ভূত ক্ষমতা দর্শন করিয়া উপস্থিত সকলেই বিশ্বিত হইরাছিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি সকলের মনগুলি বেন সমাধির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। সেই শুভ দিনের অনুধান করিয়া শিশ্য এখনও আবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার মনে হয়—পূজাপাদ আচার্য্যের ক্লপায় ব্রন্ধভাব প্রত্যক্ষ করা তাহার ভাগ্যেও একদিন ঘটিয়াছে।"

কিছুক্ষণ পরে শিশু সমভিব্যাহারে স্বামিজী বেড়াইতে গমন করিলেন; বাইতে বাইতে শিশুকে বণিলেন, "দেখলি, আজ কেমন হল ? সবাইকে ধ্যানস্থ হতে হল। এরা সব ঠাকুরের সস্তান কিনা, বলবামাত্র এদের তথনি তথনি অস্থভূতি হয়ে গেল।"

এই ঘটনায় মনে পড়ে আর একদিনের কথা—বে দিন কাশীপুরের বাগানে প্রমহংসদেব ভাবসমাধিমগ্র অবস্থায় করেকজনের বক্ষে হাত

দিয়া বলিয়াছিলেন—'হৈচতন্ত হউক'। ধাঁহার ধাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া-ছিলেন তাঁহারা সকলেই দেশকাল বিস্তৃত হইয়া ও বাহুচৈত্য হারাইয়া. স্চিদানন্দ্রসিদ্ধনীরে ভূবিয়া গিয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনা ব্যতীত এই সময়কার আরও হই একটি ঘটনা হইতে আমরা স্বামিজীর যোগনর শক্তির কিঞ্চিৎ আভাদ পাই। কতকটা অপ্রাদঙ্গিক হইলেও এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার শিয়া নির্ভয়ানন্দ প্রবল জরে আক্রান্ত হইয়াছেন—১০৭ ডিগ্রি পর্যান্ত জ্বের উত্তাপ। মন্তিফের বিকার পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছে, অবিরত প্রলাপ বৃকিতেছেন, আরোগ্যের আশা একপ্রকার তিরোহিত হইরাছে, সকলেই বিষম উদ্বিগ। স্বামিজীর মুখেও চিন্তার চিহ্ন প্রকটিত। এমন সময়ে তিনি হঠাৎ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ঠাকুরের পূজাদি সমাপন করিয়া তাঁহার ভত্মাবশেষরক্ষিত কৌটাটি গঙ্গাজলে ধুইয়া সেই জল নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে পান করিতে দিলেন। তারপর জর আর একটু বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ একেবারে কমিয়া গেল। স্বামিজী গুরুভাই ও অন্তান্ত শিয়দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "দেখ , ঠাকুরের শক্তি দেখ ! তিনি কি না করতে পারেন !"

উপরি উক্ত কোঁটাটকে স্বামিজী অনেক সময় 'আত্মারামের কোঁটা' বলিতেন। প্রত্যহ স্নানান্তে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের চরণামৃত পান, তাঁহার শ্রীপাছকা মন্তকে ধারণ ও এই কোঁটার সন্মৃথে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত তাঁহার নিত্যকর্ম ছিল। এত শ্রুদাভক্তি সন্তেও একদিন তাঁহার স্বাভাবিক পরীক্ষাপ্রবৃত্তি বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি ঐ কোটা মন্তকে স্পর্শ করিয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আনিতেছেন এমন সময়ে মনে হইল, "সতাই কি ইহাতে আত্মারাম ঠাকুরের আবেশ রহিয়াছে? আচ্ছা, দেখি প্রার্থনা করিয়া।" এই

বলিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, ঠাকুর, তুমি যদি সভা সভাই ইহার मत्था थाक তবে जिन फिरनतं मत्था शाद्यानित्रततत महात्राक्षरक मर्छ আকর্ষণ করিয়া আন।' মহাবাজা তথন কলিকাতায় আছেন। তিনি জ্ঞানিতেন যে গোয়ালিয়রের মহারাজার ওথানে আসা নিতান্তই जामखर गाभात, मिर्क्षण थे व्यार्थना कतित्वन। किन्ह नित्क मतन मतन এই সকল বলিলেও মঠের অপর কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন না। এমন কি কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেও একথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন। পরদিন কোন কার্য্যোপলকে তাঁহাকে কলিকাতার যাইতে অপরাহে মঠে ফিরিয়া আসিয়া গুনিলেন গোয়ালিয়রের মহারাজা মঠের নিকটবর্ত্তী গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোড দিয়া বাইতে বাইতে গাড়ী থামাইয়া স্বামিজী মঠে আছেন কিনা থবর লইবার জন্ত আপন ভাতাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিন্ধী মঠে উপস্থিত না থাকাতে তঃথিতান্তঃকরণে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই কথা প্রবণমাত্র স্বামিন্সীর शृर्विमित्नत कथा गरन इहेन वदः जिनि क्विजिशान ठीकूत्रपत প্রবেশপূর্বক উক্ত কৌটাট মাথায় ঠেকাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'তুমি সত্যি', 'তুমি সত্যি,' 'তুমি সত্যি'। স্বামী প্রেমানন্দ সেই সময়ে খান করিবার জন্ম ঠাকুর ঘরে গিয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীর কাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুৰিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তারপর স্থামিঞ্জীর মূথে সকল বুতান্ত শুনিয়া বিশ্বরে স্তন্তিত रुटेलन। स्वामिकी मिटे मिन रुटेल এই घरेनात छेत्रंथ कतित्रा मार्छत সকলকে বিশেষ সন্তর্পণে উক্ত কোটার পূজা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

এই বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হওয়ায় ভারতের সকল প্রদেশ হইতে বহু প্রতিনিধি তথায় সমবেত হুইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বামিন্দীর সহিত আলাপ করিবার জন্ম প্রত্যহদলে দলৈ বেলুড় মঠে গমন করিতেন। স্বামিন্দী তাঁহাদিগের সহিত ইংরেজীর পরিবর্ত্তে হিন্দীতে আলাপ করিতেন, তাহাতে আলোচ্য বিষয়ট সকলেরই মনে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া যাইত। একদিন মঠের প্রকাণ্ড ময়দানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া একটি বিষয় সম্বন্ধে প্রবল উৎসাহ ও আবেগভরে কথাবার্ত্তা কহিলেন। ঐ বিষয়টার প্রতি তাঁহার বরাবরই অভিশয় অমুরাগ ছিল। এই সকল সাক্ষাতের উল্লেখ করিয়া লক্ষ্ণৌএর 'য়্যাডভোকেট' পত্র লিখিয়াছে—"গত কংগ্রেসের সময়ে তাঁহার সহিত আমাদের দেখা হইয়াছিল। সেই দেখাই শেষ দেখা। তিনি উৎসাহপ্রদীপ্ত বদনে হিন্দীতে অনর্গল আমাদিগের সহিত ভারতের উরতিসাধন-বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলেন। সে হিন্দী এরপ বিশুদ্ধ ও শিষ্টজনসম্মত যে কোন উত্তর-পশ্চিমবাসীর পক্ষেও তাহা গৌরবের কারণ হইত।"

কংগ্রেসের এই সকল বিশিষ্ট নেতাগণের সহিত স্বামিজীর যে যে বিষয়ে আলাপ হইরাছিল তন্মধ্যে বেদবিভালয়-সংস্থাপন অন্ততম। সংস্কৃতবিভা এবং প্রাচীন আর্য্যদিগের চিন্তা ও সাধনার মহাফলসমূহ রক্ষা ও তৎসমূহে সম্যক শিক্ষিত আচার্য্য স্কন—ইহাই ঐ বিভালয়স্থাপনের প্রধান উদ্দেশু। কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ এই প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করিরাছিলেন এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত যথাসাধ্য সাহায্য ও পরিশ্রম করিতে প্রতিশ্রুত হইরাছিলেন।

বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পুনঃপ্রচলন বিষয়ে স্বামিজীর এরপ প্রবল আগ্রহ ছিল এবং উহার অত্যাবশুকতা তিনি এতদুর অত্যভব করিতেন বে, জীবনের শেষদিন পর্যাস্তও গুরুভাইদিগের সহিত উহার আলোচনা করিয়াছিলেন। এমন কি একজন উপযুক্ত পণ্ডিত রাধিয়া মঠে

ছোটখাট ভাবে ঐ কার্যা আরম্ভের জন্ম অর্থদংগ্রহের প্রয়োজন হওয়ার তিনি স্বামী জিগুণাতীভকে 'উছোধন প্রেদ' বিজয় করিতে বলিয়া দেন। শরীর অপেকারুত স্তম্ভ ছইলে ঐ বিষয় লইয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন ভাবিয়া উদ্ধ অর্থ পৃথকভাবে জ্বমাও রাখা হইয়াছিল, কিন্ত হর্ভাগ্যবশতঃ ইহার অন্তাদিন পরেই তিনি অ্থরপ সংবরণ করায় সমজ্জিত কার্য্য নিস্পন্ন হয় নাই।

১৯০১ সালের ঠিক শেবভাগে ছাপান হইতে ছইজন কুতবিছ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মঠে আগমন করেন। অদূরভবিশ্বতে জাপানে একটি ধর্মমহাসভা আহ্বানের সম্ভাবনা হওয়ায় তাঁহাকে ঐ সভায় উপস্থিত হইবার জন্ম নিমন্ত্রণ করাই তাঁহাদিগের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহারা স্বামিন্ধীর নিকট উপন্তিত হইরা বলিলেন-"আপনার স্থায় জগৎপূজা ব্যক্তি বদি এই মহাসভায় যোগদান করেন তবেই ইহার সর্বান্ধীণ সার্থকতা হইবে। আপনাকে সেখানে शिवा जामानिशतक माहाया ७ डेश्माहनान कविराउरे इरेटर । এथन জাপানে ধর্মের জাগরণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আপনি ভিন্ন এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না যিনি সেই প্রয়োজনসিদ্ধি-বিষয়ে আমাদিগকে সহায়তা করিতে পারেন।" বিনি অগ্রগামী হইয়া স্থামিজীকে এই কথাগুলি বলিলেন তাঁহার নাম আচার্য্যপাদ ওড়া —তিনি জাপানের এক বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ। স্বামিজী তাঁহার ও তাঁহার সহচর মিষ্টার ওকাকুরার অপকট আগ্রহ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সোৎসাহে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিতে দম্মত হইলেন। আর তাঁহার স্বীয় ব্যাধি বা তজ্জনিত কেশের কথা মনে নাই! বর্ত্তমান জগতের একটি উদীয়মান ও উন্নতিপ্রয়াসী মহাজাতির ধর্মকামনা চরিতার্থ করিবার জ্বন্ত অপরিমিত মানসিক উৎসাহ যেন তাঁহার রুগ্ন শরীরকেও

বলীয়ান করিয়া ভূলিল। তিনি অভ্যাগতদমের সহিত শ্রীবৃদ্ধের মানবহিতার মহানু আত্মত্যাগের কাহিনী এবং তৎপ্রচারিত শিক্ষাসমূহের দার্শনিক তত্ত্ব এরপ গভীর শ্রদ্ধা ও হল্ম মীমাংসার সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা তাঁহার প্রশন্ত হৃদয় ও সর্বতোমুখী প্রতিভা দেখিয়া বিশ্বরে অভিভূত ইইলেন। তাঁহারা যে কয়দিন মঠে অতিবাহিত করিলেন সে কয়দিন পরম স্থথেই কাটিল। তাঁহাদের সহিত 'হোরি' বলিয়া একটা বালক ভৃত্য আসিয়াছিল। সে স্বামিজীকে বড় ভক্তি করিত ও ভালবাদিত। স্বামিজীও তাঁহাকে স্নেহ করিতেন এবং বালকের স্থায় তাহার সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। কিছুদিন পরে ভারতবর্ষের অন্তান্ত স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এই বালকের মৃত্যু হয়। স্বামিজী সেই সংবাদে বড়ই ছঃখিত হইরাছিলেন। কির্দ্ধিন মঠে যাপন করিবার পর মিঃ ওকাকুরা স্বামিজীকে তাঁহার সহিত বুদ্ধগরা দর্শন করিতে ঘাইবার জন্ম অহরোধ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে স্বামিজী ৶কাশীধাম যাত্রার অভিলাষ ব্যক্ত করাতে দেখানে তাঁহার গোপালনাল ভিনায় থাকিবার বন্দোবস্ত ঠিকঠাক হইয়াছিল। স্নতরাং তিনি উক্ত জাপানী ভদ্রলোকটির প্রস্তাবে সমত হইয়া স্থির করিলেন, প্রথমে বৃদ্ধগয়ায় ও পরে বারাণদীতে গমন করিবেন। এই তাঁহার শেষ ভ্রমণ।

স্থামিজী বৃদ্ধগরার উপস্থিত হইলে সেথানকার মোহস্ত মহারাজ তাঁহাকে সমত্ত্ব নিজগৃহে স্থান দান করিলেন। বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের নাম তিনি বছদিন হইতে শুনিরা আসিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে যে কথনও অতিথিক্রপে নিজগৃহে পাইবেন ইহা কল্পনাও করেন নাই। যাহা হউক স্বামিজীর উপস্থিতিতে তিনি বৎপরোনান্তি স্কুট্ট হইরা যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার অস্ক্রিধা না হয় তাহার मकन वत्नावछ कित्र मिलन। त्रिष्ट द्यान्त ७ शार्थवर्डी द्यानम्य् देरे वह वाकि धेर स्वार्ण चामिकी कि पर्मन कित्रवात निमिख त्मारुकीत मर्फ প्रजार चागमन कित्रिण नाणिन। चामिकी त्वार्थकीत मर्फ श्रिक मम्बर श्राणेन द्यान पर्मन कित्रता त्वीक्त्रतात मदस्स च्यानकश्चनि ज्या मर्श्वर कित्रतान धवर धकिन छगवान खीत्रक्तत श्रिक्ष च्यानकश्चनि ज्या मर्श्वर कित्रतान धवर धकिन छगवान खीत्रक्तत श्रिक्ष माधनशिक त्वारिकमम्बर्ण भंजीत ममाधिमध रहेलान। त्मरे धकिन चात्र धेरे धकिन। खीत्रतात श्रिष्म श्रीकान धर्मित धर्मित विद्या ज्यांगित्व क्षित्र ममाधिकामी छन्न माध्यकत त्मरे धकिन धर्मित विद्या ज्यांगित्व क्ष्मित विद्या ज्यांगित्व म्यामिकानी जन्न माधिकामानः प्राप्त प्राप्त चित्रका खीत्रतान चनमक्षाक्तात्व मर्काकानिः त्यांगित, मर्क्तकामनाविनित्र कु, माख, ष्राक्ष्मित, विद्या ध्यांनि, श्रीत, श्रित, ममाहिक क्ष्मित खाच्यक्त श्रीत चित्रका क्ष्मित श्रीत स्वान क्ष्मित खान क्ष्मित स्वान क्ष्मित श्रीत स्वान क्ष्मित स्वान स्

তারপর বারাণসীতে। এখান হইতে মি: ওকাকুরা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী বলিলেন, শরীর ভাল থাকিলে কবে তিনি জ্ঞাপান যাত্রা করিবেন তাহা পরে ঠিক করিয়া জ্ঞানাইবেন। বারাণসীতে স্বামিজীর সহিত প্রত্যহ বহু পণ্ডিত, পাণ্ডা, মোহস্ত এবং গৃহস্ত ও সন্মানীর সাক্ষাৎ হইত। ইহারা তাঁহাকে কালাপানি' পারাগত ও মেচ্ছসংস্পৃষ্ট জ্ঞানিয়াও যথেষ্ট সন্মান করিয়াছিলেন, এমন কি কেদারনাথের মোহস্তজী তাঁহাকে আরতি পর্যান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। এখানে ভিন্নার মহারাজা তাঁহাকে একটি মঠ স্থাপন করিবার জ্ঞা অন্থরোধ করিয়াছিলেন এবং তদর্থে অর্থ সাহায্য ও অন্থরিধ সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত ইইয়াছিলেন। স্বামিজী তাঁহার প্রস্তাবে

সম্মত হইয়া পরে স্বামী শিবানন্দ ও একজন শিশ্যকে ঐ উদ্দেশ্যে এখানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাশীতে অবস্থানকালে স্বামিজী প্রায় প্রত্যহ অপরাফ্লে নৌকায় করিয়া নদীবক্ষে বিচরণ করিতেন এবং শরীর ভাল থাকিলে কোন কোন দিন নদীতে স্বান করিয়া তবিশ্বেশ্বরদর্শনেও গমন করিতেন। কিন্তু এখানে থাকিয়াও তাঁহাকে মিশনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের সংবাদ রাখিতে হইত। বেলুড় মঠ হইতে চতুদ্দিককার চিঠির গাদা প্রত্যহ এখানে প্রেরিত হইত। সেই সকল চিঠির জ্বাব লিখিতেও বহু সময় লাগিত। স্বনেক চিঠিতে আবার সমাজ, দর্শন ও ঐতিহাসিক জটিল সমস্রাদির মীমাংসা করিতে হইত।

স্বামিজীর উপদেশপ্রভাবে কতিপয় বজীয় যুবক মিলিত হইয়া অনাথ-আতুরদিগের দেবার জ্ञ কাশীতে একটি সমিতি গঠন করিলেন। এই সমিতি বহুকষ্টে কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটি कुछ वांगे ভाषा नहेलन এवः महरतत পरिश्वारि, जनिराज-शनिराज-অসহায় ও রোগগ্রস্ত বুদ্ধ-বুদ্ধা দেখিতে পাইলেই সমত্নে তাঁহাদিগকে বহন করিয়া আনিয়া দেবাগুশ্রমা, পথ্য ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিতে नाशिलन। देजःशृर्स्त त्वनुष् मर्छ शांकित्व कारांत श्रामिक शर्मा অবলম্বনে কেহ কাৰ্য্যক্ষেত্ৰে অবতীৰ্ণ হইতেছে না বলিয়া স্বামিজী মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিতেন। কিন্তু আজু এই দুগুদর্শনে তাঁহার সে ছঃথ দূর হইল। তিনি যুবকদিগের এই শুভ সংকল্প ও সাধু অমুষ্ঠানের थि जारुतिक जानीसीम कितान विश ठाँशामत उर्थ, उरमार **ए** স্বার্থত্যাগ দর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাদের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ विनित्न, "वर्मभन, धरे स्टेजिह श्रेकुछ मानवर्धम्, जोमना अछिति। ঠিক পথ চিনিতে পারিয়াছ। আশীর্কাদ করি ভগবান তোমাদের সহায় হউন ও তোমাদিগের কর্ম উত্তরোত্তর অধিক সফলতা লাভ

कक्क। माहम ७ देश्री व्यवनथन कत्रिया এই कर्ष कत्रिया या। অর্থের জন্ম চিস্তিত হইও না; অর্থ আসিবেই আসিবে এবং কালে এই জ্বিনিষটি এত বড় হইয়া দাড়াইবে যে তোমরা তাহা এখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পার না।" সাধারণের নিকট উপস্থিত হইবার জন্ম তিনি বালকদিগকে একটি আবেদনপত্তও লিখিয়া দিলেন। এই ভাবে 🕳 কাশীধামে স্থপ্রসিদ্ধ 'রামক্বঞ্চ মিশন সেবাশ্রমের' ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হুইল। এখন এই আশ্রমের নাম ভারতের সর্বাত্ত স্থপরিচিত এবং 🗀 ইহার কার্য্যকলাপ ভারতীয় দাতবা প্রতিষ্ঠানসমূহের আদর্শস্থানীয় বলিরা পরিগণিত। ইহার পর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমশঃ বছবিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং ধীরে ধীরে অন্তান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেবাপ্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়ছে। তাহার ফলে আজকাল প্রয়াগ, বুন্দাবন, হরিদার প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলিতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের পার্যেই ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ, মহাত্মা গোখেলের 'ভারত-দেবকসম্প্রদায়' প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর দেবাপরায়ণ যুবকদলকে দেখিতে পাওয়া যায়—যাঁহারা নিজ প্রাণ উপেক্ষা করিয়াও রোগ, মৃত্যু, মহামারী, বন্ধা ও ছভিক্ষের সহিত অটল অধ্যবসার ও বীরদর্পে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। ধশু স্বামিজী, দিতীয় বুদ্দের ন্তায় বাঁহার কারুণাপূর্ণ হৃদয়ে এই শুভ সংকল্প প্রথম অন্ত্রিত श्हेत्राष्ट्रित ।

কিন্তু এই সকল ত্যাগত্রত সন্ন্যাসী স্বামিঞ্জীর নিকট শুধু বে উপদেশ পাইরাই এই ছন্নহ 'দরিদ্রণারারণ'-সেবার জীবন উৎসর্গ করিতে অগ্রাসর হইরাছিলেন তাহা নহে। তাঁহারা স্বামিজ্ঞীর জীবনে অহরহ এই সেবার ভাব লক্ষ্য করিরাছিলেন। পরের ব্যথার বিগলিতচিত্ত হইরা পরের অশ্রুতে নিজের অশ্রু মিশাইরা, বড় বত্রে বড় সহারুভূতিতে পরম সম্বর্গণে ব্যথিতের বেদনা-পরিপুত স্বদয়ক্ষতে শান্তির প্রলেপ লেপন করিতে দেথিয়াছিলেন !

পূর্ববন্ধ হইতে প্রত্যাগমনের পর এইরূপ একদিনকার ঘটনা প্রাক্তের প্রাক্তর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠক তাহাতেই ইহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাইবেন। শরৎ বাবু বলিতেছেন— "মঠের জমির জন্ধল সাফ করিতে ও মাটি কাটিতে প্রতিবর্ধেই কতকগুলি স্ত্রী-পূরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামিজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের স্থথত্বংথের কথা গুনিতে কত ভালবাসিতেন। একদিন কলিকাতা হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে স্বামিজীর সন্থে দেখা করিতে আসিলেন। স্বামিজী তামাক খাইতে থাইতে সেদিন সাঁওতালদের সন্ধে এমন গল্প জুড়িলেন যে, স্বামী স্কবোধানক আসিয়া তাহাকে ঐ সকল ব্যক্তির আগমন-সংবাদ দিলে, বাললেন—"আমি এখন দেখা করিতে পারিব না, এদের নিয়ে বেশ আছি।" বাস্তবিকই সেদিন স্বামিজী ঐ সকল দীন ত্বংখী সাঁওতালদের ছাড়িয়া আগন্তক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন না।

সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'কেন্টা'। স্বামিজী কেন্টাকে বড় ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে, কেন্টা কথন কথন স্বামিজীকে বলিত—"এরে স্বামী বাপ্, তুই আমাদের কাজের বেলা এখানকে আসিসনা—তোর সঙ্গে কথা বল্লে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; আর, ব্ডোবাবা এসে বকে।" কথা শুনিয়া স্বামিজীর চোপ ছল ছল করিত এবং "না না, ব্ডোবাবা (স্বামী অন্বৈতানক) বকবে না; তুই তোদের দৈশের হটো কথা বল"—বলিয়া তাহাদের সাংসারিক স্থহ:খের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্থামিজী কেষ্টাকে বলিলেন, "ওরে, তোরা আমাদের এথানে থাবি?" কেষ্টা বলিল, "আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর থাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া হ্বন থেলে জাত যাবেরে বাপ্।" স্থামিজী বলিলেন, "হুন কেন থাবি? হ্বন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবো। তা হলে ত থাবি?" কেষ্টা ঐ কথার স্বীকৃত হইল। অনস্তর স্থামিজীর আদেশে মঠে সেই সকল সাঁও-তালদের জ্বন্ত লুচি, তরকারী, মেঠাই, মণ্ডা, দিধি ইত্যাদি জ্বোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া থাওয়াইতে লাগিলেন। থাইতে থাইতে কেষ্টা বলিল, "হাঁরে স্বামী বাপ্, তোরা এমন জ্বিনিষটি কোথায় পেলি—হামরা এমনটা কথনো থাইনি।" স্থামিজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া থাওয়াইয়া বলিলেন, "তোরা যে নারায়ণ—আজ্বামার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হলো।" স্থামিজী যে দরিজনারায়ণ্বার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইয়পে অম্ক্রান করিয়া দেখইয়া গিয়াছেন।

আহারান্তে সাঁওতালর। বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামিজী শিশ্রকে বলিলেন, "এদের দেখলুম, যেন সাক্ষাং নারায়ণ, এমন সরল চিত্ত-এমন অকপট অক্কত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি। অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, এরা কেমন সরল! এদের কিছু হঃখ দূর কর্ত্তে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হল? 'পরহিতায়' সর্বাস্থ অর্পণ—এরই নাম যথার্থ-সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিষ কথন কিছু ভোগ হয়নি! ইচ্ছা হয়, মঠ ফঠ সব বিক্রী করে দিই, এই সব গরীব হঃখী, দরিদ্রনারায়ণ-দের বিলিয়ে দিই। আমরা ত গাছতলা সার করেছি। আহা! দেশের লোক থেতে পরতে পারছে না—আমরা কোন্ প্রাণে মুখেন

আর তুলছি ? ওদেশে যথন গিয়েছিল্ম—মাকে কত বর্ম, 'মা! এথানে লোক ফুলের বিছানার শুচ্ছে, চর্বচোয়া থাছে, কি না ভোগ করছে!—আর আমাদের দেশের লোকগুলো না থেতে পেয়ে মরে যাছে—মা! তাদের কোন উপায় হবে না?' ওদেশে ধর্মপ্রচার করতে যাওরার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশের লোকের জন্ম যদি অনুসংস্থান করতে পারি।

দেশের লোকে ছবেলা ছুম্ঠো থেতে পার না দেখে এক এক সমর মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁথ বাজানো, ঘটা নাড়া; ফেলে দিই তোর লেথাপড়া ও নিজে মৃক্ত হবার চেষ্টা—সকলে মিলে গাঁরে গাঁরে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড় লোকদের ব্রিয়ে কড়ি পাঁতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিজনারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

"আহা, দেশে গরীব ছঃখীর জন্ম কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিপ্রমে অর জন্মাচ্ছে, যে মেথর মৃদ্দর্বাস একদিন কাজ বন্ধ করলে সহরে হাহাকার রব উঠে—হার তাদের সহাত্ত্তি করে, তাদের স্থেছঃখে সান্ত্রনা দের, দেশে এমন কেউ নাইরে! এই দেখ না—হিন্দুদের সহাত্ত্তি না পেরে, মান্ত্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া ক্রশ্চিয়ান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দারে ক্রশ্চিয়ান হয়, আমাদের সহাত্ত্তি পায় না বলে। দিন রাত কেবল তাদের বলছি—'ছুঁসনে ছুঁসনে'। দেশে কি আর দয়া ধর্ম আছের বাপ্! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝেঁটা—মার লাথি! ইচ্ছে হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্কে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথার পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র আছিস' বলে, তাদের সকলকে ঠাকুরের

৺কাশীধাম হইতে প্রচুর আনন্দলাভ করিয়া স্বামিজী বেল্ড মঠে
কিরিলেন। পূণাক্ষেত্র কাশীর অগণন বাট, মঠ, মন্দির, অরছত্র ও
সহস্র সহস্র ধর্মনিরত নরনারী হিন্দুধর্মের অক্ষয় বিজয়-শুন্ত।
স্বামিজী এখানে দিবারাত্র আপন অন্তরভাবের প্রতিধ্বনি শুনিতে
পাইতেন—এই বেন তাঁর আপন ধাম ∗—এই আনন্দভবনে বাস
করিয়া তিনি দেহের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বত হইয়াছিলেন, নিরন্তর

<sup>\*</sup> স্থামিন্সীর জন্মের অব্যবহিত পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিরাছিলেন বেন একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দিয়াগুল উদ্ভাসিত করিয়া আকাশের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে কলিকাতার উত্তরভাগে সিমলা পল্লীর দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিরা তিনি বলিয়াছিলেন; 'এইবার যে আমার কাল্প করবে সে এল'; এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কোন সহরের সহিত তাহার আগ্রমনের সম্বন্ধ আছে এইরূপ আভাস দিয়াছিলেন। কে বলিবে সেই সহর ৮কাশীধাম কি না।

আত্মানন্দে বিরাজ করিতেন। ইহার ফলে খাসকটাদি রোগযাতনারও কতকটা উপশম হইয়াছিল; কিন্তু বেলুড়ে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার . পীড়া আবার বৃদ্ধি পাইল; সলুথেই শ্রীরামক্বঞ্চদেবের জন্মোৎসব। কিন্তু স্বামিজী আর গৃহের বাহির হইতে পারেন না—একেবারে শ্ব্যাগত। পা খুব কুলিয়া পড়িয়াছে এবং সর্বশ্বীরে জলসঞ্চার হইয়াছে। হাঁটিবার সামর্থ্য মোটেই নাই। সকলেই বুঝিলেন এবার অবস্থা শদ্ধাজনক, স্থতরাং উৎসবের সময় কাছারও মুধে আনন্দের চিহ্ন নাই—একটা গভীর নৈরাশ্য ও নিরানন্দের ভাব যেন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। উৎসব উপলক্ষে বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন। অনেকেই স্বামিজীর দর্শনলাভ ও চরণামৃত পান করিয়া ধন্ত হইবেন এই আশায় আসিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল না। স্বামিজী প্রাতঃকাল হইতেই কয়েকবার সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত इरेवात महत्र कतिबाहित्वन वर्ते, किन्छ भीछ वृत्थित्वन इ-ठात ज्ञान সহিত কথা বলিতেই যথন ক্লান্তিবোধ হইতেছে, তথন অধিক লোকের সহিত আলাপ করা বিশেষ কষ্টকর হইবে। সেইজ্ঞ जिनि यागी नित्रक्षनानिकटक यीय शृद्धादात विर्डार्श वमारेया ताथितन, (यन (कह ভिতরে ना यात्र। (क्वन भिग्र भंदर हक्त सामिकी विकिष्ट বিসিয়া শুক্ষ মানমূথে ধীরে ধীরে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতেছিলেন— স্বামিজীর অবস্থাদর্শনে তাঁহার যেন বুক ফাটিয়া কালা আসিতে লাগিল। স্বামিজী তাঁহার মনোভাব ব্ঝিতে পারিয়া বলিলেন, "কি ভাবছিদ্'? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভিতরে আমার ভাবগুলির কিছু কিছুও যদি ঢুকুতে পেরে থাকি, जाइटनहे झानव, त्महिंग धता पार्थक इत्य्राह । प्रस्तिन यत्न त्राथिम, जां शहे इट्ट मृनमञ्ज। । । माज मीकिं ना श्राम विकासित मुख्यित

উপায় নাই।'' তাহার পর কিঞ্চিং অল্লমনম্ব হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "দেখ, আমার মনে হয়, ঠাকুরের উৎসব এই রকম ভাবে একদিন না হয়ে চার পাঁচ দিন ধরে হলে যেন ভাল হয়। প্রথম দিন—হয়ত শাত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা চলল। দিতীয় দিন— বেদবেদান্তাদির বিচার ও মীমাংসা হল। ভৃতীয় দিন—হয়ত প্রশ্নোত্তর হল। তারপর দিন—চাই কি বক্তৃতা হল, তাতে শ্রীরাম্ক্রকের জीवरनत छेष्मध, ठाँत आमर्ग ७ छाव नक्नरक वृक्तित रमध्या इन। भाष मित- এখন रायन मरहारमव इम्र, टिमनि इन, वार्थाए मझौर्खन, পূজা, প্রসাদবিতরণ, এই সব। অবগ্র এ রকম হলে শেষ দিন বৈ অন্ত দিনে ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ছাড়া আর কেউ বেশী আসবে তা বোধ হয় না। তা নাই বা এল। অনেক লোকের গুলতোন করা কিংবা গানবাজনা চীৎকার করে একটা ক্ষণিক উত্তেজনা স্ষ্টি করাই ত আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যাতে ঠাকুরকে লোকে চিনতে ও বুঝতে পারে এবং তার আদর্শ গ্রহণ করে জীবন সার্থক করতে পারে এইটাই হল আসল লক্ষ্য।"

কিরৎক্ষণ পরে করেকটি সন্ধীর্তনের দল মঠে আগমন করার স্বামিজী তাহাদিগকে দেখিবার জন্ম ঘরের দক্ষিণদিকের মধ্যকার জানালার রেলিং-এ ভর দিয়া দাঁড়াইলেন এবং মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ও ইতন্তত: সমবেত অগণা ভক্তমগুলীর প্রতি নিনিমেষ নেত্রে চাইয়া রহিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। একট্ পরেই বিদয়া পড়িলেন। দাঁড়াইয়া কট্ট হইয়াছে ব্রিয়া শরৎ চক্রবর্তী ধীরে থীরে তাঁহার মন্তকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তারপর শরৎ বাব্র সহিত কথাবার্তা হইতে লাগিল। শরৎ বাব্ বলিলেন, জ্যাপনি যদি দয়া করিয়া মনের বন্ধনগুলি কাটিয়া দেন তবেই

উপার; নতুবা এ দাদের উপায়ান্তর নাই। আপনি এীম্থের বাণী দিন—বেন এই জন্মেই মুক্ত হয়ে যাই।" স্বামিজী তাঁহাকে আখাস मित्रा विलालन, "ভत्र कि ? यथन এशान এएन পড़िছिम उथन निक्ष्य হয়ে যাবে।" কিন্তু শরৎ বাব্র বোধ হয় মনে হইতেছিল আর অধিক দিন স্বামিজীর দর্শনলাভের সোভাগা ঘটবে না, তাই তিনি অধীর হইয়া স্বামিজীর পাদপদ্ম ধারণপূর্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এবার আমার উদ্ধার করিতেই হইবে।" স্বামিজী স্নেহার্দ্র কঠে বলিলেন, "বৎস! কে কার উদ্ধার করতে পারে বল ? গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর করে দিতে পারেন। ঐ আবরণগুলো গেলেই আত্মা আপনার গৌরবে আপনি জ্যোতিখান্ হয়ে সূর্যোর মত প্রকাশ পায়।" শরৎ বাবু তথাপি বলিলেন, "তবে শাস্ত্রে কুপার কথা শুনতে পাই কেন ?' তছত্তরে चामिकी मराभूक्विमिरात्र कुभात এकिन स्मत गाथा अमान कतिया विवादन, "कुशा मारन कि जानिम! यिनि जाज्यमाका कार करत एकन, তাঁর ভিতরে একটা মহাশক্তি থেলে। তাঁকে কেন্দ্র করে কিয়দুর পর্যান্ত ব্যাসাদ্ধি লয়ে যে একটা বৃত্ত হয়, সেই বৃত্তের ভিতর যারা অসে পড়ে, তারা ঐ আত্মবিং সাধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, অর্থাৎ ঐ সাধুর ভাবে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। স্থতরাং সাধন ভঙ্গন না করেও তারা অপূর্বে আধ্যাত্মিক ফলের অধিকারী হয়। একে যদি রূপা বলিদ ত বল।" শরৎ বাবু নাছোড়বান্দা, পুনরায় জিজাসা করিলেন, "এ ছাড়া আর কোনরপ রূপা কি নাই ?" স্বামিজী বলিলেন, "তাও আছে। যথন অবতার আসেন, তথন তাঁর দলে দলে মৃক, মৃমৃকু পুরুষেরা সব তাঁর লীলার সহায়তা করতে শরীর ধারণ করে আদেন। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে একজন্মে মৃক্ত করে দেওয়া, কেবলমাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই মানে ক্রপা, ব্রুলি ?" তবে বাহাদের অদৃষ্টে অবতারের দর্শন বা সঙ্গলাভ ঘটে না তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিলেন, "তাঁদের উপায় হচ্ছে—তাঁকে ডাকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর দেখা পায়—ঠিক এমনি আমাদের মত শরীরে দেখতে পায় ও তাঁর ক্রপা হয়।"

এইরপ কথাবার্তা হইতেছে এমন সময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ সংবাদ দিলেন, ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর করেকটি ইংরাজ মহিলা তাঁহার দর্শনার্থ দ্বারে দণ্ডায়মানা। স্বামিজী আলথারা দ্বারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া সভ্য ভব্যের স্থায় পাশ্চাত্য শিশ্বাদিগের জন্ম অপেকা করিতে লাগিলেন। শরৎ বাবু দ্বার খুলিরা দিলে নিবেদিতা ও অপর ইংরাজ মহিলারা প্রবেশ করিয়া স্বামিজীর স্থায় মেজেতেই বসিলেন এবং তাঁহার দৈহিক কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা ও সামান্ত ছই চারি কথা বলিরাই প্রস্থান করিলেন। স্বামিজী বলিলেন, "দেখেছিস, এরা কেমন সভ্যতা জ্বানে! শরীরের অবস্থা দেখে ব্রুলে বেশী বিরক্ত করা ভাল নয়, অমনি চলে গেল। বাঙ্গালী হলে, আমার অস্থ্য দেখেও অস্ততঃ আধ ঘণ্টা বকাত।"

বেলা আন্দান্ত আড়াইটার সময় চতুদ্দিকে উৎসব-কোলাহলের
মহাশক শুনা বাইতে লাগিল। মঠের জমির কোথাও তিলধারণের স্থান
নাই। কীর্ত্তনের রোলে গগন প্লাবিত। প্রসাদবিতরণেরও বিশ্রাম
নাই, অবিরত চলিতেছে—প্রায় ত্রিশ হাজার লোক সমাগত। স্থামিজী
দশ মিনিটের জন্ম শরৎ বাব্কে নীচে গিয়া উৎসব দেখিবার অবকাশ
প্রদান করিলেন। অপরাত্নে ভিড় ক্রমশ: কমিয়া আসিল। স্থামিজীর
বরের দরজা জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কাহাকেও
তাঁহার নিকটে বাইতে দেওয়া হইল না।

এইভাবে ১৯০২ সালের মার্চ মাস অতীত হইল। ইহার পর, স্বামিজী আর তিন মাদ কাল মাত্র দেহধারণ করিয়া ছিলেন। শারীরিক কট এবং অবসাদ সত্ত্বেও স্বামিজী নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপুত থাকিতেন। যথন তাঁহার মনে কোন কর্মসম্পাদনের ইচ্ছা উদিত হইত তথন পীড়া বা যন্ত্রণা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। এমন কি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও মঠের বেদাদি শাস্ত্র অধ্যাপন বা সমস্তাসমাধান-সভাতে স্বয়ং উপন্থিত থাকিয়া ব্রহ্মচারিগণকে উৎসাহিত এবং কার্য্য-পরিচালনে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেক সময় খ্যানের প্রণালী এবং সাধন-প্রক্রিয়াসমূহ ব্যাখ্যা করিতেন এবং কার্য্যতঃ দেখাইয়া দিতেন। এতঘাতীত নিজের লেখাপড়া, হিন্দু দর্শন বা ভারতবর্ষের ইতিহাদ সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনীয় কথা উকৃত করিয়া রাখা, চিঠি পত্তের উত্তর দেওয়া এবং সাধারণের সঙ্গে দেথাসাক্ষাৎ বা আলাপাদিতেও বহু সময় অতিবাহিত হইত। সময়ে সময়ে চিত্তবিনোদনের জ্ঞ গান গাহিতেন বা গুরুভাতাদিগের সহিত হাস্তপরিহাস করিতেন। ইহাতে অনেক সময় গুরুভাতাদিগের বিষয় ভাব দূর হইয়া যাইত। তাঁহারা মনে করিতেন স্বামিজী বুঝি ভাল আছেন। প্রকৃত ব্যাপার किछ जारा नरह। चामिको जारामिश्वत मृत्थ अमन्नजा जानग्रत्नत অন্তই ইচ্ছা করিয়া এরপ রম্বকৌতুক ও স্বচ্ছন্দতার ভান করিতেন; আবার অনেক সময় হঠাৎ' কথাবার্তার মধ্যে ক্লান্তিবশতঃ নীরব হইয়া বাইতেন—চোথে মৃথে যেন একটা তন্ত্রার ভাব আদিয়া পড়িত, কি যেন একদৃষ্টে দেখিতেছেন, মনে হইত তাঁহার মন সমুখস্থ বিষয় ত্যাগ করিয়া কোন দূর দেশে ভ্রমণ করিতেছে। অমনি সকলে বুঝিতেন তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জাগ করিয়া যাইতেন।

অনেক সমর স্থামিজীর পরিশ্রম হইবে আশ্রার গুরুলাতাগণ তাঁহার দর্শন-প্রার্থী বহু তত্ত্বাহেষী ব্যক্তিকে বিদায় করিয়া দেন শুনিয়া তিনি একদিন ছঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আরে দেখ, এ শরীরে আর কি প্রয়েজন ? পরের কল্যাণের জ্ঞই এ দেহ পাত হউক। ঠাকুরকে দেখিসনি, শেষ দিন পর্যান্তও লোককল্যাণের জ্ঞা শিক্ষা দিয়ে গেছেন ? আমারও কি উচিত রয় তাই করা ? আর এ দেহ গেলেই বা কি আসে যায় ? এ তো অতি তুছে পদার্থ, বদি দেশের লোকের হাদয়নিহিত আত্মাকে প্রবৃদ্ধ করবার জ্ঞা শত শত বার মৃত্যুবর্ত্তা ভোগ করতে হয় তাতেও আমি পশ্চাৎপদ নই।" ধয় গুরুভভিত্তি ! ধয় গুরুভ্জাদর্শের প্রতি অয়ুরিজি, ধয় দেশপ্রম !

শেষ পর্যান্ত তিনি তাঁহার শিশ্যবৃন্দকে শিক্ষা দিবার জন্ম তৎপর
ছিলেন এবং যাহাতে তাঁহাদের মনে আত্মবিশ্বাদ, নৃতন কর্ম আরম্ভ
করিবার শক্তি, সাহস এবং দারিত্ববোধের সহিত গুরুল্য-বিচারক্ষমতা
জ্বেল তাহার জন্ম চেটা করিতেন। উদাহরণ্যরূপ এখানে একটি
ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'উরোধন' পত্রের তৎকালীন
পরিচালক একটি জতি সামান্ত বিষয়ের জন্ম তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিতে
আসেন এবং তজ্জন্ম ভংগিত হন। ব্যাপার এই যে, মহামহোপাধার
পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূবণ এবং স্বামিন্ধীর শিশ্য শ্রীষ্কু শরচ্ছে চক্রবর্ত্তা
মহাশন্ম উভরেই 'উল্বোধনে'র জন্ম গীতার বন্ধান্থবাদ লিধিয়ছিলেন,
ভাহার কোন্ট প্রকাশিত হইবে। স্বামিন্ধী বলিলেন, "এটা এমন
কিছু গুরুতর বিষয় নয় যে তার মীমাংসার জন্ম তোদের এখানে ছুটে
আসার দরকার ছিল। এটুকু বৃদ্ধি বিবেচনা খরচ যদি না করতে
পারিস, তবে তোরা কি করে কাজ চালাবি ? এই দেখ দিকি,
নিবেদিতা কেমন নিজের মাথা খাটায়ে ধীরে ধীরে আপনার কাজ

করে যাচ্ছে—আমাকে একবারও বিরক্ত করে না i" অবগু তারপর তিনি তর্কভূষণ মহাশয়ের অনুবাদই প্রকাশ করিতে বলিয়া দেন। কিন্ত তৎপূর্বে তাঁহার অভিপ্রায়ানুদারে তর্কভূবণ মহাশয়কে প্রথমকার অমুবাদ পুনরায় লিখিতে হইয়াছিল। কারণ তিনি তদ্দর্শনে বলিয়া-ছিলেন, "এ দেশের পণ্ডিতরা শ্লোকের ঠিক শব্দগত অনুবাদ করিতে জ্বানেন না।'' উপরোক্ত ঘটনার পর পত্রিকা-পরিচালকগণ ভয়ে আর অনেকদিন স্বামিজীর কাছে বেঁষেন নাই। কেবল একবার একটা গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাদার প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহাকে একথানি পত্র লিখিয়াছিলেন। স্বামিজী এবারও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে লিথেন, কারণ বিষয়টা বিশেষ গুরুতর এবং তৎসম্বন্ধে অনেক গোপনীয় কথাবার্ত্তা ছিল। এক্লপ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার জন্ম দেখা না করিয়া পত্র লেখায় এবং পূর্ব্বোক্ত সামান্ত বিষয় লইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসায় স্বামিজী অসম্ভষ্ট হইয়াছিলেন। স্বামিজী মিশন হইতে প্রকাশিত পত্রিকাদির মতামত ও প্রবন্ধসমূহের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। সর্বাদা দেখিতেন, যেন তাহাতে তাঁহার প্রচারিত মতের কোন বিরুদ্ধ কথা না লিখিত হয়। একবার কোন প্রনিদ্ধ ধার্ম্মিক वाक्ति कर्ड्क উशां এक मझीर्ग माख्यमाप्रिक প্रवस्न निथिত श्रेषाहिन, স্বামিজী তাহাতে বিশেষ রুষ্ট হইয়াছিলেন। আর একবার একজন গণামান্ত ব্যক্তির মৃত্যু উপলক্ষে একটি স্থবৃহৎ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে দীর্ঘধাদ, অশ্রন্ধল ও শোকপ্রকাশের অন্তান্ত উপকরণের किছू जाधिका हिन। श्वामिकी जाहा পार्ठ कतिया महा वित्रक्त दन धर ভৎক্ষণাৎ সম্পাদককে ডাকাইয়া আনিয়া ওরূপ অসার আক্ষেপোক্তি দারা কাগদ বোঝাই করার জন্ম তাঁহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন দ আর এক সময়ে উক্ত সম্পাদক সমাজসংস্থার বিষয়ে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। সেবারও সংস্থারবাদীদের যন্ত্রস্থরণে আপনাকে নিয়োগ করাতে তিনি স্থামিজীর তিরস্থারের পাত্র হইয়াছিলেন।

পাঠক দেথিয়াছেন মঠের কুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যে স্বামিন্দীর দৃষ্টি ছিল। পরিদারপরিচ্ছন্নতা তিনি এত ভালবাদিতেন বে, কোথাও এতটুকু ময়লা পর্যান্ত পড়িয়া থাকিবার যো ছিল না। কথন কথন ' ভৃত্যদিগের ব্যারামের জ্ঞ ঘর ঘারে ঝাঁট না পড়িলে নিজে ঝাঁটা লইয়া ঐ সকল পরিষার করিতেন। যদি কেহ তাহা দেখিয়া তাঁহার शां श्रेट के कि नरेवात क्य जांगिल वा विनल, 'जांशनि दकन ?' তাহা হইলেও अँ। টা দিতেন না, বলিতেন, "তা হলই বা-অপরিকার থাকলে মঠের সকলের যে অস্তুথ করবে।" অনেক সময়ে নিজে সকলের বিছানাপত্র তদারক করিতেন, দেখিতেন রৌদ্র বা হাওয়ায় **(म अया इरेबार्ड कि ना। यमि कारारक्छ এ विवर्ध ज्ञमत्नार्यात्री** দেখিতেন তথনই সাবধান করিয়া দিতেন। আর একবার 'বাঘা' ঠাকুর-পূজার জন্ম আনীত জল নষ্ট করিয়া দেওয়ায়, যে ব্রন্ধচারীর উপর উহার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তাহাকে খুব বকিয়া দেন। জীবনের শেষ বৎসর তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন, মঠের সন্ন্যাসীরা ঠাকুরের অভুকরণে কেবল মধ্যাহ্নে একবার পূর্ণ আহার করিবেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যার अन्न अनत्यांग कतित्वन, कृत्वना পूर्व आहात कतित्व भाहेत्वन ना। আর প্রত্যহ নিয়ম করিয়া যাহাতে বেদ ও পুরাণ পাঠ করা হয়, তদ্বিষয়ে সকলকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া রাখিয়াছিলেন। লীলাসংবরণের কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব হইতে নিজেও এইসব ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, বেদের ্বান্ধণভাগ হইতেই পুরাণের উৎপত্তি। একদিন লাইবেরী হইতে

## স্বামী বিবেকানন্দ

'গোপথ ব্রাহ্মণ' আনাইরা গুদ্ধানন্দ স্বামীকে তাহার থানিকটা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন, নিজেও সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, মধ্যার্হভোজনের পর মঠের কেহ নিজা যাইতে পারিবেন না, একেবারে পুরাণ-পাঠের জন্ম সমবেত হইবেন। স্বামিজী কোন কিছুরই 'অতি' অর্থাৎ আধিকা, আতিশযা ভালবাদিতেন না। পূজাদি সম্বন্ধেও সেই নিয়ম ছিল। ঠাকুরপূজা করিতে গিয়াবেশী ভাড়াতাড়ি বা অনাবশুক আড়ম্বরপূর্ণ বিধিনিয়মপালনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ভক্তির সহিত অকপট হৃদয়ে পূজা করিয়া যাও, সরল প্রাণে তাঁহাকে স্থরণ মনন কর, একান্ত নির্ভরতার সহিত তাঁহার পদপ্রান্তে শরণ লও—সেই হইল পূজা। বেণী খুটিনাটিতে কাজ কি? তাহাতে কেবল সময়ের অপব্যবহার। তাহা অপেকা সেই সময়টা শাস্ত্রচর্চা, শাস্ত্রালাপ, ধ্যানধারণা এবং তাঁছার উপদেশের অনুধ্যানে অতিবাহিত কর, তাহাতে বেশী ফল হইবে—এই কথা তিনি সর্বদাই বলিতেন। শাস্ত্রানুশীলনের উপর তিনি খুব জোর দিতেন। প্রতাহ উহা আরম্ভ করিবার জন্ম নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজিত। নিয়ম ছিল, घन्टाध्वनि इहेरामाज नकनटक नर्सकर्य পরিত্যাগ করিয়া পাঠস্থানে সমবৈত হইতে হইবে। কেহ কোন কারণে দেরী করিলে বা অমুপঞ্চিত इटेल चामिकीत निकट विनक्षण ভित्रक्षठ इटेटिन। जातक मगरत्र ইহাতে মঠের গৃহকার্য্য বা ঠাকুরপূজার অস্ত্রবিধা হইত বা যথাযথভাবে সম্পন্ন হইত না। তাহাতেও স্বামিজীর নিকট পরিত্রাণ ছিল না। সব কাজ ঠিক সময়ে নিৰ্বাহিত হওয়া চাই। স্বামিজী সকলকে বেমন ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন, তেমনি আবার কঠোরভাবে শাসন করিতেও জানিতেন, অন্তায়ের প্রশ্রম দিতেন না। শিষ্য ও গুরুভাতা-গণও সেইজন্ম তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতেন তেমনি ভয়ও করিতেন।

,CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

न्त्राह

খ্যানধারণার উপর স্থামিজী বরাবরই জোর দিতেন। দেহত্যাগের পূর্বেক কয়েক মাস ধরিয়া এ সম্বন্ধে আরও বেশী কড়াকড়ি করিয়াছিলেন। ভোর চারিটার সময় ঠাকুরদরে গিয়া ধ্যান করিবার জন্ম ঘন্টা পড়িত। ঘন্টা বাজিবার আধ ঘন্টার মধ্যে সকলকেই নিদিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইত। স্বামিজী রাত্রি তিনটার সময় বিছানা হইতে উঠিতেন, ঠাকুরঘরে তাঁহার জ্ঞ একটি স্বভন্ত আসন নির্দিষ্ট থাকিত। তিনি তত্পরি উত্তরাস্ত হইয়া বসিতেন, আরু সকলে কিঞ্চিং দূরে দূরে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিভেন। ভিনি না উঠিলে কাহারও আসন ত্যাগ করিবার অধিকার ছিল না। অনেক সময়ে খ্যান করিতে করিতে ত্বই ঘণ্টারও উপর অতিক্রান্ত হইয়া যাইত। তাহার পর তিনি 'শিব' 'শিব' উচ্চারণ করিতে করিতে গাত্রোখান করিতেন এবং প্রীবামরুক্তদেবকে প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া উঠানে পায়চারি করিতেন, কথনও বা খ্রামাসম্বীত বা শিবসম্বীত বা অন্ত কোন श्रमीविषयक शान शाहिराजन। श्रामी बन्नानन धकवात विविधाहिराजन, "আহা। নরেনের সঙ্গে ধান করতে বসলে কি তন্ময়তা আসে। একলা বদলে ঠিক অমনটি হয় না।"

এই কালে স্বামিজী নিজে যদি কোন দিন শারীরিক অস্কুস্থতাবশতঃ
ধ্যানঘরে উপস্থিত হইতে না পারিতেন, তাহা ইইলেও আর সকলে
উপস্থিত হইয়াছিলেন কিনা সংবাদ লইতেন। অনেক সময় এরপ
হইত যে বাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন তিনি হয় ত প্রত্যহই ধ্যান
করিতে যান, কিন্তু দৈবক্রমে সেদিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই।
একবার অনেকদিন পরে একদিন স্বামিজী ঠাকুরঘরে উপস্থিত হইয়
দেখিলেন ত্ইজন ব্যতীত আর কেহ নাই। তিনি অত্যম্ভ অসম্ভ্রই
হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া সকলকে নিকটে ডাকাইলেন এবং কেন

তাঁহারা ধ্যান করিতে যান নাই তাহার কারণ জিজাসা করিলেন। ত্বই তিন জন শারীরিক অমুস্থতার কথা জানাইলেন, আর কেহ সস্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে স্বামিজীর একজন গুরুভাইও ছিলেন। কিন্তু সেদিন কেহই নিস্তার পাইলেন না। তথনই হুকুম হইয়া গেল, বাঁহাদের শরীর অহুত্ব ছিল তাঁহারা वाजीज आत्र त्कश्रे मिन मर्छ आशात कतिराज भारेरवन ना, ভাগুারীকে বলিয়া দিলেন, যেন তাঁহাদের জন্ম চাল ডাল ইত্যাদি না লওয়া হয়। তাঁহারা পার্শ্বর্তী গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আহার করিবেন, এমন কি কলিকাতার কোন বন্ধুবান্ধবের বাটীতে যাওয়াও নিষিদ্ধ হইল। অগত্যা সেদিন থাহারা ধ্যান করিতে যান নাই তাঁহাদের সকলকেই ভিক্ষায় বহির্গত হইতে হইল। এত কঠোরতা — किन्नु अमिरक जावात श्वामिक्षीत इनग्र अमन रकामन रव **जाहा**ता মঠ হইতে অনাহারে বাহির হইয়া যাইবেন এ দুশু সহু করিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। পরদিন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার ভাগ্যে কি জুটিয়াছিল। তথন থুব সদয়ভাব ও স্নেহময় ব্যবহার! থুব হাসি তামাসা চলিতে লাগিল। থাহারা তাঁহার গুরুতাতার সঙ্গ লইয়াছিলেন তাঁহারা মঠ হইতে তিন মাইল দূরে সালকিয়ার একজন মাড়োয়ারী বণিকের বাটীতে চর্ব্বচোয়্য আহার করিতে পাইয়াছিলেন खनिया यामिको बास्नाम बारेशाना। बावात कारात्र बाम्रहे ভালরপ ছুটে নাই গুনিয়া তাহা লইয়াও আমোদ করিতে नाशितन।

ं এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। স্বামিজী যে ভাবেই থাকুন— ক্রোধই কক্লন আর যাই কক্লন, তাঁহার দর্শনেই সকলের আনন্দ

## জীবনপ্রান্তে

293

হইত, তাঁহার উপস্থিতিই সকলের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি একাধারে গুরু, বরু, ও বয়স্ত সবই ছিলেন। জগংযোড়া যশের বোঝা দূরে ফেলিয়া নিভ্তে লোকচক্ষুর অন্তরালে আকাজ্ঞানির্দ্ধূত হৃদয়ে ধীরে ধীরে তাঁহার আরম্ভ কর্মের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতেছিলেন। বর্ধার মেঘের স্তায় গর্জ্জন নাই—কেবল বর্ধন। তাঁহার প্রভাবে মঠের সন্ন্যাসিগণের মধ্যেও এই সময়ে সাধন-ভজ্জনের প্রবল বাসনা উদ্বীপ্ত হইয়াছিল। সকলেই দৃঢ় বত্ব ও অধ্যবসায়ের সহিত তৎপ্রদর্শিত পথে অগ্রসর ইইতেছিলেন। শিরীরং বা পাতয়েয়ং কার্যাং বা সাধরেয়ম্'—এই ভাব সকলেরই মনে।

## মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বাভাস

चामिक्रीत कीवरनत स्थव क्रे मारम ( ১৯০২ औष्टोरक्त स्थ कून) এমন অনেকগুলি কুদ্র কুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা হইতে ব্ঝিতে পারা বায় তিনি তথন মনে মনে মহাবাতার আয়োজন করিতেছিলেন। किन्दु . ज कारन जाहोत्र खक्रजां वा नियाम धनीत मरश काहोत्र । অন্ত:করণে ঘুণাক্ষরেও সে সন্দেহের উদয় হয় নাই। তাঁহার দেহাবদানের পর সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে এই সময়কার অতি ক্ষুত্তম ঘটনার মধ্যেও একটা গৃঢ় উদ্দেশ্য প্রচল্ল ছিল। তাঁহার সামান্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা অস্পষ্ট ইন্সিত ও অর্থ নিহিত ছিল, কিন্তু তাঁহার জীবদ্ধশায় কেহ তাহা লক্ষ্য বা তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার cbष्टी करतन नारे। वास्तिक, सामिक्षीत भन्नीरतन **अवसा विस्मि** খারাপ হইয়াছিল বটে, কিন্ত তিনি যে এত শীঘু মর্ত্তালোক ছাড়িয়া যাইবেন একথা কেহ কল্পনাও করেন নাই। ৮কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি তাঁহার সম্দয় সন্থাসী শিঘ্যকে দেথিবার অভিলাষে স্বহন্তে পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে তুই এক দিনের জ্বন্তও তাঁহার সহিত দেখা করিতে লিথিয়াছিলেন। এমন কি বাঁহারা দ্র সমুদ্রের পরপারে পৃথিবীর অপর অংশে ছিলেন তাঁহাদিগের নিক্টও পত্র গিয়াছিল। কেহ কেহ আহ্বান পৌছিবামাত্র শীঘ্র শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেহ বা গুরুতর কার্য্যান্থরোধে ঠিক সময়ে আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই-পরে যথন শুনিলেন তিনি আর ইহলোকে नारे, मर्गननाट्य त्या ऋरगांश श्राम्न कतिया जित्रमित्तत ज्ञा विमाय গ্রহণ করিয়াছেন, তথন আর তাঁহাদের আক্ষেপের সীমা রহিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

দিন যত নিকটবর্ত্তী হইয়া আদিতে লাগিল, সামিজী মঠ ও নিশনের কার্যাসংস্রব হইতে ততই সরিবা দাড়াইতে লাগিলেন; ইচ্ছা-বাঁহাদের ভবিষ্যতে ঐ কাজ করিতে হইবে, তাঁহারা বেন সাধীন ভাবে তাঁহার সাহায্যনিরপেক হুইয়া ঐ কার্য নির্বাহ করিতে অভ্যন্ত হন। তিনি বলিতেন, "সক্ষণা শিখ্যের কাছে কাছে থাকিয়া কত ভক্ত বে শিখ্যের অনিষ্ট করিয়াছেন তাহার সংখ্যাহর না ৷ একুবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহা না হইলে ওকর অবর্ত্তমানে তাহারা আপন পারে ভর দিরা বাঁড়াইবে কেমন করিবা 💤 তাঁহার মুথে একখা শ্রবণ ক্রিয়া শিল্পবিগের মনে বড়ই ক্রেশ হইত। কারণ তাঁহারা জানিতেন, তিনি বদি ছাড়িয়া বান তবে কার্বোর বিষম ফতি হইবে। কিন্তু স্থানিজী দৰ জানিরা গুনিরা ইচ্ছা করিরাই পার্থিক रह्म छिन अरक अरक हिन्न क्रिएडिश्तन। अरन छै। हार मन खेली हारू व ও তাঁহার প্রমারাধ্যা আমা-মারের চরণে স্মাহিত হুইবার জুল বাগ্র इरेश उंत्रिशाष्ट्रित । जिनि नर्सनारे शानानु इरेश शानित्व । शानिक তেমনি গভীর; বধন সাধারণ অবহার বাকিতেন তথনও পর্যায় বেন অন্তরে তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকিত, কারণ দেখা বাইত পূর্বে বে নকল दिवत्त्र जिनि विश्व यञ्च वहेराजन दो चाधह अकान कतिराजन, ध नमरत **मिछिनित्र প্রতিও আর যত্ন বা আগ্রহ ছিল না—সব বিবরেই উনাসীন** ভाব, मर्खनां रे रान मानमज्ञ नियुक्त । मार्य मार्य अज्ञान नर्नतन श्रक्रजाना ও नियानन य डेविश ना श्रेटिन जाश नत्य, कारन जीशास्त्र मत्न बीत्रामकुक्षामत्त्र राहे कथाछि यथन उथन डेनिड इहेड- "अ यथन निष्मदक चानरा भावरत, उथन आब तिर दावरत ना"। अकिनन প্রবিষয়ের আলোচনাপ্রদঙ্গে একজন গুরুত্রাতা তাঁহাকে জিজ্ঞানাও করিরাছিলেন, "বামিলী, এখন কি আপনি ব্রতে পেরেছেন আপনি কে ?" স্বামিজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "হাঁ, পেরেছি বৈকি !"
কিন্তু সে উত্তরে সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কাহারও আর কিছু
জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সকলেই বুঝিলেন, এখন তিনি
যে কোন মুহুর্ত্তে দেহত্যাগের সঞ্জল্প করিতে পারেন !

দেহত্যাগের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দকে একখানি পঞ্জিকা আনিতে বুলিলেন এবং উহা আনীত হইলে সেই দিন বে তারিথ তাহার পর কতকগুলি পাতা উল্টাইয়া পঞ্জিকাথানি নিজের ঘরেই রাখিয়া দিলেন। তদবধি মাঝে মাঝে তাঁহাকে নিবিষ্টচিত্তে উক্ত পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে দেখিতে পাওয়া যাইত; বোধ হইত যেন তিনি কোন বিশেষ দিনের অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহার দেহান্ত হইলে সকলেই বুঝিলেন পঞ্জিকা দেখিবার উল্লেগ্ড কি ছিল। স্মরণ হইল, ভগবান প্রীরামক্রফদেরও দেহত্যাগের পূর্ব্বে ঐক্রপ করিয়াছিলেন। রোগশ্যায় শায়িত অবস্থায় একদিন তিনি একজন শিয়্তাকে পঞ্জিকা পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন এবং ছই চারি দিন পড়িয়া শুনাইবার পর বলিয়াছিলেন, "হয়েছে, আর দরকার নেই"। স্থামিজীও তাঁহার পদাল্লান্মসরণ করত মহাপ্রস্থানের দিন নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একথা তখন একবারও কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

দেহত্যাগের তিন দিবস পূর্ব্বে একদিন অপরাহে মঠের তৃণাচ্ছাদিত ময়দানে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বামিন্ধী গদ্ধাতীরের একটি স্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "আমার দেহ গেলে এখানে সংকার করবি।"

তাঁহার আদেশ মত ঐথানেই এথন তাঁহার সমাধিমন্দির নিশ্মিত ইইয়াছে।

## মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বাভাস

296

পাঠকের বোধ হয় মনে আছে, অচ্যতানন্দ স্বামীকে ১৮৯৭ সালের ১০ই আগষ্ট তিনি বলিয়াছিলেন, "আর পাঁচ ছয় বৎসর মাত্র জ্বীবিত থাকব"। কিন্তু ইহা অপেকা আরও স্পষ্ট আভাস দিয়াছিলেন ১৯০১ সালে। ঢাকার জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়ার পর একদিন তিনি গস্তীরভাবে শিশুদিগের সম্মুখে এই কথা বলিয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন, "আমি আর বড় জাের এক বছর আছি। এখন শুধু মাকে ( তাঁহার গর্ভধারিণী ) গােটা কতক তীর্থ দর্শন করিয়ে আনতে পাল্লেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়। তাই চন্দ্রনাথ আর কামাখাায় যাচ্ছি। তােরা কে কে আমার সঙ্গে যাবি বল। স্ত্রীলােকের উপর যাদের খুব ভক্তিশ্রদা আছে শুধু তারাই যেতে পারে।"

काम्पीदित थाकिट करत्रकिन किंति श्रीष्ठा छारात्र अत छिनि

छूमि रहेट घृहेथछ कूप खेउत छेतिहा निर्वित्वारूक विनिम्ना हिला,

"यथन मृजुनमम छेशिइज हहेर उथन मन पोर्सना हिना गाहेर—

वाहिरतत कान हिन्छा, छत्र ना छेरत्रगेहे थाकिरन ना। आमि

खथन हहेर्छ मृजुन खन्न नर्सनाहे श्रीखन औरतत्र मन मिल,

कात्रम आमि श्रीज्ञानात्मत हत्रमम्मान नांच किंत्रमाहि।" खेह निम्ना

हस्रिक श्रीखन आमांच किंत्रमाहिलन। निर्वित्वा नर्मामिको निर्छत अस्त गाहिल्मा किंत्रमाहिलन। निर्वित्वा नर्मामिको निर्छत मंद्रस्त गुक्तिभ्राज्ञार किंत्रमिक हरेग्रा आह्र"। अमत्रनाथ

हरेर्छ किंत्रमां जिन शामिर्छ शामिर्छ निम्ना हिल्मा, "वाना अमत्रनाथ

स्रोम क्रा करत हेन्हाम्जुन नत्र नांन करत्रहन"। खेह कथा छिनमा

खनः अत्रमहरमण्य रा निम्नाहिल्म 'ख्यन हानि एउमा तहेन, खत अन्त

थ्नार्वा' खनः 'छ यथन स्नान्छ भात्र ए रक्, जथनहे एन्हजाभ कर्नाः

खेर मन स्नत्न किंत्रमा मकर्नाः स्निर्वा हिल्मन कैंगा नीनान्मारन्त भूर्य्स

তাহা কাহারও অবিদিত থাকিবে না। কিন্তু সামান্ত মানব আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, শ্রবণ থাকিতেও বধির। থাহার থেলা, তিনি না বুঝাইয়া দিলে সাধ্য কি বুঝি!

निरविष्ठा निश्वा हिन श्रामिकी निर्म छेगांत তिরোধান হয় তাহার
পূর্ব ব্ধবার একাদনী দিন স্থামিজী নিদ্দে উপবাস করিয়াও শিয়াগণকে
স্থান্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আহার্যা দ্রুয়া অধিক কিছু
নয়—ভাত, আলুদিন্ধ, কাঁঠালের বীচিদিন্ধ, আর একটু ঠাণ্ডা হধ।
স্থামিজী তাহাই লইয়া হাস্ত পরিহাস করিতে করিতে সকলকে আহার
করাইলেন এবং আহারান্তে সকলের হাতে জল ঢালিয়া দিয়া নিজ হাতে
গামছা লইয়া তাহাদের হাতম্থ ম্ছাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে এরপ
করিতে দেখিয়া একজন বলিলেন, 'স্থামিজী, ও কি করিতেছেন?'
আপনি আমাদের সেবা করিবেন, না আমরা আপনার সেবা করিব!'
স্থামিজী মধুর হাসিয়া ঈষৎ গান্তীর্যের সহিত বলিলেন, 'তা হোক।
য়ীগুখুই কি করেছিলেন? নিজের শিয়্যদের পা ধোয়াইয়া দেন নাই?'
শিয়্য চমকিত হইয়া গেলেন। হঠাৎ যেন ম্থ দিয়া বাহির হইতে
যাইতেছিল 'কিন্তু সে যে অন্তিম সময়'। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ
সামলাইয়া গেলেন।

শেষ কয়দিন স্বামিজীর শরীরে কোন অমুথ ছিল না। বেন একথানি যোগময় তন্ম অন্তরস্থ উজ্জ্বল আত্মাকে আবরণ করিয়া ছিল মাত্র। কিন্তু সে স্ক্র্ম আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরকার আলোকপ্রবাহ কুটিয়া বাহির হইত। বোধ হয় অনস্ত জ্যোতির প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হওয়াতেই তাঁহার দেহ হইতে ঐরপ প্রভা বিকীর্ণ হইত। কিন্তু কেইই বুঝিতে পারে নাই তাঁহার শেষ দিন এত নিকটে!"

় এখন মনে হয়, এমন কি মহাসমাধির দিনও তাঁহার ব্যবহার ও

কাৰ্য্যকলাপ বিশেষ অৰ্থহূচক ছিল। সে দিন প্ৰাতে চা খাইতে থাইতে গুরুত্রাতাদিগের সহিত বসিয়া অতীত দিনের অনেক আলোচনা ও গল্প করিয়াছিলেন এবং তৎপর দিবস শনিবার ও অমাবস্তা থাকার ঐ দিন রাত্রে ভকালীপূজা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই স্বামী রামক্ঞানন্দের পিতা কালীয়াতার পরম ভক্ত ও সাধক ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশর আসিরা উপস্থিত হওরার श्वामिकी मानत्म ही कांत्र कित्रा विल्लान. "এই यে ভটাচার্য। महानग्रह আসিয়াছেন ৷" এবং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধানন্দ ও বোধানন্দকে পূজার সমন্ত আয়োজন ও দ্রবাদি সংগ্রহ করিতে বলিলেন। তাঁহারাও ত্বরায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনত্তর স্বামিন্সী ঠাকুরঘরে প্রবেশ कतिया (बना श्रीय भ्रें। इरें । १३ विर्कात श्रीत मध्रे हिलन। क्षे मिनकात अकिं विस्मिष घटेना अरे त्य, छिनि ठीकूत्रघरतत नमल कानाना मत्रका वक्ष कतिया थान कतिए विमयाहितन-माधादण्डः কথনও এরপ করিতেন না। খানের পর কে বলে তারিণী তোমায় তিমিরবরণী ?'—এই গানটি গাহিতে গাহিতে ঠাকুরবর হইতে নামিরা আসিয়া প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে অক্ষুটস্বরে বলিতে শুনিলেন, "যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি করে গেল! কালে কিন্তু: এমন শত শত বিবেকানন্দ জ্মাবে।" খুব উচ্চ ভাবাবস্থার প্রেরণার: হৃদয়দার স্বতঃ উদ্বাটিত না হইলে তিনি প্রায় কথনই নিজের সম্বন্ধে এ রকম কথা বলিতেন না। স্থতরাং এ কথা প্রবণে স্বামী প্রেমানন একটু বিচলিত হইলেন। তাহার পর স্বামিজীর আদেশে গুদ্ধানন্দ স্বামী মঠের লাইত্রেরী হইতে শুক্লযজুর্বেদ গ্রন্থ স্থানিয়া ভাষ্যসমেত: এই মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন—

'স্যুদ্ধ: স্থারশিশ্চন্দ্রমাগর্ধস্তস্থ নক্ষত্রারায়প্সরসো ভেকুরয়ো নাম।
স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পাতৃ তথ্যৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা ॥'
( শুক্রযজুর্বেদান্তর্গত বাজসনের সংহিতার মাধ্যন্দিনী শাথার অষ্টাদশ
অধ্যারের ৪০শ শ্লোক )

কিন্তু মহীধরক্বত ভাষ্য স্থামিজীর মনোমত হইল না। তিনি বিলিলেন, "এ ব্যাখ্যা আমার মনে লাগছে না। ভাষ্যকার 'স্ব্র্মা' পদের যে ব্যাখ্যাই করুন, পরবর্ত্তী কালে তন্তাদিতে দেহাভান্তরন্থ স্ব্র্মা নাড়ী বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে তাহারই বীজ এই বৈদিক মন্ত্রে নিহিত রহিয়াছে। তোরা এই সব শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্ম প্রণিধান করবার চেষ্টা করবি। শান্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে নিজে নিজে চিন্তা করবি তা হলেই মৌলিক ব্যাখ্যা বার কর্ত্তে পারবি।" স্থামিজী উপরোক্ত মন্ত্রের যেরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে এবং পরদিন কালীপূজা করিবার ইচ্ছা হইতে স্পষ্ট ব্র্মা যায়, এই দিন ষ্ট্চক্র ও তৎসাধন-প্রক্রিয়ার কথা বিশেষভাবে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল।

স্থামিজী সাধারণতঃ পৃথকভাবে নিজগৃহে আহার করিতেন, কিন্তু এদিন সকলের সহিত নীচে বিসিয়া বিশেষ তৃপ্তি ও ক্ষতির সহিত আহার করিয়াছিলেন। আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বেলা ১টার সময় (অন্যান্ত দিন অপেক্ষা ১ ঘণ্টা ১॥॰ ঘণ্টা পূর্ব্বে) স্বয়ং ব্রন্ধচারী-দিগের গৃহে গিয়া সংস্কৃত ক্লাসে যোগ দিতে বলিলেন। তিন ঘণ্টা ধরিয়া ব্যাকরণণাম্বের আশোচনা হইল। স্থামিজী বরদরাজের লঘুকৌম্দীর স্বেগুলি নানা হাস্তোদ্দীপক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের সহিত জড়িত করিয়া, স্ব্রের ভাষা লইয়া বহুবিধ রহস্ত করিতে করিতে সেগুলিকে অতি সরস ও ক্লমগ্রাহী করিয়া শিশ্বাদিগের মনোমধ্যে গাঁধিয়া দিলেন এবং বলিলেন, কলেজে অধ্যয়নকালে এইরূপ গল্প, উপমা ও কৌতুকের

## মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বাভাস

292

মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার সহপাঠী বন্ধু (পরবর্তী কালে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উকীল) দাশরথি সান্ন্যাল মহাশায়কে এক রাত্তের মধ্যে সমগ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস আয়ত্ত করাইয়া দিয়াছিলেন। ব্যাকরণপাঠ সমাপ্ত হইলে স্বামিজীকে যেন কিঞ্চিৎ ক্লাস্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ঐ দিন বৈকালে স্বামিজী প্রেমানন্দ স্বামীর সহিত বেলুড় বাজার পর্যান্ত ভ্রমণ করেন। শরীর থারাপ হওয়া অবধি স্বামিজী অনেক দিন এত পথ হাঁটেন নাই। কিন্তু এদিন কোন কট্ট অনুভব করিলেন না—বলিলেন, শরীর থুব লঘু বোধ হইতেছে। প্রেমানন্দ স্বামীর সহিত অনেক বিষয়ের মধ্যে বেদ-বিভালয়-স্থাপন সম্বন্ধেও কথাবার্ত্তা হয়। প্রেমানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'বেদ পাঠে কি উপকার হইবে?' স্বামিজী ইহার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ উত্তর দিয়াছিলেন, 'আর কিছু না হোক—সংস্কারগুলো ত দূর হবে!'

পাঠক দেখুন, এখনও পর্যান্ত আসন্ন মহাপ্রবাণের কোন বাহু লক্ষণই নাই! কিন্তু ইন্সিত যথেষ্ট আছে।

o de la circa de la compansión de la compaña de la compaña

## মহাসমাধি

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মঠে ফিরিয়া স্বামিজী সকলের সহিত আলাপ ও কুশলপ্রশাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তার পর সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজিলে নিজগৃহে প্রবেশপূর্বক গঙ্গাবক্ষের দিকে মুধ করিয়া ধ্যানে বসিলেন। তথন সন্ধ্যা সাতটা। একজন ব্রহ্মচারী নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। স্থামিজী স্বয়ং মালা লইয়া জপ করিতে বসিলেন এবং তাঁহাকে গৃহের বহির্ভাগে বসিয়া ঐরপ করিতে আদেশ দিলেন। প্রায় এক ঘন্টা পরে তিনি উক্ত ব্রন্মচারীকে নিকটে আহ্বান করিয়া মাথায় বাতাস করিতে বলিলেন এবং গরম বোধ হওয়ায় গৃহের সমুদ্য জানালা দরজা খুলিয়া দিতে বলিয়া কক্ষতলে শর্ন করিলেন। তথনও হাতে মালা রহিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ বাতাস করার পর তিনি শিশ্বকে পা ছটি একটু টিপিয়া দিতে বলিলেন। তার পর বোধ হইল যেন ঘুমাইতেছেন বা ধ্যান করিতেছেন। শিশ্ব পদসেবা করিতে লাগিল। এই ভাবে আরও এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। স্বামিন্দী বামপার্শ্বে শরন করিয়াছিলেন। রাত্রি ন্টার পর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন এবং ক্ষ্দ্র বালক স্বপ্নে যেরূপ কাঁদিয়া উঠে সেইক্লপ একটা অস্ফূট ধ্বনি করিলেন। হাতথানি একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল এবং মন্তকটি উপাধানচ্যুত হইয়া নিমে পড়িয়া গেল। তাহার এক মিনিট কি. ছই মিনিট পরে পূর্ব্ববৎ আর একটি গভীর নিখাস ফেলিলেন। তার পরই সব যেন স্থির হইরা গেল—ক্লান্ত শিশু যেন मात त्कार् प्रारेष नाशिना । हक् इति क्रत मधा खन श्रिजात

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

নিবদ্ধ, মুখে স্বৰ্গীয় জ্যোতিঃ প্ৰকটিত—দেখিয়া বোধ হইতেছে বেন
তিনি মহাধ্যানে নিমগ্ন। তথন ১টা বাজিয়া মিনিট দশেক মাত্র হইয়াছে।

विकारि विवाद । कि वृत्वि का भाविष्ठा ठाषाठाष्ट्रि विकाद विवाद विव

ইতোমধ্যে অন্তান্ত সন্ন্যাসীরা সকলে আসিয়া পড়িলেন। স্থামী অবৈতানন্দ বোধানন্দ স্থামীকে ভাল করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি কিরৎক্ষণ নাড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। স্থামী অবৈতানন্দ তথন নির্ভয়ানন্দকে বলিলেন, "হায় হায়! আর কি দেখিভেছ? শীঘ্র মহেন্দ্র ডাজ্ঞারকে (বরাহনগরের তদানীস্তন প্রাসিদ্ধ চিকিৎসক মহেন্দ্রনাথ মন্ত্রুমদার) ডাকিয়া আন।" একজন তথনই ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন; আর একজন কলিকাতায় স্থামী বন্ধানন্দ ও স্থামী সারদানন্দকে সংবাদ দিতে গেলেন। রাত্রি সাড়ে দশটার সময়ে তাঁহারা উভরে মঠে আসিয়া পৌছিলেন। ডাক্তারও

আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিলেন এবং হস্তাদি
ঘুরাইয়া ক্বজিম উপায়ে চৈতন্তসম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।
কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। রাজি বারটার সময় ডাক্তার বলিলেন,
প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু প্রাণবায় নির্গত ইওয়ার পরেও স্থামিজীর দেহের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন বা বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তাঁহার যে পীড়া হইয়াছিল বা মৃত্যু হইয়াছে এরপ কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছিল না—এত স্কুম্ব, সবল ও জীবন্ত দেখাইতেছিল! বান্তবিক মৃত্যুতেও যেন তাঁহাকে সমাধিলীন শিবমূর্ত্তির আয় স্থলর দেখাইতেছিল। বিশাল প্রচক্ষু ঘূটা উর্দ্ধগামী হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের খেতাংশ হইতে যেন অপরূপ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সে রাত্রি এই ভাবে কাটিল।

প্রাতে দেখা গেল—তাঁহার চক্ ছটা জবাকুস্থমের ভার লোহিতাভ হইয়াছে এবং নাসিকাদার ও ম্থপ্রান্তে একটু রক্তচিক রহিয়াছে। প্রাতে কলিকাতা হইতে স্থবিজ্ঞ ডাজার বিপিনচক্র বোষ মহাশ্ম আসিলেন। তিনি স্বামিজীর দেহ পরীক্ষা করিয়া এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসরোগে মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু রাত্রে মহেক্রবার্ বলিয়া গিয়াছিলেন, হল্রোগই মৃত্যুর কারণ। তাহার পর আরও অভাভ ডাজার আসিয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষণাদি শুনিয়া কি কারণে ঠিক মৃত্যু হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কেহই একমত হইতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিলেন, মাথার শির ছিঁড়েয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আর কিছু না হউক এইটুকু ব্ঝিতে পারা ষায় যে, জপ ও ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ ভেদ করিয়া স্বামিজীর প্রাণবায়্ম অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, প্রক্রতপক্ষে তাহার মৃত্যুর ষথামথ কারণ কোন চিকিৎসকই স্থির করিতে পারেন নাই। তবে যিনি যাহাই বলুন, মঠের সয়্যাসীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস

শ্রীরামক্রঞ্চদেব যাহা বলিতেন তাহাই ঘটিয়াছে অর্থাৎ স্বামিজী যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক সমাধিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জন্মও অন্তত, মৃত্যুও অন্তৃত!

ভগিনী নিবেদিতা প্রাতেই আসিয়াছিলেন। তিনি স্বামিন্ধীর দেহপার্থে বসিয়া বেলা ২টা পর্যান্ত ধীরে ধীরে ব্যন্ধন করিতে লাগিলেন।
২টার সমর নীচের দালানে দেহ নামাইয়া আনা হইল। তারপর উহা
গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত ও পৃস্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া অলক্তক-রঞ্জিত
চরণহয়ের চিল্ন গ্রহণ করা হইল। তদনন্তর ঐ পৃণ্যদেহ প্রদক্ষিণ করিয়া
ধৃপ-ধুনা-প্রজ্জনন ও শন্ধ-বন্টা-নিনাদ সহকারে দীপারতি সম্পাদিত
হইল। তার পর সকলে একে একে স্বামিন্ধীর শ্রীচরণে মন্তক স্পর্শ
করিতে লাগিলেন, কেহ বা ধ্ল্যবল্প্তিত হইয়া তাঁহার চরণরেণু গ্রহণ
করিতে লাগিলেন।

এদ পাঠক! আমরাও এই মাহেল্রফণে মনে মনে তাঁহাকে অর্জনা করিয়া তাঁহার পদরেণু সর্বাঙ্গে মাথিয়া প্রাণ ভরিয়া গাই—

> "তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।"

অনন্তর সকলে 'জয়, গুরু মহারাজজীকী জয়', 'জয় এ আমিজী মহারাজকী জয়' ধানিতে নভোমগুল বিদীর্ণ করিয়া স্বামিজীর নির্দেশমত পূর্ব্বক্ষিত বিলবক্ষের সমীপত্ত গলাতীরে তাঁহার প্তদেহ ভত্মাভূত করিলেন।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার স্বামিজীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তৎকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৩৯ বংসর ৫ মাস ২৪ দিন। তিনি প্রায় বলিতেন, "আমি চল্লিশ পেরুচ্ছি না।" একথাও বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল।

#### স্বামী বিবেকানন্দ

248

এই ভাবে ভারতের জাতীয় জীবনে এক নব অঙ্কের স্টনা মাত্র कतिया मियारे कर्मभाख वीत ित जनमत शहन कतितन। এ जन्मामध. আলস্তাচ্ছন জাতির বক্ষ হইতে সমূভূত এই মহাকর্মীর আদর কি ভারতবাদী বুঝিবেন ? জগতে আদিয়া যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন সবই ভারতের জন্ম। ইহাতে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হইয়াছে বটে, সংস্কৃত ভাষার মণিময় গর্ভের কঠিন আবরণের মধ্যে যে অমৃতের সন্ধান তিনি পাইরাছিলেন তাহা মৃক্তহন্তে জগতের সকলকেই পরিবেশন করিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের শ্রেমঃসাধন। মন্দ-ভাগিনী ভারত সর্বস্থ হারাইলেও ভাহার শৃত্ত রাজকোষে লুপ্ত ঐশ্বর্ধোর শেষ চিহুস্বরূপ এই মহার্হ বেদান্তরত্ন পুঞ্জীভূত কুসংস্কার-ধূলিরাশির মধ্যে এক অবজ্ঞাত কোণে পড়িয়াছিল। স্বামিজী আসিয়া আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন এখনও এ রত্নের পরিবর্ত্তে ছঃখিনী ভারতের ত্রিশ কোটা অসহায় সন্তানের ভাগ্য আবার ফিরিতে পারে। সেইজন্ম তিনি সমগ্র জাতির চিন্তাভার আপন মন্তকে লইয়া অমামুষিক পরিশ্রমে হৃদয়রক্ত পাত করিয়া এ গভীর অরণ্যে স্থ্যালোক-প্রবেশের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এথনও অনেক কার্য্য বাকী। কোথায় নব্যুগের রথিবৃন্দ, স্বামিজীর কন্টকাকীর্ণ গুরুভার পতাকা স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতার্ণ হও। এস বাঙ্গালী, এস ভারতবাসী, হীনতার কলঙ্কতালি লইয়া কান্ধালের স্থায় সভ্যজাতির রাজস্মসভার বহির্দেশে বসিয়া না থাকিয়া বীরদর্পে উত্থিত হও, স্বামিজীর পুণ্যচরিত স্মরণ করিয়া তাঁহার অক্ষয় স্মৃতির বজ্রদৃঢ় বর্ম্মে সব্জিত হইয়া কঠোর কর্তব্যের অভিমুখে ধাবিত হও, ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির দার মুক্ত করিয়া দাও, তাহা হইলেই তাঁহার দেহধারণ সার্থক হইবে।

ওঁ শিবমস্ত

## কোষ্ঠীবিচার

নিয়ে প্রকাশিত কোষ্টাখানি পৃজনীয় শ্রীমং শুদ্ধানন্দ স্বামী আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। দর্শনাদিশান্ত্রে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে তিনি উহা প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রবাবৃ ঐ সঙ্গে তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে নিয়লিখিত কয়টি কথা ছিল—

"থামিজীর কোন্তা আমি অবিনাশ বাবুর (অবিনাশচন্ত্র গ্রেসাপাধ্যায় ) নিকট পাই। তিনি উহা আসল কোষ্ঠা দেখিরা নকল করিয়া লইয়াছিলেন এবং বামিজীর মাতাঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া উহার সত্যতা নির্ণর করিয়াছিলেন। তিনি ঐ কোঞ্চী দেখিরা বামিজীর দেহান্তকাল কতকটা বুঝিতে পারিরাছিলেন—অবশু স্বামিজীর জীবিভাবস্থাতেই। আমরা ফল নিলাইবার জন্ম ছর নিনিট মাত্র কাল পিছাইরা দিয়াছি অর্থাৎ বে সময় কোঞ্জীতে ছিল তাহা অপেকা ছয় মিনিট পরে করিয়াছি। ইহা করিবার উদ্দেশ্য খামিজীর জীবনের সহিত কোন্তীর ঐকাসম্পাদন। আর এইরূপ ele মিনিট কমবেশী হওয়া খুব সাধারণ ঘটনা। অনেক সময় ১০।১২ মিনিটও এদিক ওদিক করা আবশুক হয়। তাহার পর যড়িও সাধারণতঃ ঠিক থাকে না। স্থানিজীর পূর্ব্ব কোজীতে ধনুলগ্ন ছিল, ঐ ছয় মিনিট সরাইয়া দেওয়ার মকরলগ্ন হইরা গিয়াছে। ধনুলগ্নে বামিজার মত লোক জন্মেন না। কিন্তু মক্রেলগ্নে তাহা সম্ভব। এই ভুল সংশোধন করিয়া আমি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্যোপাখারকে বলি এবং তাঁহাকে কোটাথানি তৈরারী করিতে বলি। \* \* \* তিনিও আমার কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন এবং ভাঁহার অপরাপর (জ্যোতিষজ্ঞ) বন্ধুর সহিত ঐ কথা লইয়া বহু বিচার করিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে সকরলগ্ন করা উচিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।" \* \*

এ সম্বন্ধে আমি পুরুলিয়ার উকীল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গণিত ও ফলিত উভয়বিধ জ্যাতিষে প্রগাঢ় বাংপর শ্রদ্ধাম্পদ সত্যব্রত

## স্বামী বিবেকানন্দ

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

এই ঠিকুজির প্রথমেই "প্রচলিত বিচার্য্য-নিরয়ণ জন্মকুণ্ডলী" দেওয়া আছে অর্থাৎ উক্ত জন্মকুণ্ডলীতে প্রহুসংস্থাপন অয়নাংশশোধিত নহে। ৪২১ শকাব্দে একবার দৃক্গণিত ঐক্য করিয়া প্রহক্ষ্ট নির্ণয়ের জন্ম থণ্ডা (Table ) প্রস্তুত করা হইয়াছিল; তৎকালে ৩০শে চৈত্র তারিপে বিব্বারস্তন ইউত। তৎপরে আর দৃক্গণিত ঐক্য করা হয় নাই। বিব্বারস্তন ক্রমণঃ পিছাইয়া বর্ত্তমান সময়ে ৯ই চৈত্র তারিপে হইতেছে। অতএব উক্ত দিবসের পর হইতেই মেব-সংক্রামণ ধরা উচিত। অয়নাংশ সংক্ষার করিয়া প্রহুসংস্থাপন অর্থাৎ সায়ন জন্মকুণ্ডলী করিলে এ সকল প্রমাণ উপস্থিত হয় না এবং চক্ষেণ্ড দূরবীক্ষণ সাহায্যে দৃষ্ট প্রহের অবস্থিতির সহিত ঐক্য হয়। এই মহাপুরুষের সায়ন জন্মকুণ্ডলী দেওয়া আছে। ইংহার যে পুরাতন কোন্তি আছে তাহার জন্মসময়ে ৬ মিনিট যোগ না করিলেও সায়নলয়্ম নকরই হইবে। ইহার সায়ন প্রহক্ষ্ট হইতে বর্গাদি নির্ণয় করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে জ্যোতির্বিদ মাত্রেই ব্রিতে পারিবেন ইনি কি প্রকার উচ্চশ্রেণীর মহাপুরুষ ছিলেন। নিরয়ণ ক্রণ্ডলী ধরিয়া বিচার করা অনর্থক, যেহেতু প্রথমতঃ নিরয়ণ গ্রহক্ষ্ট (position of planets) যন্ত্রাদি সাহায্যে দৃষ্ট গ্রহের অবস্থিতির সহিত ঐক্য হয় না এবং দিতীয়তঃ শান্ত্রবিক্ষদ্ধ। যথা—

চল-সংস্কৃত-তিগ্নাংশো: সংক্রমো য: স সংক্রম:।
অজা-গল-ন্তন ইব রাশি-সংক্রান্তিক্রচাতে ॥ ইতি বশিষ্ঠ:
অয়নাংশ-সংস্কৃতো ভাত্মর্গোলে চরতি সর্বাদা।
অম্থা রাশি-সংক্রান্তিন্তা: কালবিধিন্তয়ো:॥ ইতি প্লন্তা:
দিনরাত্রিপ্রমাণানাং নির্ণরো নভ-সংক্রমাৎ।
যতঃ সকলকর্মাণি পুণ্যাহতশ্চল-সংক্রমঃ॥ ইতি রোমকঃ

সত্যবাব্র কথার মর্ম এই, রাজেনবাব্ যে মকর লগ্ন করিবার জন্ত ৬ মিনিট পরে জন্মসময় ধরিয়াছেন, তাহা না ধরিলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

৯৮৬

### কোষ্ঠীবিচার

269

( সায়নগণনায় যাহা ধরিয়াই প্রক্রতপক্ষে গণনা করা উচিত ) মকর লগ্নই হইবে।

#### भकाकाः ३१४शारारा । ११८४

# প্রচলিত বিচার্য্য নিরয়ণ জন্মকুগুলী। জন্মকালীন গ্রহকুট।

|               |       | /          | এহাঃ         | রাশি | অংশ | কলা |
|---------------|-------|------------|--------------|------|-----|-----|
| ( F 8         | य ३   |            | व्रवि:       | ٢    | २व  | ₹•  |
|               |       | /.         | <b>च्य</b> ः | é    | 36  | 36  |
| . /           |       | /          | क्ष:         | •    | 6   | 39  |
| -             |       | /          | ब्धः         | 9    | 33  | 80  |
| 7 7 7 7 7 7 7 |       | व् २२ ७ २५ | <b>84:</b>   | •    | 8   | 3   |
| •             |       |            | ख्यः         | 9.   | 9   | 2   |
|               |       | नः ।२      | শ্নি:        | e    | 30  | ৩৬  |
|               |       |            | রাহঃ         | 9    | २२  | 26  |
| /             |       | त्र १०     | কেতু:        | 3    | २२  | 36  |
| • শহত         |       | No.        | नग्रः        | 2    | •   | २   |
| 650           | ৰু ১৪ | IN.        | অয়নাংশঃ     | •    | २५  | 69  |

(Measured from bai)

১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ (ইংরাজী ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুমারী ভোর ৬টা ৪৯ মিনিট), সোমবার কুঞা সপ্তমী ডিথি, হস্তানক্ষত্র, কন্তারাশি, শুক্র্মা বোগা, দেবগণ, শুদ্রবর্ণ। স্র্রোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে জন্ম। মকর লগ্ন, শনির ক্ষেত্র, চল্রের হোরা, শনির ত্রেজাণ, শনির তুর্বাাংশ, চল্রের সপ্তাংশ, শনির নবাংশ, ব্ধের দশাংশ, শনির ঘাদশাংশ, শুক্রের ব্রিংশাংশ। লগ্ন শনির সিংহাসনবর্গ প্রাপ্ত এবং চল্রের পারিজাতবর্গ প্রাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

200

#### স্বামী বিবেকানন্দ

# গ্ৰহাণাং বৰ্গচক্ৰম্

| Ī             | THE T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  | 7        | 7  | 3  | 30         | 3            | 3          | 3   | 3  | 32 |    | 30 |                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----|------------|--------------|------------|-----|----|----|----|----|--------------------------|
| Total Control | সূৰ্য্যঃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ৰূ | 5        | র  | ब् | ब्         | ब्           | ৰু         | ৰ্  | ৰূ | ৰূ | 0  | 8  |                          |
| l             | <b>ह</b> लुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ৰু | ब        | =  | ৰ  | 8          | শ            | 3          | ৰ   | 8  | ম  | ৰূ | ৰ্ | Manager and              |
| ľ             | কুজ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ম  | <u>-</u> | म  | ম  | ৰ্         | 3            | ৰ্         | @   | 3  | ম  | 4  | =  | গোপুরবর্গ                |
| ľ             | The state of the s | *  | <u>-</u> | 0  | ম  | ম          | ৰ            | ৰ          | Б   | य  | 6  | ৰু | বু | পারিদাতবর্গ              |
| -             | ব্ধঃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8  | M        | 10 | 0  | ক          | <u>, '</u> म | ম          | 3   | ম  | র  | ম  | व  | পারিজাতবর্গ              |
| 1             | ওকঃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | _        |    | =  | State Land | _            | 7          | 100 | ক্ | ৰ  | ৰু | ৰু |                          |
| 1             | शक्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | শ  | 5        | শ  | 7  | ম          | ম            | E contract | -   | _  | -  | _  | -  |                          |
| -             | শনিঃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ब् | Б        | ×  | ৰ্ | ৰু         | ৰ্           | ৰু         | ৰ্  | 6  | *I | ৰ্ | ৰূ | পারিজাতবর্গ              |
| -             | রাহঃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ीम | न्न      | Б  | 10 | ×          | 바            | 100        | 3   | =  | Б  | *  | =[ |                          |
| -             | কেতুঃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  | ন        | *  |    | র          | *            | র          | 3   | 9  | শ  | न  | শ  |                          |
| -             | नग्नः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | শ  | <u></u>  | ×  | শ  | ब्         | 3            | <u>5</u>   | न   | *1 | শ  | 8  | छ  | লগ্নাধিপতিশনিরসিংহানবর্গ |

## সায়ন বর্ষকুণ্ডলী

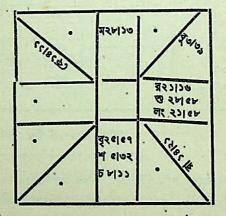

সারনমতে বট্ সমুদ্রবোগ বটিয়াছে।

লগ্নপতি শনি খার পারিজাতবর্গ ১মপতির উত্তমবর্গ এবং ১০মপতির পারিজাতবর্গ প্রাপ্ত।

৯ বপতি বৃধ ১ • মপতি ও ৫ মপতির পারিষাতবর্গ ও লগ্নপতির উত্তম

#### কোষ্ঠীবিচার

242

বর্গপ্রাপ্ত। ১০ম পতি ও ৫ম পতি গুক্র লগ্নপতির উত্তমবর্ণ দেবগুরুর পারিজ্ঞাতবর্গ এবং নিজ ও ভাগ্যপতির এক এক বর্গ প্রাপ্ত।

্ম পতি বৃহস্পতির গোপুরবর্গ ১ম পতির পারিজাতবর্গ এবং দশমপতি পারিজাতবর্গ প্রাপ্ত।

৪র্থ পতি <mark>কুল্ল ন্দার গোপুরবর্গ ভাগ্যপতির পারিলাতবর্গ এবং ১০ম পতির পারিলাতবর্গ</mark> প্রাপ্ত।

#### বিভাযশোযোগঃ

বিভাষিপে বা যদি চক্রস্নো, লগ্ন: স্থবে লগ্নপদংবৃতে বা বলাহিতে পাপদৃশা বিহানে, জানী বশ্বী ভবতি প্রকাতঃ । বিভাষিপতি বৃধ ও ওক্র লগ্নে অবস্থান করার জানী ও বশ্বীর লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। বলবতি ওভনাথে কেব্রুকোণোপ্যাতে ওভশত মুপ্যাতি স্বানিদৃষ্টেরিলগ্নেই স্থায়গুরুকবভাগিজিংশদংশক্রিভাগে, দশম ভবন-পোবাতীতভাগত্তপধী।

(জ্যোতিণিবন্ধ )

নবমভবনসংস্থে মন্দগেহজৈরদৃষ্টে। ভবতি নরপযোগে দীক্ষিতঃ পার্থিবেক্রঃ। বহুজাতকে।

এই স্থলে রাজবোগ-সংযোগে সন্ন্যানী হইরাও রাজবোগের ফলভোগী।
ভরৌ কর্মধ্যে মন্দিরং চিত্রশালং পিতৃঃ পূর্বজেভ্যোহপিতেজোহধিকত্বন্
ল ভূষ্টো ভবেচ্ছর্ম্মণা পূত্রকাণান্ পচেৎ প্রভাহং প্রস্থনামূলমন্নন্ ।
১-মে শুরু থাকিলে জাতক স্কুলশ্রেষ্ঠ পুত্রস্থাহীন হয় এবং তৎসন্নিধানে প্রভাহ

বহুলোক আহার করে অর্থাৎ তিনি বহুলোকের আহার্ণাতা হন।

পারাশরীয়াঃ—"ধর্শ্বকর্দ্বাধিপৌ চৈব ব্যত্যয়েতাবুভৌ স্থিতৌ

বুনক্তি চেত্তদা বাচ্যং যোগোহরং প্রবলঃ স্মৃতঃ।"

এন্থলে জাতকের ৯ম ও ১০ম পতি উভরে লগ্নন্থ এবং ৫ম পতিছহেতু বোগ বিশেষ প্রবল হইরাছে। লগ্ন ও ৭মপতি নবমে; ৪র্থপতি মঙ্গল পাতালে থাকিরা

#### স্বামী বিবেকানন্দ

আকাশস্থ বৃহস্পত্তিকে পূর্বদৃষ্টি করিতেছেন। শনি ও বুধ অর্থাৎ লগ্ন ও ৯ম পতি স্থানবিনিময় সম্বন্ধে বন্ধ।

কেন্দ্র ক্রিকোণাধিপরোরেকত্বে যোগকারকৌ।
অস্ত ত্রিকোণপতিনা সম্বন্ধো যদি কিং পরং ॥
নিবসেতান্ ব্যত্যয়েন তণবুভৌ ধর্ম্মকর্ম্মণোঃ।
একত্রাস্থতরো বাপি প্রবনৌ যোগকারকৌ॥

পুর্ব্বোক্ত দশবর্গ বিচারন্থলে ৯ম ও ১০ম পতি পারিজাতবর্গ প্রাপ্ত হওয়ার
"পারিজাতন্থিতে) তু নৃপো লোকানুশিক্ষকঃ"—জাতক উচ্চাদর্শ স্থাপন করিয়া
লোকশিক্ষক হইতে পারিয়াছিলেন।

ক্থকর্দ্মাধিপৌ চৈব মন্ত্রিনাথেন সংবৃত্তী।
ধর্মেনেনাথনা বৃক্তৌ জাতন্চোদিহ রাজ্যভাক্।
লগ্নাধীশান্ধননাথান্ধনে তুর্যোচ পঞ্চমে।
ভাগ্যেশে লগ্নভাবস্থে লগ্নেশে ভাগ্যানাশিগে।
ধনেশে কেন্দ্রকোণস্থে ধড়াযোগ ইতীরিতঃ॥
তৎকলমাহ

বেদার্থশাস্ত্র-নিথিলাগম তত্ত্বস্তি-বৃদ্ধিপ্রলাপ-বলবীর্য্য-হ্যথানুরক্তাঃ । নির্মংসরাশ্চ নিজবীর্য্যমহানুভাবাঃ খড়ো ভবস্তি পুরুষাঃ কুশলাঃ কৃতজ্ঞাঃ।

সায়ন কুণ্ডলীতে পূর্ণক্লপে এবং নিরয়ণ কুণ্ডলীতে আংশিকরূপে অংশারতার বা উজ্জ্ব বিভূতিযোগ ঘটিয়াছে।

কেক্রগোঁদিত দেবেজ্যো খোচে কেন্দ্রগতেংকজে।

চরলগ্রে যদা জন্ম যোগোহরমবতারজঃ।

স্বাতকের গুড়লগ্নগুলি কোণ কেন্দ্রে অবস্থিত। 'মন্দেন্দু'যোগ ও 'জীবভৌম' যোগ প্রবলভাবে ঘটগ্রাছে।

> পাতালে হি গতে। ভৌম: সবলঃ সৌমাদৃগবুত:। লগ্নভাবে গতে সৌমো মনুজঃ কীর্ত্তিভাগ ভবেৎ। ( বরন জ্বাতকে )

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

৯৯০

শেষ কথা এই যে জাতকের রিপুণতি ও ধর্মপতি বৃধগ্রহ জন্মন্থলে এবং বিজ্ঞাকর্ম ও যশংপতি শুক্রগ্রহ উদিত অবস্থাপন হইরা জন্মন্থলে একত্র হওয়ার জাতক ধর্মার্থ যশস্কর কর্ম এবং বিজ্ঞার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যার এবং ধর্মার্থ অনেক শত্রু হঠি করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া যশোভোগী হইয়াছেন। আর এই শুক্র উদিত ভাবাপন্ন বলিয়া ইহার বিজ্ঞা ও কর্ম্মন্তম্ম যশঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ব্যরপতি ও পরাক্রমপতি বৃহস্পতি কর্ম্মভাবাপর হওরায় জাতকের কর্ম্মে ধর্মার্থব্যর অর্থাৎ ত্যাগ এবং পরাক্রমই প্রধানরূপে লক্ষিত হুইবে।

ধনপতি এবং জন্ম বা দেহপতি শনি ধর্মস্থানে উচ্চাভিলারী হইরা অবস্থিতি করায় দেহকে অর্থাৎ জীবনকে ধর্মার্থই এবং গুরুদেবাতেই নিয়োগ করিয়াছেন বুঝা যায়।

এই যোগটি পরমহংসদেবের সহিত একরূপ হইরাছে। তবে তাহার শনি তুঙ্গ বা উচ্চন্থ। কিন্ত ইংগর উচ্চাভিলায়ী স্বতরাং তাহার তুলনার অল্লফলপ্রদ এবং সেই জন্মই ইনি তাহার শিক্তব স্বীকার করিয়াছেন।

আর এই সব ফলগুলি উপরোক্ত বিশেষ বলবান রাজযোগের সহিত একত্র হওয়ার ইংগর তুল্য ব্যক্তি ইংগর সমর ছুল'ভ হইবে।

## সুরাট মলার-একতালা

मन हल निस्न निरक्छन।

गःगांत्रविराण, विराणीत विराण, स्वय क्लन स्वकांत्रण ।

विषय शक्षक स्वात स्वकार, त्रव क्लात शत्र क्लिंग स्वाणन,
शत्र श्रित क्लात स्वेद स्वाण, स्विष्ठ स्वाणन स्वाण ।

गठाश्र मन कत स्वादारण, श्रित स्वाणा स्वाणि हल स्वरूकण,
गत्मक मदा स्वाण श्रीत हो।

वास स्वाण श्रीत श्रीत स्वाण स्व

( শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত প্রথম দর্শনের দিন স্বামিলী এই গানটা উাহাকে গুনাইরা মোহিত করিরাছিলেন ।—পৃঃ ১০৫ )

1001

on the later than even a symmetric by

The state of the s

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

# PRESENTED

LIBRARY

BANARAS

# PRESENTED

